প্রথম সংস্করণ —স্বাধীনতা দিবস, ১৬৬৫ পঞ্চম মুদ্রণ—২০শে ভাদ্র ১৬৬৭ বঠ মুদ্রণ—১লা বৈশাশ, ১৬৬৯

## गुना ए ०० छ।का

প্রকাশক শ্রীপ্রকাশচন্ত্র দাহ। গ্রন্থম্। ২২।১, কর্নওয়ালিদ দ্রীট, কলিকাতা-৬

> একমাত্র পরিবেশক পত্রিকা দিণ্ডিকেট প্রাইভেট লি: ২২।১, লিণ্ড দে স্টীট, কলিকাতা-১৬

> > বিভৃতি দেনগুপ্ত

ৰুদ্ৰক শ্ৰীননীমোহন দাহা ৰূপশ্ৰী প্ৰেদ প্ৰাইন্ডেট লিঃ ব ১, এণ্টনী বাগান লেন, কলিকাতা-১ শ্রীমতী পার্বতী সেন ও শ্রীযুক্ত রণজ্বিত সেন

—বন্ধুদম্পতির করকমলে

# রচন কাল ১৯৫৪ সালের ২৬শে জাসুয়ারী থেকে ২০শে জুন

এই উপস্থাদের চরিত্র, ঘটনা প্রভৃতি সম্পূর্ণ কাল্পনির্জ্ । কোণাও কোন সাদৃখ্য নিতান্ত আকস্মিক এবং অগ্নিছাক্ত সিনেমায় তেমন ভিড় ছিল না। কাজের দিন, তিনটের সময় বেশি লোক আশা করা যায় না। তবু ট্রাম-রাস্তার ওপর আর বাজারের কাছে বলে সামনে দিয়ে লোক চলাচলের বিরাম নেই।

ছেলেটা ফুটপাথে দাঁড়িয়ে ছবি দেখে, সিনেমা হলের বাইরে আঁকা লাস্তময়ী নায়িকা, তার বিচিত্র ভঙ্গিমা। সিগারেটে জ্বোর টান দিয়ে অনভ্যস্ত হাতের চার আঙ্গুলে ঢেকে রাধার চেটা করে। একম্থ পান, বয়স বেশি নয়, ছাত্র হলে ম্যাট্রক দিতে এখনও দেরি আছে।

না দেখে পেছু হাঁটতে গিয়ে কার সঙ্গে ধাকা লাগে। ভদ্রলোক তিড়বিড়িয়ে ৬ঠেন, ভারী ডে পো তো, বয়সের মান-সম্মান নেই, বাব:-কাকার গায়ে সিগারেটের ছাাকা দিচ্ছ ?

- ু ছেলেটা থতমত থেয়ে দাঁড়িয়ে যায়, আমি ইচ্ছে করে লাগাইনি—
- ছি, ছি, আবার এ নিয়ে কথা, গলা টিপলে ছধ বেরোয়। বাপ-মার পয়সা ধ্বংস করছ ? দেখছেন মশাই, আজকালকার ছোঁড়াগুলোকে? গোলায় গেছে। লেখাপড়ার বালাই নেই, বিড়ি-সিগারেট, সিনেমা, শুধু এই হচ্ছে।

দেখতে দেখতে ছোটখাট ভিড জমে যায়। সকলেই ভদ্রলোকের পক্ষে, আজকালকার ছেলেদের অর্বাচীনতা সম্বন্ধে মুখর হয়ে ওঠিন।

- আপনার বরাত ভালো যে মুখে ধে ায়া ছেড়ে দেয়নি।
- জিজেদ করে দেখুন না, গুনবেন হয়তো বাড়িতে ছবেলা হাঁড়ি ফুড়ে না।
  - কি খোকা, ইমুল-টিমুল নেই বুঝি ? এখানে কি করা হচ্ছে ? ক্রেলেটা উত্তর খুঁজে পায় না, দিগারেটের ট্যাকা লাগানোর

বচসা আর কি ! কেই বসে তাই খানিকটা শোনে। আগুদা বিড় বিড় করেন, ছোঁড়াগুলো আর ঝগড়া করণের জায়গা পেলে না, মরতে আমারই দোকানের সামনে এসে জুটল।

হয়তো আরো কিছু বলতেন, যদি না ছেলেটি তাঁর সামনে এসে দাঁডাত।

- —কি চাই ?
- --কেইদা আছেন ?

আন্তদা, উত্তর দেবার আগেই কেই হাত নেড়ে ডাকে, এই বে, এদিকে। ছেলেটি কেইর সহাস্ত মুথের দিকে তাকিয়ে হাসে, কাছে 'গিয়ে বসে পড়ে।

- —আমি ভেবেছিলাম কাল তুমি আসবে।
- --- इक्न हिन (य।
- --তুমি স্থূলে পড় ?
- -- ই্যা. বিছাভবনে।
- —বটে, কোনু ক্লাসে ?
- --থার্ড ক্লাস।
- —কি খাবে বল? চপ আনতে বলি?

ছেলেটির উত্তর দেবার আগেই কেট কেবিনের ছোঁড়া চাকরকে হাঁক দিয়ে বলে, প্তরে নিভাই, ছটো চপ দিয়ে যা।

ছোট্ট রেকাবীতে চপ আসে, সঙ্গে থানিকটা কাঁচা পেঁয়াল। ছেলেটি প্রাণ ভরে থায়, গল্প করে।

- —মা নেই, মারা গেছে ছোটবেলায়।
- **-- 4141?**
- —বাবা আছেন, মফস্বলে কাজ করেন ওষ্ধ বিক্রির।
- —কোলকাতায় কোথায় থাকো ?

- —মামার বাডিতে।
- স্থলে যেতে ভাল লাগে না ?
- —না, ইংরিজী, অন্ধ মাথায় ঢোকে না যে।

প্রভাত কাগন্ধপত্র গুছিয়ে নিয়ে উঠে পড়ে, আমি চলি রে কেষ্ট, যেতে হবে।

কেষ্ট ছেলেটির কাছে সরে আসে, কি করতে ভাল লাগে ?

একটু চূপ করে থেকে ছেলেটি হঠাৎ উত্তর দেয়, বেড়াতে। নিজের
ইচ্ছেমত যেথানে খুশি।

- —চিড়িয়াথানা, যাত্বর, এ-সব দেখেছো ?
- —দেখেছি ছোটবেলায়, খুব বেশি মনে নেই।
- —কাল এই সময় এসো, তোমায় ঘুরিয়ে আনব।
- —সত্যি ? ছেলেটা উৎসাহিত হয়, খুব মন্ধা হবে তাহলে— কেষ্ট প্যাকেট থেকে সিগারেট বার করে, নাও।
- িছেলেটা চার দিক দেখে নেয়, আন্তে আতে জিজ্ঞেদ করে, খাবো?
  - —থাও, এথানে কেউ কিছু বলবে না। ছেলেটা কেইর সঙ্গে সিগারেট ধরায়।
  - —তোমার নাম কি ?
  - —মা আমার নাম দিয়েছিলেন খ্যামল।

কেট্ট ভামলকে নিয়ে চিড়িয়াখানায় ঘুরে বেড়ায়। পাখীর থাঁচা, বাদরের ঘর, ওরাং ওটাং,—

—ঠিক মাস্কুষের মত, না কেইদা ? গেটে স্থামরা তো ওই ছিলাম। কেটিশুন, কি রকম দিগারেট থাচ্ছে। দর্শকদের মধ্যে থেকে কেউ জ্ঞলন্ত নিগারেট ছুঁড়ে দিয়েছিলো, ওরাং ওটাং দিব্যি মৌজ করে টানতে থাকে।

ওই দিকে তাকিয়ে থেকেই খ্যামল বলে, আপনার সিগারেটগুলো একটু অক্স রকম, না ?

- —বেশি কডা।
- —একটা পেলেই আরেকটা থেতে ইচ্ছে করে। কেষ্ট হাসে, সিগারেট চাই তো পরিষ্কার করে বললেই পার। ত্ব'ন্ধনে সিগারেট ধরায়।

নতুন সিংহ এসেছে, হুঙ্কার ছেড়ে পায়চারী করছে, খ্যামল তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে।

- -- একেই বলে পর্বাঞ্জ, কি হুন্দর চেহারা।
- --- हम, त्वक्टों इ এक हे विन । श्रामन क्हें द्र भारम शिर्य वरम ।
- —মাইনের খাতা স্থানতে বলেছিলাম, এনেছো ?
- —এই যে। স্থামল থাতা এগিয়ে দেয়।

কেষ্ট চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলে, তিন মাসের মাইনে দেওয়া হয়নি।

- <u>---ना ।</u>
- —কেন, বাড়িতে টাকা দেয়নি ?
- —দিরেছিলো, থরচা হয়ে গেছে। কেষ্ট একটু থেমে জিজ্ঞেদ করে, ক্লাদে নাম ভাকে ?
- না, কেটে দিয়েছে। স্থামলের গলা ভারী হয়ে আদে, তাইতো স্থলে যাই না।

কেষ্ট ডান হাতটা শ্রামলের কাঁধের ওপর রাথে, তাতে কি হয়েছে, আমি সব ঠিক করে দেবো। একটু থেমে জিজ্ঞেস করে বলবে আমায় ?

**一**春?

যায়। নীচে কারা এনেছে, আলাপ করার প্রবৃত্তি হয় না। ঘরে চুকে জামা খুলে পেরেকে টাঙ্গিয়ে রাথে। পা না ধুয়েই বিছানায় বদে পড়ে।

একটু পরে ভাইঝি শ্রামা ওপরে আসে।

- -কাকু, তোমার থাবার নিয়ে আসি ?
- —নিয়ে আয়।
- --তুমি নীচে আসবে না?
- --- নীচে কেন ?
- অনেকে এসেছে মামার বাডি থেকে।
- —না, আমি যাবো না। পারিদ তো থাবার নিয়ে আয়।

শ্যামার বয়দ দশ কি বাবে হবে, চুলের মত কালো রঙ্, ভীষণ কোঁকডা চুল, এতটুকু শ্রী নেই চেহারায়।

কেটর কথামত দে থাবার ওপরে নিয়ে আদে, আজ পদের বাহুল্য ছিল। কেট থেতে বদে যায় —নে, তুইও থা।

- ' --- আমি থেয়েছি।
  - —তা কি হয়েছে, নে মাছটা থেয়ে ফেল।

কেট হঠাৎ বলে, তুই নীচে যা, আমি এটো বাসন সব গুছিয়ে। রাথব। শ্রামা কথা বলে না, চুপ করে বসে থাকে।

- —वटम ब्र**डेनि य्**र, या।
- —নীচে আমার ভাল লাগৈ না।

কেষ্ট ভাল করে খ্যামার মুখটা দেখে নিয়ে বলে, কেন কি হয়েছে রে ? খ্যামার চোখে জল ভবে আসে। কেষ্ট খাওয়া ফেলে তাকে কাছে. টেনে নেয়, বোকা মেয়ে কাঁদতে আছে কথনও!

শ্রামা ফু'পিয়ে ওঠে, মামার বাড়ির ছেলে-মেয়েরা আমায় কি রকম ঠাটা করে, বলে তোর নাম শ্রামা নয়, কালী। জ্বিভ বার করে দাঁড় করিয়ে দিলেই সাক্ষাৎ মা-কালী। কালায় তার কথা আটকে যায়।

- —বডদের কাউকে বলে দিসনি বেন ?
- —বাবাকে বলেছিলাম।
- কি বললে ?
- —বললে, ঠিকই তো বলেছে, এতে রাগের কি আছে, কাক বলেনি এই ঢের।

কথা বলতে বলতে শ্রামা হাউ-হাউ করে কেঁদে ফেলে, তাই গুনে গুরা কি রকম হাসছিলো।

কেট ভামার মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়, অনেককণ কেঁদে ভামা শাস্ত হয়।

কতক্ষণ এভাবে কেটেছে খেয়াল ছিল না। নীচে থেকে ছোটদের দলের গলা শোনা যায়, মা কালী গেল কোথায়, মা কালী ?

সি জি দিয়ে সবাই উপরে উঠে আদে, শামা কেইকে জড়িয়ে ধরে। ছেলের দল কেইকে দেখে থমকে দাঁড়ায়, দরজার বাইরে থেকে শাস্ত গলায় ডাকে, শ্লামা, থেলবি আয়।

কেইর কণ্ঠদংলগ্ন খ্যামা মাথা নেড়ে জানায় সে যাবে না।

—-আয় না, আয় না, বলে এগিয়ে এসে তাদের মধ্যে একজন ভামার হাত ধরে টানে। রাগে কেইর ঠোঁট কাঁপছিল, সজোরে চড় মারে ছেলেটার গালে। জানোয়ার, বেরোও এথান থেকে।

মার থেয়ে ছেলেটা মাটিতে পড়ে যায়, গালে হাত রেখে ভয়ে ভয়ে উঠে দাঁড়ায়। ততক্ষণে অক্সরা কলরব করতে করতে নীচে নেমে গেছে, ও তাদের সক্ষে যোগ দেয়।

শ্রামা হতভদ হয়ে যায়, কেইকে এতথানি রাগতে সে আগে দেখেনি। বিছানার কোণে গিয়ে বসে। কেই বাঁ হাত দিয়ে চোথ ছটো চেপে ধরে। নীচে ছেলেটার কালা শোনা যাচেছ, অন্তদের নালিশ, দাদার গর্জন। একটু বাদে উঠোন থেকে দাদার চিৎকার শোনা যায়, কোথায় গেল মুধপুড়ী, স্থামা, স্থামা----

ঘরের ভেতর থেকে চেঁচিয়ে কেষ্ট উত্তর দেয়, ও এখন খাবে না।

- —আগবে না মানে? আমি ভাকছি আগবে না ? আলবাৎ আগবে।
- --- যাবে না।
- —এত বড় আম্পর্ধা, আমার কথা অমান্ত করা, এই দব শিখছে তোমার কাছে। কেট্ট আরও গলা চড়িয়ে বলে, বেশ করেছে।
- —আমার শশুর বাড়ির লোকের গায়ে তুমি হাত দিয়েছ কোন্ সাহসে ?
  - -- একশো বার দেব, ছোটলোকমি করলে।
- —দাদার আর ধৈর্য থাকে না। সিঁড়ির উপর করেক ধাপ উঠে পড়েন, ছোট লোক? তুমি নিজে ছোট লোক, ক' অক্ষর গোমাংস, ভ্যাগাবণ্ড, লোফার।
  - '--শাট্আপ ! কেষ্ট ধমকে ৬ঠে, বাজে বকো না।
    - —বেরিয়ে যাও আমার বাড়ি থেকে।
- —তোমার বাড়ি, নিঞ্চের পয়সায় করেছো, কেরানী আবার বাড়ি করবেন। পৈত্রিক বাড়িতে তোমার যত ভাগ আছে আমারও তত ভাগ।
  - আচ্ছা, দেখা যাবে। স্থামা চলে আয়।
  - --ও এখন ষাবে না।
  - ७ निष्कत मृत्थ वन्क।
  - —আমি বলচি ও যাবে না।
- আচ্ছা দেখছি, পুলিদ ডেকে নামিয়ে আনবো। তোমার ওম্বাদি বার করছি। কেই আর কথা বলে না, দরজা বন্ধ করে ওয়ে পড়ে। শ্রামা কাঁদছিল, এতক্ষণে কেইর থেয়াল হয়, কাঁদলে গলা টিপে দেব, ওয়ে পড় এখানে।

ভোর রাত্রে বৌদি এসে দরজা ঠেলে, ঠাকুরপো ?
কেষ্ট দরজা থুলে দেয়, বৌদি ভয়ে ভয়ে ওর মৃথের দিকে তাকিয়ে
অকুমতি চায়ু, শ্রামাকে নিয়ে যাই ?

— যাও। কেই শুকনো গলার উত্তর দেয়।

একটু থেমে বৌদি কৈফিয়তের স্থরে বলে, তোমাদের ভাইয়ে ভাইয়ে যা মেল্লান্স, আমি তো ভয়ে মরি। বিশেষ করে তোমার দাদা, মাথার যদি এতটুকু ঠিক থাকে। মায়ের পেটের ভাই, তাকে বলছে কি না—

কেষ্ট বাধা দেয়, আমার এথনও ঘুম কাটেনি বৌদি। তুমি মেয়েটাকে নিয়ে যাও, দেখো, আবার মারধোর কোর না।

কথা শুনে বৌদি তো অবাক, কি যে বল, নিজের মেয়ে—

—থাক থাক, ঢের বক্তৃতা শুনেছি। এখন নীচে যাও।

শ্রামা বিছানা থেকে উঠে চোথ রগডাচ্ছিল, বৌদি আর কথা না বলে তার হাত ধরে নেমে যায়। কেই আবার দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়ে কিন্তু ঘুম আসে না।

পরদিন সকালে কেষ্ট চা থেতে এলো অনস্ত-কেবিনে অন্ত দিনির চেয়েও দেরিতে। আগুদা জিজ্ঞেদ করলেন—আজ এত দেরিতে যে ?

- --আর বলবেন না, কাল আবার ঝগডা---
- -कि, मामात्र मदन ?

কেষ্ট ব্যাব্ধার মৃথে উত্তর দেয়—আর কার সঙ্গে—

আগুদা হাদেন—এ আর নতুন কি, রোক্সই তো লেগে আছে।

- --- আর ভাল লাগে না। ভাবছি এবার আলাদা হয়ে যাব।
- —সে তো তিন বছর থেকে ভাবছো।
- আমার আর কি। ওরাই মরবে। একতলা তো আমি ব্যবহারই, করি না। উপরের একথানা ঘরে পড়ে থাকি। বাড়ি ভাগ হ'লে

নীচের একথানা ঘর আমায় দিতে হবে। এথন কি করে থাকবে ওনি রাবণের গুটি নিয়ে?

আগুদা মাথা নাড়েন, এতই যদি তোমার স্থবিধে একটা উকিল আর একটা রাজমিল্লী ডেকে—

কেন্ত দীর্ঘাস ফেলে—হয় না আগুদা, এত সহচ্ছে কিছু হয় না। ওই যে খ্যামা—দাদার কালো মেয়েটা—ওকে বাড়িতে কেউ তু'চোঝে দেখতে পারে না, বাড়ি ভাগ করলে আমার কাছে যেতে দেবে না। কেঁদে কেঁদেই মরে যাবে।

আশুদা চুপ করে যান, চেঁচিয়ে বলেন, ওরে কেইবাবুকেচারুটি দিয়েযা।
কেই থবরের কাগজ নিয়ে ওপর ওপর চোথ বোলায়। বিশেষ
কোন থবর নেই, মামুলী কথা।

আগুদা বললেন, বাই-ইলেকসনের তোড়জোড চলছে যে।

- त्वर्थाह रा । একটু थ्रिय रा एक कि कि छान करत, काता मा फिराय है ?
- ূ—চার জন। তিন জন তিন পার্টির থেকে আর একজন ইনডিপেণ্ডেট।
  - **—তি**নি ?
  - ---রাঘব বোয়াল!
  - -- अनिह्नाम वर्षे दाघव वायान माफिरयह।

আগুদা চিবিয়ে বলেন, ওর চর'রা এসেছিল। পাড়ার ছেলেদের চায়, ওর হয়ে খাটবার জত্যে।

- -- কি রকম দেবে থোবে ?
- —প্রসা আছে সাধ্যমত কোরবে নিশ্চর। আমি তোমার নাম দিয়ে দিয়েছি।

কেষ্ট আড়মোড়া ভালে,—যাবো একবার বিকেলের দিকে, দেখি,
আমার সঙ্গে পটে কি না।

রষ্ বাঁড়ুজ্জের বাড়ি পাড়াতেই। মোড়ের মাথায় তিনতলা বিরাট বাড়ি, ছ'থানা গাড়ী, তকমা-আঁটা দারবান। গেটের ছ'পালার ইংরাজী বড় হরফে লেখা আছে, আর, বি। তাই পাড়ার লোকে নাম দিয়েছে, বাঘব বোয়াল।

আন্ধ আর কেইকে দ্বারবানের কাছে কৈফিয়ৎ দিতে হল না। সেলাম
ঠুকতে ঠুকতে নিয়ে গেল বৈঠকথানায়। সেধানেও আপ্যায়নের ক্রাট নেই। রাঘব বোয়ালের তিন জন ছেলে চা সিগারেট যুগিয়ে যাচ্ছে,
ভূজাসর জুড়ে বসে আছে পাড়ার মার্কামারা ছেলেরা—হুধীর, বীরেন,
ভৌদা আর তাদের সাঙ্গোপাক। এই ঘরে তারা ক্রড়ো হয়েছিল দাক্ষার
সময়—৪৬ সালে। তার পর এই আবার তাদের ডাক পড়েছে।

সিঞ্চাড়া-মিষ্টি-চা পরিবেশনের পর রাঘব বোয়াল তাঁর বক্তব্য জানালেন—আপনারা সকলেই জানেন, আমি নিজের ইচ্ছের এই উপনির্বাচনে দাঁড়াইনি। পাড়ার সকলের বিশেষ অমুরোধে নিজের কর্তব্য পালনের জন্ম দাঁড়াতে বাধ্য হয়েছি। কিন্তু আমার তো কোন বল নেই। বল আপনারা, আপনারা যদি ভরসা দেন তবেই নির্ভয়ে এ কাজে এগুতে পারি।

আধঘণ্টা ধরে নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দিলেন রাঘব বোয়াল। পরের জন্ম কতকথানি আত্মত্যাগ করেছেন তারই মহিমা প্রচার্ম। অনেকে বাহবা দিল, অনেকে টুকরো মতামত প্রকাশ করলো, কিন্তু সকলেই একবাক্যে সায় দিল, তাঁকে সাহায্য করবে বলে।

জয়ধননি করে স্বাই চলে গেলেও কেই দাঁড়িয়ে ছিল রাঘ্ব বোষালের সঙ্গে একান্তে প্রামর্শ করার জন্যে।

—কেষ্ট, তোমার ওপরই আমার স্বচেয়ে ভর্সা। দান্ধার স্মর

এপাড়া তো তুমিই বাঁচিয়েছিলে। কেইকে আপ্যায়িত করেন রাঘব বোয়াল।

- —এত যে লোক জুটিয়েছেন, ক্লাজের বেলা দেখবেন সব টুইটু।
- —তা আর স্থানিনে, কিন্তু কি করব। এসব ব্যাপারে সকলকৈই খুশি রাখতে হয়। মেয়ের বিয়ে দেওয়া এর চেয়ে সোম্ভা।

কেই মুখে খানিকটা ডালমুট ফেলে বলে, একটা জীপ দরকার হবে।

- —তা তো হবেই, আমার কারখানা থেকে আনিয়ে দেবো।
- —জাইভার দরকার নেই, আমিই চালাব, ওধু পেটোলের একটা ব্যবস্থা করে দেবেন।
- —ওই মোড়ের পেট্রোল পাম্পে আমার অ্যাকাউণ্ট **আ**ছে, কুপন দিলেই ওরা পেট্রোল দেবে।
- —কি ভাবে আমি কাজ করতে চাই ক'দিনের মধ্যেই আপনাকে জানিয়ে দেবো। আপনি আমাদের পাড়া থেকে দাঁড়িয়েছেন, আপনাকে জেঁতাতে না পারলে আমাদেরই লজ্জা, আপনি নিশ্চিম্ভ হয়ে থাকুন, আজ থেকে সব ভার আমরা নিলাম।

রাঘব বোয়াল বিনয়ে ভেকে পড়েন, আমি তো আগেই বলেছি ভাই, তোমাদের বলই আমার বল। আমাকে ভালবাসো বলেই তোমরা এসেছ।

—বে ক'জন কাজের লোক এপাডায় আছে, সকলেই আমার হাতের মুঠোর মধ্যে। আজ থেকেই কাজে লাগিয়ে দিছি। । তাদের সাবধান, অনেকে ধাপ্লা দিয়ে টাকা ধদাবার চেষ্টা করবে। তাদের কথায় কান দেবেন না।

পরদিন অনস্ত-কেবিনে এসে কেষ্ট দেখে, শ্রামল বসে আছে।

—কি রে, এ ক'দিন আসিসনি কেন ?

স্থামলের চোথে-মূথে কেমন ধেন লজ্জার ভাব, বলে, এমনি---

কেষ্ট বসে পড়ে কাঁগজপত্র বার করতে করতে হাঁক দেয়, ওরে হু'কাপ চা আর মামলেট দিয়ে যা।

খাবার আদতে দেরি হয়। কেষ্ট একমনে কি যেন লেখে। খ্যামল চুপ করে বদে থাকে, দেখে, অন্তদিকে ত্'-একজন ভদ্রলোক রাজনীতি নিয়ে তর্ক করছেন। দোরগোডায় আগুদা ক্যাশবাক্সের কাছে বদে ঢোলেন। ফুটপাথে দাঁডিয়ে একটা ভিথারী মেয়ে পয়সা চাইছে।

কেষ্ট হঠাৎ মূধ তুলে বলে, জানি তুই এতদিন আসিদনি কেন, ভাবচিলি সেদিন টাকাটা নেওয়া উচিত হয়েছে কি না, তাই না ?

ধরা পডে গিয়ে শ্রামলের মুথ ওকিয়ে যায়।

--টাকা কি করলি ?

খামল সদকোচে বলে, পকেটে আছে।

— দুর গাধা, তুই কোন কর্মের নোস্।

এর মধ্যে থাবার দিয়ে গিয়েছিল, ভামল কথার কোন উত্তর না দিয়ে থেতে শুরু করে।

আর কোন কথা হয় না। প্রায় আধ্ঘণ্টা বসে থাকার পর কেষ্ট জ্ঞিজেদ করে, মাইনের থাতা এনেছিদ ?

শ্যামল মাথা নেড়ে সায় দেয়।

—যাবি ?

শ্রামল ভয়ে ভয়ে মুথ তুলে তাকায়।

- -- हां करत कि तमशक्ति, याति ?
- —চলুন।

শ্রামবাজারে যে বাড়িতে কেই শ্রামলকে নিয়ে এল, তারা বনেদি জমিদার। আগের মত বোলবলা না থাকলেও অবস্থাবেশ ভালই। কিন্তু সরকার মশাই-এর সঙ্গে কিছুতেই কেই কথায় পেরে ওঠে না। —বলছি তো, আমি একটা পয়সাও দেব না।

কেন্ত করুণ মুথে বলে, দে আপনার যা ইচ্ছে। তবে আমরা গরীব মারুষ, ভাইটা ম্যাট্রিক পাস করলেও কোথাও একটা কাব্দে চুকিয়ে দিতে পারি, দেখুন মাইনের থাতা, ক্লাসের রিপোর্ট, ছু'মাসের মাইনে দিতে পারিনি।

- —মিথ্যে চেণ্টা করছ বাপু, এক দিন ছিল যথন এ বাডিতে হাজার হাজার কাঙালী বিদায় করা হয়েছে, আজ সে রামও নেই, সে অযোধ্যাও নেই।
- —বড় অভাবে পড়ে ছুটে এসেছি, কিছু না হোক এক মা**সের মাইনে** সাত টাকা—
  - —সাতটা পয়সা দেবারও ক্ষমতা নেই।

রাস্তায় বেরিয়ে চলতে চলতে শ্রামল হঠাৎ বলে, আমার কি রকম লজ্জা করে।

- —কিসের ?
- —এ ভাবে পয়সা চাইতে।
- কি এমন মানী লোক যে লজ্জায় মাথা কাটা গেল ?

শ্রামল উত্তর দেয় না, গ্যাসের আলোর নীচে দাঁড়িয়ে কেন্ট পকেট থেকে একটা কাগজ বার করে। ইংরাজী টাইপ করা, নীচে কয়েকজনের সই রয়েছে, শ্রামলের হাতে কাগজটা দিয়ে বলে, ঐ কোণের লাল বাড়িটায় যা, মাইনের থাতা, এই কাগজ সব কিছুই দেখাবি। ছাথ, কিছু দেয় কি না।

শ্রামল আপত্তি করতে পারে না, ভয়ে ভয়ে লাল বাড়ির দিকে এগিয়ে যায়। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে কেইর দেওয়া চিঠিটা পড়ে। সব শব্দের মানে না জানলেও ভাবার্থ ব্যুতে অস্থবিধে হয় না। তাতে লেখা আছে, এ ছেলেটি আমাদের পরিচিত, অনাথ কিন্তু মেধাবী। আপনারা একে সাহায্য করলে আমরা ক্বতক্ত থাকব। নীচে কয়েক জনের নাম সই করা।

বাবু বাড়ি ছিলেন না, গিন্নী-মা রান্নাঘ: থেকে বেরিয়ে আদেন—কি চাই থোকা ?

কথা বলতে গিয়ে খ্যামলের গলা আটকে যায়, কিছু বলতে পারে না। হাতের কাগজগুলো বাড়িয়ে দেয়।

- —আহা কি দরকার, মুথেই বল না।
- —ইস্কুলে ত্'মাদের মাইনে দেওয়া হয়নি। ভামল থেমে যায়, হঠাৎ বলে ফেলে, আমরা বড় গরীব। এ কথা বলার দঙ্গে দঙ্গে ভয়ে তার চোথ দিয়ে জল বেরিয়ে আদে, কিছুতেই থামাতে পারে না।

গিন্নী-মা চোথের জল দেখে বিচলিত হয়ে পড়েন, আহা কাদছ কেন? লেখা-পড়া শিথে নিজেই একদিন রোজগার করবে, মাস কাবারের সময় হাতে বেশি টাকা নেই, এখন তু'টাকা দিচ্ছি নিয়ে যাও।

আঁচল থেকে টাকা খুলে দিতে দিতে জিজেদকরেন,কোন্ ক্লাদেপড়?

- ---থার্ড ক্লাস।
- —পুরোন বই-এর দরকার থাকলে বলো। আমার ছেলেরা সব কলেজে পড়ে, ইশ্বুলের বই অনেক আছে। একদিন সকালের দিকে এসে ওদের সঙ্গে আলাপ করে নিয়ে যেও।

শ্রামল তাঁকে প্রণাম করে বেরিয়ে আসে। দূরে কেট দাঁডিয়ে ছিল, শ্রামলের কাছে এগিয়ে আসে, কি হল ?

শ্রামল ছটো এক টাকার নোট কেন্টর দিকে এগিয়ে দেয়। কেন্ট হাসে, শ্রামলের পিঠ চাপড়ে বলে, বাঃ, এই তো শিথে গেছিস, তোর এক টাকা আমার এক টাকা।

শ্রামল মান হাদে, হাতের নোটের দিকে তাকায়, এই তার প্রথম রোজগার। শ্রামলের বাড়ি ফিরতে অনেক রাত হ'ল। কেন্টর কাছ থেকে ছাড়া পেয়ে সে সোজা বাড়িতে ঢোকেনি, পথে পথে অনেকক্ষণ ঘূরে বেড়িয়েছে, পকেট থেকে টাকা বা'র করে বার বার দেখেছে।

বৈঠকথানায় তক্তাপোষের ওপর শশধরবাবু চোথ বুঞ্চে গুয়ে চিলেন। জিজ্ঞেদ করলেন, কি রে, ফিরতে এত রাত হ'ল ?

শ্যামল চমকে ওঠে, বাবাকে এমন দিনে সে আশা করেনি। মাসের শেষের দিকে কলকাতায় বড় একটা উনি আসেন না। তাই আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেদ করে, তুমি কথন এলে ?

—বিকেলের গাড়ীতে, শরীরটা ভাল নেই। তোর ফিরতে এত রাত হয় কেন ?

ভামল একটু ভেবে নিয়ে উত্তর দেয়, কোচিং ক্লাসে গিয়েছিলাম।
শশধরবাব উঠে বদেন, ইস্কুলের পর যেতে হয় বুঝি ?

- —হ্যা, উচু ক্লাসে একটু বেশি পড়তে হয়।
- ·—কোচিং ক্লাদে আবার ফী লাগবে তো ?

শ্রামল থতমত থেয়ে বলে, না পয়সা লাগবে না, কেইদা আমাদের এমনি পড়ান।

কথা শেষ হয় না, ভামলের মামা জগৎবারু ঘরে ঢুকলেন।

—এই তো খ্যামল এদে গেছে, তুমি মিছামিছি এতক্ষণ ভাবছিলে।
ক্যংবাবু তক্তাপোষের উপর বদে পড়েন। ভদ্রলোক বেঁটে, নেয়াপাতি
ভুঁড়ি, সওদাগরী অফিদের বড়বাবু। সন্ধ্যাবেলা পান করা তাঁর অনেক
দিনের অভ্যেস, আজকেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। নেশার ঝোঁকে জিজেস
করলেন, কোথায় গিয়েছিলি, তোর বাবা যে ভেবে ভেবে ম'ল।

খ্যামলের হয়ে শশধরবাবু উত্তর দেন, কোচিং ক্লাসে পডতে গিয়েছিল।

— ওরে বাবা, ইস্কুলের ক্লাস, তার ওপর কোচিং ক্লাস, বিছের জাহাজ হবি নাকি ? ভামল উত্তর দের না, চুপ করে দাঁ ড়িয়ে থাকে। জানে সন্ধ্যের পর মামার কথার উত্তর দিয়ে লাভ নেই, উনি অনর্গল বকে যান।

—থবর্দার বেশি লেখাপড়া করিসনি, তাহলে অফিসের ক্লার্ক কি বেয়ারা ছাড়া আর কিছু হতে পারবি না।

কথা তাঁর বেশ জড়িয়ে আসে, আরও জোর দিয়ে বলেন, আমার বাবা ভীষণ লেথাপড়া করেছিল, ফল কি হ'ল, না ইস্থল মাস্টার। ষাট টাকার বেশি মাইনে এক পয়সা বাড়লো না। তারপর মনে কর তোর বাবা এই শশধরদা, হাজার হোক গ্রাজুয়েট তো, কি হ'ল ? না অষুধের ক্যানভাসার।

ভামল এ প্রদক্ষ চাপা দেবার চেটা করে, মামা, আমি যাই, ম্থ হাত পাধুয়ে নিই—

— দাঁডা, যা বলছি শোন, আমি আরও কম লেথাপডা করেছি, কোন রকমে ম্যাট্রিকটা পাদ করেছিলাম, যাহোক তাই বডবারু হতে পেরেছি। তুই যদি আরও কম পড়িদ তাহলে একদম বড় অফিদার হয়ে যাবি। কেউ আটকাতে পারবে না।

ভেতর থেকে মাসীমা হাঁক দিলেন, এস স্বাই, খাবার দেওয়া হয়েছে।
স্থামল এই স্থাগই খুঁজছিল—যাই মাসীমা, বলে সাড়া দিয়ে ঘর
থেকে বেরিয়ে যায়।

শ্রামলকে বাড়ি পৌছে রাঘব বোয়ালের বাড়ি আদতে কেওর অনেক দেরি হয়ে গেল। তার বড় ছেলে বললে, বাব। আপনার জন্মেই এতক্ষণ বদেছিলেন, এই মাত্র থেতে ওপরে গেছেন।

—আসতে দেরি হয়ে গেল, বড় ঝামেলার কান্ধ ব্রাতেই তো পারছেন, আমি বরং কাল আসব।

—আপনি বস্থন, আমি বাবাকে ক্লিক

क विश्व करत जामिक के = 44983 \$6-6-66 त्कष्टेरक विभिक्षण वमराज इ'ल ना, द्राघव वाद्राल निरक्ष स्वाप्त अल्लन।

- —তোমাকে অনেকক্ষণ বসিয়ে রাথলাম।
- —না, এই এদেছি। আপনাকেই এত রাত্রে বিরক্ত করলাম।
- —মোটেই নয়, মোটেই নয়। রাঘব বোয়াল ঘন ঘন মাথা নাডেন। তারপর, কি থবর বল ?
- —আমি দল ঠিক করেছি, আমাদের ভোটার লিস্ট দেবেন, আমরা নিজেরা গিয়ে আলাপ করে আসব। বিশেষ করে বস্তিগুলোতে, ভোট তো ঐথানেই বেশি পাওয়া যাবে।
- —তুমি ঠিক বলেছো, যাঁরা অবস্থাপন্ন, তাঁদের ধরবার আমার লোক আছে। বস্তিগুলো যদি তুমি যোগাড় করতে পার, তাহলে অনেকটা কাজ এগুবে।

কেন্ট বিজ্ঞের মত হাসে, তাইত বলছি। এদের হাত করা শক্ত নয়। ভাই ভাই বলে পিঠে হাত দিয়ে বোঝাতে হবে, ছ্-একদিন ভাল-মন্দ থাওয়াতে হবে, এর বেশি কিছু নয়। তাছাড়া এথন ছোট-খাট ক্লাবগুলোকেও হাত করতে হবে, এদের কিছু চাঁদা দিলেই আপনার দিকে চলে আসবে।

—সে তো দিতেই হবে। লাইব্রেরীতে কিছু বই দেওয়া, ফুটবল-ক্লাবে জার্সি, ব্যাডমিণ্টন-ক্লাবে রাত্রে আলো দেওয়া—

কেট বাধা দেয়, ব্যস ব্যস। এ করলে আর দেখতে হবে না। দেখি ক'টা ভোট বাক্সয় পড়ে। কয়েকটা জনসভার ব্যবস্থা করতে হবে তো।

- —দে তোমরা যা ভাল বোঝ—
- আমি সব পাড়াতেই ব্যবস্থা করে রাথছি, সেই পাড়ার লোক দিয়েই সভা ডাকব। তারা নিজেরা এসে বক্তা দেবার জন্মে আপনাকে আমন্ত্রণ জানাবে। আপনি গিয়ে ত্'চারটে গ্রম গ্রম কথা বলবেন— রাঘব বোয়াল উৎসাহিত হন, এ তোমার খুব ভাল বৃদ্ধি হয়েছে,

একবার বক্তৃতা দিতে উঠলে আর আমাকে পায় কে? প্রথমেই সরকারের নামে নিন্দে করতে হবে, দেশে কি রকম ছুর্নীতি রয়েছে, কালো বাজারীদের অত্যাচার, পুলিস জুলুম। এসব বিষয়ে থব শক্ত শক্ত কথা আমার মুধস্থ আছে।

কেষ্ট সায় দিয়ে বলে, আপনার বক্তৃতা কে না গুনেছে, যেমন ভাষ। তেমনি বলবার ভঙ্গি, এ ইলেক্সানে আপনার জয় নিশ্চিত!

গলাটা একটু নামিয়ে বলে, কিছু টাকার দরকার, ছোঁডাগুলোকে হাতে রাখা চাই তো।

- —কত দেবো, বেশি টাকা তো নেই, একশ' টাকায় হবে ?
- —অত কি হবে, টাকা পঞ্চাশ হলেই আপাতত চলে।

রাঘব বোয়াল পকেট থেকে টাকা বার করে দেন, কেন্ত পাঁচধানা দশ টাকার নোট নিয়ে বেরিয়ে আসে।

জ্বীপ-এ করে কেই ঘুরে বেডায়, সকাল থেকে রাত্রি। গাডিতে তৈল ফুরিয়ে আসলে পাডায় ফেরে, আর নয়ত রাত্রে বাডিতে শোবার জন্মে। ক'দিনের অবিশ্রান্ত কাজ।

রাঘব বোয়াল বলেন, কেই কাজের লোক বটে, এই ক'দিনে চার দিক গরম করে তুলেছে।

বন্ধু প্রভাত বলে, কেইটা চিরকাল ঘরের থেযে বনের মোষ তাডালো।
অনস্ত-কেবিনের অভিদা বলেন, যাক, কেইর দৌলতে পাডার
ক্লাবগুলো আবার চেগে উঠল।

কেই কোন কথা বলে না, নিজের মনে কাজ করে যায়। রাস্তায় প্রায়ই দেখা যায় জনকয়েক চিৎকার করতে করতে চলেছে,—ভোট ফর রঘু ব্যানার্জী। দেই সঙ্গে কত রকমের শ্লোগান যা কেইই ঠিক করে দিয়েছে। অতা পার্টির নকল করে। যে পাড়া থেকে যে দলই

বেরোক, রাঘব বোয়ালের বাড়ির সামনে গলা ফাটিয়ে চিংকার করে যায়।

পাডায় পাড়ায় পোস্টার লাগান হয়েছে, নানা ভাষায়, নানা রঙে। অন্ত প্রার্থীদের পোস্টারের ওপর কেট ইচ্ছে করে নিজেদের গুলো দিয়েছে। সে নিয়ে কত জায়গায় ঝগড়া হয়।

- (क भगारे त्रवृ वांष्ट्राष्ट्रा, कीवतन नाम **उ**निनि---
- —গুনবেন কি করে, অন্ধকৃপের মধ্যে বদে আছেন।
- কি করেছেন তিনি ?
- কি করেন নি ? কেষ্ট নির্বিকার ভাবে ফিরিস্তি দিয়ে যায় রাঘব বোয়ালের গুণের।
- চট্টগ্রাম অস্থাগার লুঠন থেকে আজ পর্যন্ত যাজনৈতিক আন্দোলন হয়েছে মায় ট্রামভাড়। সংগ্রাম অবধি সব ব্যাপারই তিনি নিজে চালিয়েছেন, কিন্তু নাম প্রকাশ করেনননি।

°কেন্টর দল পরিস্কার করে বুঝিয়ে দেয় রাঘব বোয়াল কত বড় একজন নীরব কর্মী।

এরই মধ্যে একদিন ছপুরবেলা চৌরন্ধীর সিনেমার সামনে দাঁড়িয়ে কেষ্ট ভাবছিল চুকবে কি না, এমন সময় একটি মেয়ে এসে কাছে দাঁডায়, বলে, আমার একটা কথা শুনবেন ?

অগ্রমনম্ব হয়ে কেষ্ট জিজেন করে, কি ?

— আমার ছোট ভাই-এর বড় অস্থ্য, মর-মর। এই দেখুন ডাক্তারের প্রেসক্রিপসন্, ওষ্ধ কেনার পয়সা নেই।

কেষ্ট হাসে। মেয়েটি করুণ চোথে তাকায়, টাকা চাই না, এই অষুধ কটা কিনে দিন।

কেষ্ট থুব আন্তে মস্তব্য করে, এথনও কাচা।

মেয়েটি তথনও ঘ্যান-ঘ্যান করে, তিন দিন থেকে চেষ্টা করছি, এই এক শিশি অযুধ একজন কিনে দিয়েছিনেন। বড়ী, মিক্সচার, কিছুই দিতে পারিনি। ডাক্তার বলেছে আজ ওয়ুধ না পডলে—

কেট হঠাৎ বলে, বেশ, আমি তোমাদের বাডি যাব, যদি দেথি তোমার ভাই-এর সত্যি অস্ত্র্য, আমি টাকা দেব।

- —অত দ্বে কি যেতে পারবেন? টালিগঞ্জে, রেফিইজি বস্তিতে থাকি।
  - —ঠিক আছে, ঠিকানা দাও।

মেয়েটি ঠিকানা বলে, কেই নোট-বুকে লিখে নেয়, জিজেস করে, তোমার নাম ?

--গৌরী।

সন্ধ্যের আগেই কেন্ট হাজির হয় টালিগঞ্জের উদ্বাস্ত বস্থিতে। গাড়ী থেকে নামতে দেখে তাকে জমিদার বাডিব পাকা দালান পার করিয়ে নিয়ে যাওয়া হল ভিতরের বস্তিতে। থবর পেয়ে গৌরী এগিয়ে এসে তাকে ঘরে নিয়ে যায়।

—এই নোংরা জায়গায় আপনার কট হবে জেনেই আদতে বারণ করেছিলাম।

কেষ্ট উত্তর দেয় না, গৌরীর দঙ্গে ছোট কুঠরীর দামনে এদে গাড়ায়। মাটির ঘর, ওপরে টিনের চালা। ঘরের এক কোণে নোংরা বিহানায় একটা ছেলে শুয়ে আছে প্রায় নির্জীব।

গৌরী ভেতরে চুকে গিয়ে বলে, ওই আমার ভাই। কেষ্ট শুস্তিত হয়ে যায়, ক'দিন ভুগছে ?

- -প্রায় এক মাস।
- —দেখি ডাক্তারের প্রেসক্রিপসান ?

গৌরী এগিয়ে দেয়, তার ওপর চোথ ব্লিয়ে নিয়ে কেট বলে, আমার সঙ্গে একজনকে দাও, এখুনি ওষুধ কিনে পাঠিয়ে দেব।

- ---চলুন, আমিই যাব।
- --এর কাছে কে থাকবে ?
- —ভগবান।

কেষ্ট আর কথা বলে না। গৌরী বলে, গাডীতে যাবার দরকার নেই, ডাক্তারথানা পাশেই আছে।

কেষ্ট গৌরীর কথা মত ডাক্তারথানার দিকে যায়, পথে শুধু জিজ্ঞেদ করে, তোমার আর কে আছে ?

- —ওই ভাই ছাড়া আর কেউ নেই। গৌরীর চোথ ছল-ছল করে ওঠে।
  - —কেন ?
- —পাকিস্তান থেকে কলকাতা আসবার পথেই সকলকে হারিয়েছি।

  ৬ধ্ধ কিনে কেই গৌরীর হাতে দের, বলে, আমার ঠিকানা রেথে
  দাও. যদি দরকার হয় চিঠি লিথ।
  - —আপনাকে কি বলে ধল্লবাদ দেবো, গৌরী কেইকে প্রণাম করে। কেই জীপএ উঠে স্টাট দেয়।

অনস্ত-কেবিনে কেইর জন্মে সকলে বসে ছিল। ওকে ফিরতে দেখেই চিৎকার করে ওঠে—কেইদা, সারা দিন কোথায় ছিলে, এদিকে যে সর্বনাশ হয়ে গেছে!

- —কি হয়েছে ?
- —আজকের মিটিং-এ একেবারে লোক হয়নি, রাঘব বোয়াল রেগে অন্থির। আজই ভোমাকে দেখা করতে বলেছে।

(क्षेटे वित्रक ह्य, (क्न, लाक ह'ल ना (क्न?)

- —আহা, ওর কাছেই যে 'হনুমান মার্কা'দের মিটিং ছিল, শালারা এমন বজ্জাত,মিটিং-এর পর চা থাওয়াবে : লে স্বাইকে টেনে নিয়ে গেল। আরও বিরক্ত হয়ে কেট বলে, তোরা কোন কর্মের নোস, ওদের মাইকের তারটাও তো কেটে দিতে পারতিস ?
  - —তুমি নেই, সাহস হল না।
- —যা, এখন জালাতন করিস না, রাঘধ বোয়ালকে বলে দে আমার শরীর থারাপ, কাল দেখা করব।

সবাই চলে গেলে এক কোণে কেণ্ট চুপ করে থাকে। আগুদা একবার জিজ্ঞেস করলেন, কি ব্যাপার, আজ এত চুপচাপ কেন ?

—শরীর ভাল নেই আশুদা।

অনেকক্ষণ বাদে প্রভাত এল, একটা পত্রিকা কেইর সামনে ছুঁড়ে দিয়ে বললে, দেখ, এবারের ইস্কুটা কেমন হয়েছে।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও কেষ্ট নেড়ে চেডে দেখে বলে, ভাল।

—কভারের ছবিটা দেখ, এরকম টাটকা মেয়ের ছবি দেখেছিস ? এ বই স্টল-এ পডতে পাবে না, একেবারে হট্ কেক। কেই উত্তর দেয় না, জ্ঞানে প্রভাত এখনও বক-বক করবে।

স্চীপত্র বার কর, সব কটা লেখা আমার। গোপেশ রায়, বীণা চ্যাটাজী, 'ক খ গ', সৌমেন তালুকদার—সব আমি। কিন্তু পড়ে দেখ, একবারও বৃশ্বতে পারবি না যে একজনই সব লিখেছে।

- --বাহাত্ব বটে !
- —লেথকদের একটি পয়সা দিতে হবে না, এ না হলে আজকালকার দিনে কাগজ চলে ?

প্রভাত একটু চুপ করে থেকে কেইর দিকে ভাল করে তাকিয়ে বলে, কি হয়েছে রে, এত গন্ডীর কেন ?

क्छ मीर्चयाम रक्तन, इनियाछ। वर्ष शानस्यत्न।

পরদিন দকালে কেষ্ট এল রাঘব বোয়ালের বাড়ি। আগে থেকেই দেখানে মিটিং চলছিল। কেটকে দেখে তিনি বেশ জোরের সঙ্গেই বললেন, ছি, ছি, আর বোল না। লজ্জার এক শেষ! বক্তৃতা দিতে গিয়ে মাঠে একটা লোক নেই! আর নাকের ডগায় হয়ুমান মার্কাদের কি ভিড়, ঘনঘন জয়ধবনি, এত অপমান আর আমার জীবনে হয়নি।

কেট কথা চাপা দেয়, আমি অস্থস্থ হয়ে পড়েছিলাম, তাই ষা গোলমাল। সামনের মিটিং-এ নিশ্চয় এর শোধ তুলব। পরশু তেকোণপার্কে আমাদের মিটি-এ দেখবেন কি কাণ্ড হয়।

রাঘব বোয়ালকে আশ্বন্ত করে কেই তার দলবল নিয়ে বসল পরামর্শ করতে। পুলিন বললে, কেইদা, বলে তো এলে পরগু দিন তেকোণ-পার্কে মিটিং করবে, কিন্তু সেদিন হন্তমান মার্কাদেরও যে এথানে মিটিং আছে।

—জানি, ওরা সময় দিয়েছে পাঁচটা, আমরা চারটে থেকে মাঠের অন্ত দিকটা দথল করে বসব। যত লোক আসবে, দেখবি হুড়-হুড় করে আমাদের দিকে চলে আসবে। ওদের মিটিং কিছুতেই জমবে না।

যে কথা সেই কাজ। রাতারাতি কেইর দল তেকোণ-পার্ক রাঘব বোয়ালের পোস্টারে ছেয়ে দিল। তুপুর থেকে মাইকে সিনেমার গান বাজতে লাগল, দেখতে দেখতে চোটখাট ভিড জমে ওঠে।

কেষ্ট বলে, দেখতে হবে না, মাঠ ভরে যাবে। বেকার, ভ্যাগাবও আর স্থ্য-কলেজ-পালান ছাত্রের সংখ্যা কি কম নাকি ? এমন তেকোণ-পার্ক তিন্থানা ভরে যাবে।

পুলিন বলে, কিন্তু সাবধান, ওদের দলও ছেড়ে কথা কইবে না, শেষ পর্যন্ত মারামারি হতে পারে। —আমি তো তাই চাই, আমর তৈরি হয়ে এসেছি। ওরা তো আঁটঘাট বেঁধে আসবে না, খুব একচোট হয়ে যাবে।

রাঘব বোয়াল বক্তৃতা দিতে এদে অবাক হয়ে গেলেন। এত লোকের সামনে তিনি আগে কখনও বলেন নি। কেইর দলের লোক মাইকে তার পরিচয় করিয়ে দিল, সঙ্গে সঙ্গে ঘন ঘন করতালি, শাঁথ, কাসর-ঘন্টা বেজে ওঠে। রাঘব বোয়াল জালাময়ী ভাষায় বক্ততা গুৰু করলেন। চললও কিছুক্ষণ, কিন্তু বেশিক্ষণ নয়। হতুমান মার্কাদের অনেকে এনে পড়ে চিংকার চেঁচামেচি করে বক্তৃতা থামিয়ে দিতে চায়। কেইর দলেও তৎপর হয়ে ওঠে। বচসা শুরু হয়ে গেল, দাঙ্গা হবার উপক্রম, কয়েক মিনিটের মধ্যে জনতা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। কেইর দল দোডার বোতল ছুঁডতে থাকে, বেশ কয়েকজন জথম হল। রাঘব বোয়াল এক স্থযোগে বক্ততা থামিয়ে গাড়ী চডে পালিয়ে গেলেন। দাঙ্গার জের চলল অনেকক্ষণ। হতুমান মার্কাদের দল প্রথমটায় মার থেয়ে পালিয়ে গিয়েছিল বটে, কিন্তু আরও লোকজন নিয়ে ফিরে এনেছিল। ঠিক সময় পুলিস এসে না পড়লে রক্তারক্তি কম হত না। হাতের কাছে যাদের পেল, পুলিস গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেল। মাত্র হ'জন ছাডা কেইর দলের সকলেই পুলিস আসার আগেই भानियकिन।

কেষ্টরা ফিরলে উৎক্ষিত রাঘব বোয়াল জিজেস করলেন, কি হল আমি তো কিছুই বুঝতে পারলাম না। মারামারি কেন ?

কেও জ্বাব দিলে, হিংদে, হিংদে, তা ছাড়া আর কি! ওদের মিটিং-এ লোক হয় নি, তাই ইচ্ছে করে গোলমাল বাধাল।

- —সোডার বোতল ছু ডুছিল কারা?
- ওরাই তৈরি হয়ে এসেছিল, ভাগ্যিস আমাদের বিশেষ কিছু লাগেনি। নিরীহ জনতার উপর অত্যাচার।

রাঘব বোয়াল বলেন, যাই বল, এত ভিড় হবে আমি আশা করিনি।
—বলেছি তো নিশ্চিম্ত হয়ে থাকুন, আপনার জয় অনিবার্য।

ক'দিনই খ্যামল এসে ফিরে গেছে, কেইর সঙ্গে দেখা হয় নি। অবশ্য আজকাল অনন্ত-কেবিনে একলা বসে থাকতে তার থারাপ লাগে না। আগুদা, প্রভাত, পুলিন অনেকের সঙ্গেই আলাপ হয়ে গেছে। আগুদা বলেন, অত 'কেইদা' কেইদা' করে ছটফট কর কেন ? বসে চা খাও না। একবার যে এথানে চা থেয়েছে, সে ঘুরে ফিরে ঠিক এথানে আসবেই।

প্রভাত থেই ধরে, তা আর বলতে, আশুদার চা না থেলে আমি তোলেথার ইন্সপিরেশনই পাই না।

খ্যামল জিজেন করে, এথানে এত গোলমালের মধ্যে কি করে লেখেন ?

প্রভাত হাসে, আমার এথানে-সেথানের বাছ-বিচার নেই, যেথানে বিদিয়ে দেবে, লিথে যাব। এই দেথ না, একটা উপত্যাস লিথছি। মাত্র তিন দিনে এতথানি লেথা হয়ে গেছে, আর থুব হলে সাত দিন, তিনশ' পাতার মোটা বই।

- —বই এর কি নাম ?
- --মধুবালা!
- সিনেমার মধুবালা ?

প্রভাত হাদে, বিজ্ঞের হাৃ্সি, তার দক্ষে কোন দক্ষ নেই, তথু ঐ নামটা দিয়েছি। এখন থেকে বই-এর অর্ডার আদছে।

একটু চুপ করে থেকে খ্রামল জিজেন করে, আপনি ভিটেক্টিভ বই লেখেন নি ?

## খামল বিশ্বিত হয়, আপনিই দেবদৃত ?

প্রভাতের উত্তর দেবার আগেই কেষ্ট এসে পড়ে, এই যে খামল, ক'দিনই তোর সঙ্গে দেখা হচ্ছে না, কি থবর ?

প্রভাত বলে, তোরা গিয়ে ওদিকটায় বোস কেষ্ট, আমি ততক্ষণ আরও হু'চ্যাপ্টার লিখে নিই।

খ্যামল উঠে এসে কেন্টর পাশে বসে পড়ে। কেন্ট জিজ্ঞেদ করে, চেহারায় বেশ চটক এসেছে দেখছি, ভালো মানুষ ভাবটা কেটে গেছে, ভাল।

শ্রামল আগের মত লজ্জা নাপেরে বলে, আজ আমি আপনাকে খাওয়াব কেইদা।

- —থুব বড়লোক হয়েছিস বুঝি ?
- --এই ক'দিনে প্রায় দশ টাকা পেয়েছি।
- --বাঃ বাঃ, বাহাতুর তো!

শ্রামল উৎসাহিত হয়, প্রথম দিন যে লাল বাডিতে গিয়াছিলাম, সেথান থেকে পুরোন বই নিয়ে এসেছি। বিক্রিকরে চার কি সাড়ে চার টাকা পাব।

- —বাড়িতে কেউ কিছু জানতে পেরেছে ?
- ---না।

কেট ব্যাগ থেকে একটা চাদার থাতা বার করে শ্রামলের দিকে এগিয়ে দেয়।

—সরস্বতী পূজো আসছে, থাতা নিয়ে চাঁদা তুলে বেড়াবার চেটা করলে দিনে চার পাঁচ টাকা ঠিক উঠবে। তুপুরের দিকে যাবি, যে সময় মেয়েরা থাকে।

শ্রামল ঘাড় নেড়ে কেইর হাত থেকে থাতা নেয়, এ যে অনাথবান্ধব সমিতির চাঁদার থাতা। —তাই তো দিলাম, এদের পুজো থুব নামকরা, চাঁদা চাইবার অস্থবিধে হবে না। কিন্তু সাবধান! ওদেরই দলের কারো কাছে গিয়ে যেন হাজির হোস না।

শ্রামল হেদে উত্তর দেয়, দে আমি ম্যানেজ করে নেব।

আজ কেইর ঘুম ভেঙে যায় অন্ত দিনের চাইতে অনেক আগে।

রাস্তার ধরানো উন্নের ধোঁষায় ঘর ভরে গেছে। বিরক্ত হয়ে কেষ্ট নীচে নেমে এনে কলতলায় মৃথ ধুয়ে নেয়। ডাকে, খ্যামা চা দিয়ে যা। কেষ্টকে এত আগে উঠতে দেখে বিন্মিতা খ্যামা জিজ্ঞেদ করে, এত দকালে উঠে পড়েছ, কোথাও যাবে বুঝি ?

কেষ্ট তাকে ভেঙিয়ে বলে, কোথাও যাবে বৃঝি ? ঘরময় যে ধৌয়া, সকাল বেলা জানলাগুলো বন্ধ করে দেওয়ার সময় হয় না ?

—ও মা, তাইতো! আমি একেবারে ভুলে গেছি কাকু, ছি ছি!
কৈষ্ট থামিয়ে দিয়ে বলে, যা, চট করে এক কাপ চা নিম্নে আয়,
আমায় বেকতে হবে।

কেষ্ট ওপরে উঠে গিয়ে জামা-কাপড় পরে। জুতো-জ্বোড়া বড় ময়লা হয়েছিল, বদে পালিশ করে নেয়। একটু পরে খামা চা নিয়ে আদে, সঙ্গে গরম তেলেভাজা। কেষ্ট খেতে খেতে বলে, বাঃ, বেশ গরম তো, নে হুটো খেয়ে ভাখ।

কথামত ভামা একটা বেগুনি নিয়ে মৃথে দেয়, উ:, ভীষণ গরম !
ভামা মৃথ থেকে বার করে, উ:-আ: করতে থাকে। কেই হেসে ফেলে।
হঠাৎ ভামা জিজ্ঞেদ করে, কাকু, তুমি বিয়ে করবে না ?
কেই বিম্মিত হয়, এ ধরনের প্রশ্ন দে আগে ভামার কাছে শোনেনি।
জিজ্ঞেদ করে, বিয়ে কেন ?

—বাঃ, সবাই তো বিয়ে করে।

কেষ্ট হাদে, এ নিয়ে কথা হচ্ছিল खि?

- —হ্যা, কালকে।
- —কে বলছিল ?
- বিভৃতিবাবুরা এসেছিলেন যে—
- —কোন্ বিভৃতিবাবু, ঐ হলদে বাডির ভাড়াটেরা ?
- —ই্যা, শীলাদির সঙ্গে তোমার বিয়ের জন্মে।
- -- কি কথা হ'ল ?
- —বাবা বললেন তোমার সঙ্গে কথা বলতে।

কেষ্ট সিগারেট ধরায়, যাক, তোর বাবার তাহলে এতদিনে বৃদ্ধি হয়েছে।

ব্যাগ হাতে নিয়ে কেষ্ট সি<sup>\*</sup>ড়ি দিয়ে নেমে যায়, শ্যামা চেঁচিয়ে জিজেন করে, কাকু, তোমার একটা চিঠি এসেছিল, পেয়েছ ?

- -কই না।
- —আমি যে তোমার কোটের পকেটে রেথেছিলাম।
- --- দিয়ে যা।

শ্রামা ছুটে গিয়ে কেইর হাতে চিঠি দিয়ে আসে। চিঠিটা খুলতে খুলতে কেই রান্তায় বেরয়। গৌরীর চিঠি। শ্রীচরণেষু,

আপনি সেদিন আমার অনেক উপকার করিয়াছেন। আমার ভাই
একটু ভাল আছে। আরও পাঁচ টাকার ওষ্ধ কিনিতে হইবে, আপনি
যদি দয়া করিয়া ঐ কয়টা টাকা দেন তো বড় উপকার হয়। আমি সকাল
নয়টা হইতে প্রায় ত্'তিন ঘণ্টা ধর্মতলার মোডে থাকি। দয়া করিয়া
একবার আসিবেন। ভগবান আপনার মঙ্গল কয়ন। ইতি—

প্রণতা গৌরী।"

চিঠি পড়ে কেষ্ট পকেট থেকে টাকা বার করে দেখে কত আছে।

কেষ্ট যথন এসপ্লানেডে এদে জীপ থামালো তথন প্রায় এগারোটা বাজে। অফিস যাবার ভিড় চলে গেছে তব্ গাড়ী চলার বিরাম নেই। কেষ্ট গাড়ী পার্ক করে চারদিকে তাকায়, কিন্তু গৌরীকে দেখতে পায় না। অক্সমনস্ক হয়ে দেখছিল বইএর স্টলে কত লোকের ভিড় হয়েছে, রিফিউজিদের দোকানে জিনিস বিক্রি হচ্ছে। কতক্ষণ কেটে গেছে থেয়াল ছিল না। গৌরীর ভাকে চমক ভাকে।

- —আপনি অনেকক্ষণ এদেছেন ?
- —না, বেশিক্ষণ না। ভাই কেমন আছে?
- —আগের চেয়ে একটু ভাল, ওষ্ধে কাজ দিয়েছে, কৈ র রোগীর পথ্যি দিতে পারতি কই।
  - —ডাক্তার কি থেতে বলেছে?
  - नव नामी नामी थावाब, कन, इथ, हाना।

क्षे कि वनत्व एक्त भाग्र ना।

— এখুনি আসছি, বলে গৌরী হঠাং এগিয়ে যায় রাস্তার মধ্যে।
কেই দেখে পুলিসের হাত দেখানোর জন্যে অনেকগুলো গাড়ী এসে
দাঁডিয়েছে। গৌরী সেখানে গিয়ে ভিক্ষে চায়। কেই সেই দিকেই
তাকিয়ে থাকে। ময়লা শাড়ী, তেলের অভাবে চুলে জট পড়েছে, কি
বলছে শোনা যায় না, চোখে করুণ প্রার্থনা। ব্যগ্র হাতে গাড়ীর দরজা
আঁকড়ে ধরছে, ড্রাইভারের ধমকে আবার হাতটা সরিয়ে নেয়। হয়ত
কোন গাড়ীর কাছে কিছু পাবার আশায় আগ্রহ ভরে ছুটে যায়, পয়সা
পেলে দাতার উদ্দেশে শুভ কামনা জানায়, না পেলে নিরাশ হয়।

পুলিসের বাঁশিতে গাড়ীগুলো আবার চলতে আরম্ভ করে। গৌরী কেইর কাচে ফিরে আসে।

#### —কত পেলে?

গৌরী ক্লান্ত শ্বরে বলে, ছ' আনা। একটু থেমে বলে, একটা টাকাও পুরো হল না। কেউ যে শুনতে চায় না।

কেষ্ট মান হাদে, শুনলেও এরা দেয় না।

—সব কথা শুনলে দেয়। কেন আপনি তো দিয়েছেন।

কেষ্ট সে-কথার উত্তর না দিয়ে পকেট থেকে একটা পাঁচ টাকার নোট বার করে এগিয়ে দেয়,—এই নাও, তোমার ভাইকে ভাল পথ্যি দিও। টাকা নিতে গিয়ে গোরীর চোথে জল আসে, বলে, আপনি দেবতা। কেষ্ট শব্দ করে হেনে ওঠে, দেবতাই বটে! ওই যে আবার গাডী থেমেছে, দেথ যদি আর কোন দেবতা পাও।

গৌরীর উত্তরের অপেক্ষা না করেই কেন্ট গাড়ী ঘুরিয়ে নিয়ে চলে যায়।

কেন্ত বরাবরই গাড়ী জোরে চালায়, আজও ভিডের মধ্যে দিয়ে হর্ন বাজিয়ে বেশ জোরেই গাড়ী চালাচ্ছিল কিন্তু মন তার গাড়ীর দিকে ছিল না। ভাবছিল গৌরীর কথা। কতথানি সরল, মান্ত্র্যের ওপর কি গভীর বিশ্বাস। আর ভূলতে পারছিল না একটা কথা, 'আপনি দেবতা'।

এক জায়গায় ভিড় দেখে গাড়ী থামাতে বাধ্য হল। সকলে ধর ধর করে চেঁচাচ্ছে। কেষ্টর আসার মিনিটথানেক আগে কোন ফোর্ড গাড়ী পাড়ার একটি দশ বার বছরের ছেলেকে চাপা দিয়ে চলে গেছে। কেষ্টকে তারা অনুরোধ করে, আপনার গাড়ী করে ছেলেটাকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে দিন।

কেষ্ট বলে, ওকে বরং ট্যাঞ্চি করে নিয়ে যান, আমি ততক্ষণ ফোর্ড গাডীটা ধরতে পারি কি না দেখি।

কেষ্ট জোরে গাড়ী চালিয়ে দেয়, শুনতে পায় পিছু থেকে বলছে সবাই, নীল রং, বড় ফোর্ড, মেয়ে চালাচ্ছে।

রাস্তা বেশ চওড়া, জোরে চালাবার অস্থবিধে হয় না। কিছুক্লণের
মধ্যেই দ্বে ফোর্ড গাড়ীটা দেখা যায়। কেন্ত আ্যাক্সিলেটারে আরও
চাপ দেয়। ফোর্ড গাড়ীটাও বেশ জোরে চলেছে। অনেক বেঁকে
চ্বে, প্রায় বালিগঞ্জের কাছে এসে গাড়ীটা বড় দোতলা বাড়ির মধ্যে
চ্বেক যায়। কেন্ত তার পেছনে গাড়ী থামিয়ে লাফিয়ে নেমে পড়ে।
গাড়ীর সামনের সিটে চালকের পাশে একটি মেয়ে বসে ছিল, ভয়ে তার
ম্থ সাদা হয়ে গেছে। পিছনে হ'তিনটি ছোট ছেলে-মেয়ে আর এক
প্রোচ় ভদ্রলোক। কেন্ট কাছে এসে কর্কশ গলায় জিজ্ঞেদ করে,
আপনারা কি মানুষ, একটা ছেলেকে চাপা দিয়ে পালিয়ে এলেন ?

প্রোচ ভদ্রলোকটি গাড়ী থেকে নেমে ভয়ে ভয়ে উত্তর দেন, ঠিক পালিয়ে আসিনি।

—নয়ত কি, শরীরে এতটুকু দয়ামায়া নেই ?

ভদ্রলোক আমতা-আমতা করেন, নতুন ড্রাইভার, ব্ঝলেন কি না— কেষ্ট রেগে বলে, ড্রাইভার তো গাড়ী চালাচ্ছিল না, ওর ওপর দোষ দিচ্ছেন কেন ? গাড়ী তো উনি চালাচ্ছিলেন।

কেষ্ট ইন্ধিতে মেয়েটিকে দেখিয়ে দেয়।

মেয়েটি এবার কথা বলে, ছেলেটি চাপা পড়েছে সে কে ?

- ---আমার শালা।
- —খুব বেশি লেগেছে ?
- —মরল কি বাঁচল, তা দেখবার আপনাদের সময় কোথায় ?
- —মিথ্যে এ কথা বলছেন, আমরা তো দাঁডাতে চেয়েছিলাম, স্বাই ক্ষেপে মারতে এল দেখেই তো—
- —ক্ষেপবে না, বিধবার সবে ধন নীলমণি ছেলে। যাক্ গে হাস-পাতালে নিয়ে গেছে, এখন দেখা যাক্।

প্রোট ভদ্রলোক তাকে থামিয়ে কথা বলেন, ছেলেটির চিকিৎসার

জন্তে যত টাকা লাগে, আমরা েবো। এ নিয়ে আর থানা-পুলিস করবেন না। এত বড় বাড়ির বৌ, বুঝলেন কি না—

কেষ্ট শাস্ত গলায় বলে, সে তো ব্যতেই পারছি। দেখি, আমার শাশুড়ীকে যদি রাজী করাতে পারি। এখন আমায় টাকা-পঞ্চাশ দিন, আবার হাসপাতালেই যাই, কখন কি লাগে বলা তো যায় না।

— নিশ্চয়, নিশ্চয়। মেয়েটয় কাছ থেকে টাকা নিয়ে ভদ্রলোক কেষ্টয় হাতে গুঁজে দেন। ব্ঝতেই পারছি আপনার মনের অবস্থা, কিছে বিশ্বাস করুন, ছেলেটি অমন করে ছুটে এসে না পড়লে গাড়ীতে ধাকা লাগতো না।

কেষ্ট টাকাটা পকেটে রাথতে রাথতে বলে, যদি বেঁচে যায় আপনার চিকিৎসার টাকাটা দিলেই হবে, কিন্তু মরে গেলে জানি না আমার শাশুজী আপনাদের ছেড়ে দেবেন কি না।

আর কোন কথা না বলে কেই গাড়ী নিয়ে বেরিয়ে আসে। চি্স্তিত মুখে ভদ্রলোক স্বাইকে নিয়ে বাড়ির ভেতরে চুকে যান। ফটকে দারোয়ান বলে ছিল, তার সামনে গাড়ী থামিয়ে কেই এক টাকা বর্থশিস দেয়, দারোয়ান সেলাম করে।

- —ঐ বুড়ো বাবু কে ?
- —বাড়ির মালিক।
- —ঐ মেয়েটি ?
- -- माइकी।
- —অত ছোট ?
- --- নয়া মাইজী।
- —ও, দ্বিতীয় পক্ষ? কেন্ত বাঁকা হাসে।

ফেরবার পথে কেন্ট আবার ঘটনাস্থলে আসে। থবর নিয়ে জানতে পারে, ঐ ছেলেটি মোড়ের মিষ্টিওয়ালার দোকানে কাজ করে।

### —ধরতে পারলেন নাকি ?

কেষ্ট দীর্ঘশাস ফেলে, কই, পেছু পেছু কত দূর দৌড়লাম, কোথায় যে বেঁকে গেল!

পাডার ছেলেরা উত্তেজিত হয়ে বলে, ধরতে পারলে গাডীর দফা রফা করতাম।

কেষ্ট সায় দেয়, আমিও কি ছাড়তাম নাকি ? পরে মিষ্টিওয়ালাকে বলে, আমি এসে খবর নিয়ে যাব, ছেলেটি কেমন থাকে।

নতুন বাংলা মাস পড়ে গেছে, এরই মধ্যে পত্রিকা বার হয়ে যাওয়া উচিত ছিল, কিন্তু প্রেসের গোলমালে হয়ে ওঠেনি। তাই সকাল থেকেই প্রভাত সম্পাদকের সঙ্গে উঠে-পড়ে লেগেছে, পত্রিকা কাগজে মুড়ে তার ওপর নাম-ঠিকানা লিখছে। গ্রাহকদের সংখ্যা বেশি না হলেও, সময় মত বই না পেলে চাঁদা দেওয়া বন্ধ করে। সম্পাদক বলে, গ্রাহক তো সব, খাদক। পত্রিকার দেরি হলেই শালাদের মেজাজ গরম। কড়া কড়া চিঠি পাঠাবে।

প্রভাত কাজ করতে করতে উত্তর দেয়, প্যসা দিয়েছে, করবে না ? আমরা যথন টাকা দিয়ে লেখা নিই, তথন কি আর ছেডে কথা কই ? লেখককে বেঁধে ফেলে গল্প লেখাই না ?

- —এবারের গেট আপ কেমন লাগছে ?
- —ওপরের ছবিটা তেমন জোর হয়নি।

সম্পাদক মৃথ বাঁকায়, হতভাগা জীবনটার জন্মে। কেউ তার ছবি ছাপিয়েছে কথনও ? আমি তার নাম করিয়ে দিলাম আর শালা এথন আমার কাছেই টাকা চায়।

প্রভাত বিশ্বিত হয়, বল কি, জীবনও টাকা চায় ?

— নয় তো আমি কুমারেশের ছবি নিই! ও ত বক্স ক্যামেরায় ছবি তোলে। — যাকগে, পত্তিকার মুথ এঁটে দেওয় হয়েছে, স্টলে দাঁড়িয়ে বাবুদের আর পাতা ওলটাবার উপায় নেই। ও ঠি হ কেটে যাবে।

এ-হেন নামকরা পত্তিকার অফিস। উত্তর কলকাতার অনেক গলি ঘুঁজির মধ্যে একটি ছোট কামরায়, যার সন্ধান শুধু ডাক্যোগেই পাওয়া সম্ভব। ঘরে আসবাবের মধ্যে একটা কালিপডা কাঠের টেবিল, আর ছ'থানা নডবড়ে চেয়ার। তাই সম্পাদক আর সহ-সম্পাদক মাটিতে মাতুর বিছিয়ে কাজে ব্যস্ত।

প্রভাত আড়মোডা ভেঙ্গে বলে, এবারের গল্পটা তেমন স্থবিধের হয় নি।

- —শুরুটা ভালই ছিল, শেষের দিকটা ঘুলিয়ে গেছে।
- কি করব, একেবারে সময় পাই না। চিঠি পত্তরের জ্বাব দেব, প্রবন্ধ লিখব, তারপর অনুবাদ করব। এদিকে গল্প উপত্যাস ধব থিচুড়ী পাকিষে যায়।

সম্পাদক উৎসাহ দেয়, তুমি তো সব্যসাচী হে, তুমি ছাড়া কি এ কাগজ চলতো ?

কাজ শেষ হতে প্রায় বারোটা বেজে গেল। প্রভাত কাগজপত্র গুছিয়ে নিয়ে বেরিয়ে আসছিল, সম্পাদক বলে, বেলারাণীর সঙ্গে ইণ্টার-ভিউটা ভূলে যেও না।

- —সে তো সোমবার দিন।
- —একটা ভাল ছবি ওঁকে দিয়ে সই করিয়ে নিও, আমাদের জ্বলে বিশেষ ভাবে তোলা লিখে দিতে হবে।

প্রভাত সায় দিয়ে বলে, সে সব আমি ঠিক করে নেব। প্রশ্ন উত্তরও আমার সব লেখা হয়ে গেছে, ওঁকে একবার শোনাতে হবে। একটু থেমে বলে, বালিগঞ্জে বাড়ি, ট্যাঞ্জি কুরে যাব, ভাড়াটা দিয়ে দিও।

—বাড়ির কাছাকাছি গিয়ে ট্যাক্সি চেপো, এথান থেকে নয়।

—সে আর বলে দিতে হবে না। হাসতে হাসতে প্রভাত বেরিয়ে আসে।

রাঘব বোয়ালের বড় গাড়ী এদে দাঁড়াল অনস্ত-কেবিনের দরজায়। আশু বারু হস্তদন্ত হয়ে নেমে এলেন, কাউকে খুঁজছেন সার ?

রাঘব বোয়ালের ছেলে পিছনের সিট থেকে মুথ বাডিয়ে জিজেস করে, কেইবার কোথায় জানেন ?

- -- मिन-छ्टे ७-मिटक आरमिन।
- —তাকেই যে দরকার—

আশু বাবু টাকে হাত বোলান, এলে বরং পাঠিয়ে দেবো।

- —আপনাকে বলে যাচ্ছি, ছেলেরা যারা আসবে সব আমাদের বাড়িতে পাঠিয়ে দেবেন, বাবা সকলের সঙ্গে কথা বলতে চান।
- —নিশ্চয়, এখুনি পাঠিয়ে দিচ্ছি। আগুবাবু মৃথ বাড়িয়ে হাঁক দেন, ভোদন, নরেশ, যা শীগগিরি যা, বাড় ছেল মশাই ডেকে পাঠিয়েছেন।

রাঘব বোয়ালের ছেলে চলে যায়। আগুবাবু দোকানে উঠে এসে বিড-বিড় করেন, কেষ্টকে নিয়ে এই জ্ঞালা, মাথার যদি এতটুকু ঠিক থাকে। ভোদা বলে, এ আর নতুন কি, তবু তো কেষ্টদা এবার একটু বেশি নন দিয়েছে।

- —তোমরা আর দেরি করো না বাপু, যাও।
- আর তো সাত দিন, রাঘব বোয়ালের পয়সায় ক'দিন নবাবী করে নিই। তার পর আর কে পুঁছছে, আপনিই কি আর দোকানে চুকতে দেবেন ?

আগুলা সে-কথায় কান দেন না। কোণের টেবিলে ভামল বসে ছিল, সে দিকে এগিয়ে যান। তোমার কেইদার কোন থবর জান নাকি, ভামল ?

- —না ক'দিনই ধরতে পারছি না, তাই তো এথানে বদে আছি।
- —িকছু থাবে নাকি ?
- —থেয়েছি। একটু থেমে বলে, আগুদা, আপনাকে কিন্তু চাদা দিতে হবে।
  - -কিসের চাঁদা?
  - ---সরস্বতী পূজোর।
- ওরে বাবা! তোমাকে নিয়ে এ পর্যস্ত কুডি জন হ'ল। মা সরস্বতী আমায় ইস্কুল থেকে ঝাঁটা মেরে তাডিযেছিলেন, তবু তার পুজোর সময় দানা দিতে হবে, কি আবার দেখ!
- —দে আমি শুনব না আশুদা, আপনার নামে এক টাকার রিদি কেটে রেথেছি, এই দেখুন—বলে সত্যিই রিদি বার করে আশুদার হাতে দেয়ঁ।
- —তবে আর চাইছ কেন? এক টাকার থেয়ে দাম দিও না।
  তাহলেই আমার চাঁদা দেওয়া হয়ে যাবে, কি বল?
- —তাতে আমি রাজী আছি। নিতাই, পাঁউফটি আর ডিম দিয়ে খাঁ।

  ঘর প্রায় ফাঁকা ছিল, তাই আগুলা বদে বদে শ্রামলের সঙ্গে গল্প
  করেন। বিশেষ করে নিজের জীবনের কথা, কত কণ্ট করে দোকান
  করেছেন, কত রকমের কাজ করেছেন, তারই বিববণ। কথা হয়তো
  অনেকক্ষণ চলতো, যদি না কেণ্ট এদে পডে হাঁক দিত।
  - -- কি খবব আগুদা, ছ'দিন আপনার পাত্তা পাই নি যে ?
- —তাই বটে ! চোর এদে বুড়ীকে বলছে, তুমি তো আমায় ছুঁতে পারলে না।
  - **(क**न, कि इन?
- কি আবার হোল, রাঘব বোয়াল যে লোক পাঠিয়ে পাগল করে । মারছে।

কেন্ট বিরক্ত হয়, ওঃ জালাতন করে মারলে! রাঘব **জুবা**য়াল আর রাঘব বোয়াল। আমায় যেন মাইনে দিয়ে চাকর রেখেছে। সব সময় হাজিরা দিতে হবে, যত সব—

---আহা, মাথা গ্রম করছ কেন ?

খ্যামল এতক্ষণে কথা বলে, কেইদা, আপনার দক্ষে যে দেখাই হচ্ছে না!

- কি করবো বল, কত দিক সামলাবো ?
- —আমায় চাঁদা দিতে হবে কেইদা—
- -- हां ना, किरमद ?

আগুদা টিপ্লুনী কাটেন, সরস্বতী-প্জোর। বিতের দেড়ি তো তোমার আমারই মত, কিন্তু চাদা দিতে হবে।

শ্রামল আবদারের স্থরে বলে, বাঃ স্বাই টাদা না দিক্তি ভাল করে পুজো হবে কি করে ?

কেষ্টর বেশ মজা লাগে, জিজ্ঞেদ করে, কাদের পূজো ?

— অনাথ-বান্ধব সমিতির। এই দেখুন আগুদা, প্রভাতদা, সবাই-এর কাছে চাদা নিয়েছি, আপনাকে এক টাকা দিতেই হবে।

কেন্ট পকেট থেকে এক টাকা বার করে ওর হাতে দেয়, এই নে। থাক থাক, রসিদ পরে দিয়ে দিস, আমি চলি—

শ্রামল বাধা দেয়, না কেইদা, আমাদের সমিতিতে সে হবার জো নেই। টাকা নিলেই রসিদ দিতে হয়।

—তবে দাও।

শ্রামল খদ-খদ করে রদিদ লিখে দেয়। কেন্ট একদৃত্তে দেই দিকে তাকিয়ে থাকে, চোখ হুটো জল-জল করে ওঠে।

কেট চলে যাবার পর খামল অনস্ত-কেবিন থেকে বেবিয়ে সোজা

পার্কে এসে হাজির হল । ওদের বিলাভবনের কাছেই এই পার্ক, ত্র'মিনিটের রাস্তা। স্থলপালানো ছেলেদে ছোটখাট আড্ডা এখানে রোজই বর্দে। আজ অবশু এখনও কেউ আসেনি। বারটা বেজে গেছে, ঝাঁ-ঝাঁ করছে রোদ। পার্কের এক কোণে ঘরের বাইরে গাছতলায় খাটিয়া পেতে মালী শুয়ে আছে। অশু দিকে সাধারণের বিশ্রামের জন্ম যে শানবাঁধানো, মাথা ঢাকা, ছোট ঘরটি রয়েছে, দেখানে ত্র'জন ফিরিওয়ালা পাশে মাল রেখে ঝিন্ছে। শ্রামল রোজকার মত প্রদিকের পেয়ারা গাছটার তলায় গিয়ে বদে। খ্ব আস্থে রাজিবর বইছে, ছায়ায় বসলে বেশ আরাম লাগে। শ্রামল চিং হয়ে শুয়ে কেখছিল গাছের উচু ভালে ছোট ছোট পেয়ারা হয়েছে, ছ-তিনটে পাখী কিচমিচ করে ঝগড়া লাগিয়েছে।

— এই বাঁদর, ঘুম্চিছস ? রেলিং টপকে মদন পার্কের ভেতর এসে ভামলকে ঠেলা দেয়।

খ্যামল ঠিক ঘুময়নি, তন্দ্রার ভাব এদেছিল। উঠে বদে বলে, •দ্র গাধা বেশ আরাম লাগছিল, তুই নষ্ট করে দিলি।

— দিব্যি মৌজ করে গুয়ে আছিস, তোর আর কি? আমাদের শালা এক মিনিটের ফাঁক নেই। একবার বাইরে যেতে চাইলে মাষ্টাররা কটমট করে তাকায়। তেমনি সব ভালো মান্ত্র ছেলে জুটেছে, বলে কিরে সিগারেট থেতে যাবি?

শ্রামল হাসে, বেশ হয়েছে, তুই তে। আর ক্লাস রোজ ফাঁকি দিতে পারবি না, যা রাগী দাদা, বেত মারবে।

মদন মুখটা গন্তীর করে বলে, সেই তো জালা। একটা সিগারেট দে, এখুনি ক্লাসে ফিরতে হবে।

শ্রামল সিগারেট বার করে মদনের হাতে দেয়, নিজেও ধরায়।
—এ সময় এলি যে, টিফিনের তো দেরি আছে।

—এক পিরিয়াভ আগেই ছেলেদের উঠোনে হুড় করেছে, হেড মাষ্টার কি বক্তৃতা দেবে। আমি সেই স্থযোগে এই হুটো নিয়ে পালিয়ে এলাম।

মদন পকেট থেকে হুটো 'ইন্সট্রুমেণ্ট বক্স' বার ক'রে ভামলের সামনে রাথে।

- —একেবারে নতুন যে!
- —নিলে কেউ পুরোন নেয়?
- <u>--কার ?</u>
- —কে জানে, আমাদেরই ক্লাদের।

খ্যামল বাক্স তুটো নেডে-চেডে বলে, আজই ঝেড়ে দেবো।

- ত্র'-একটা দোকানে যাচিয়ে নিদ্—।
- —তুই আর আমায় শেথাদ না।

মদন একম্থ ধে বা ছেড়ে বলে, তোর কেইদার সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দিবি না ?

—দেবো তো বলেছি। কেষ্টদা এখন খুব ব্যস্থ, রোববার ভোট হয়ে যাক, তার পর একদিন—

সিগারেট শেষ হয়ে আংসে, মদন জোর টান দেয়, পালাই, দেরি হলে ধরা পড়ে যাব।

- --জাহলে কথন দেখা হবে ?
- মদন কি যেন ভেবে নেয়, একটা ছবি দেখবি ?
- --কোথায় ?
- —বীথিকায়, 'চিচিং ফাঁক' খুব ভাল হয়েছে।
- ---আলিবাবার গল্প ?
- —না, না, এ শুধু থিস্তি ভরা।
- **—কে আছে** ?

- —বেলারাণী।
- —মাইরী! আমি তাহলে গেটের কাছে থাকব। ছ'টার সময়।
- —ঠিক আছে। সমতি জানিয়ে মদন আবার রেলিঙ টপকে পার্কের বাইরে চলে যায়।

এ'কদিন কেষ্ট একেবারেই ফুরস্থৎ পায়নি। সামনের রবিবার ভোট দেবার দিন, এরই মধ্যে সব কিছু ব্যবস্থা তাকে করতে হয়েছে। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত চতুর্দিকে লোক পাঠিয়েছে, প্রত্যেক দেটারের কাছে নিজেদের অফিস থোলার ব্যবস্থা করেছে, রাঘব বোয়ালকে বলে তার বন্ধুদের কাছ থেকে অনেকগুলো গাড়ী আনিয়েছে, প্রয়োজন মত খুঁজে খুঁজে ছেলে যোগাড় করে এনেছে, যারা বিভিন্ন দেটারের ভার নিয়ে সেই দিন কাজ চালাতে পারবে। এর মধ্যে কথা কাটাকাটি, ঝগড়া হয়েছে অনেকের সঙ্গে। বিশেষ করে পুলিন, সে তো বলেই গেল, চললাম আমি হন্ধমান মার্কাদের দলে। দেথব কোন শালা রাঘব বোয়ালকে জেতায়।

কেষ্ট চেঁচিয়ে উত্তর দিয়েছিল, কাব্ধ করবার জন্মে দ্বাইকে এখানে আনানো হয়েছে। গুলতানী করবার জন্মে নয়।

পুলিন কেপ্টকে ভয় করে। তাই ম্থের ওপর জবাব না দিয়ে বেরিয়ে এসে অন্তদের কাছে বলেছিল, কেপ্টদার ফুটানী দেখলি? রাঘব বোয়ালের পয়সায় লবাবী করছে আর আমরা তুটো পয়সা চাইলেই বিঁচিয়ে ওঠে। চেনে না আয়ায়, পুলিন মওল য়ে সে ছোকরা নয়, এর শোধ আমি ঠিক তুলব।

এ নিয়ে দলের মধ্যে অনেক কথা উঠেছিল। এমন কি, রাঘব বোয়াল বলেছিলেন, কেন্ট, এ সময় ঝগড়াঝাটি করা ভাল নয়, পুলিনকে ফিরিয়ে আন, নয় ত বল আমি নিজেই ডেকে আন্চি। কেষ্ট এতে সায় দেয়নি, কোন দরকার নেই ওকে ভাকবার। ও সব চেলেকে শারেন্তা করতে আমি জানি।

আজ সেই বহু-আকান্ডিত রবিবার। ভোর থেকে উঠে কেইর দল কাজ শুরু করেছে। আগের দিনের নির্দেশ মত ছেলেরা এক এক সেণ্টারে জমা হয়। কেই জীপে করে ঘুরে বেড়ায়, কাজ ঠিক এগুচ্ছে কি না দেখে।

—তোমাদের এখানে পঁচিশ জন ছেলে এসেছে ?

এদের মোডল নিতাই উত্তর দেয়, ত্ব'জন ছাড়া আর সবাই এসেছে। ভোটার-লিটের 'ইনচার্জ' করেছি অতীনকে, ও ত্ব'জনকে নিয়ে এখানে বসবে।

- —ভোটারদের রিসিভ করবে কারা?
- —সত্যেন আর বিশু, ভোটার 'শ্লিপ' ওরাই হাতে ধরিয়ে দেবে।
- —গাড়ী বিশ্বাদী লোকের হাতে দিও, ভোটার আনতে গিয়ে না লেকে বেডিয়ে আদে।

দরকারী কথার মধ্যেই সত্যেন এক কোণ থেকে চেঁচিয়ে জিজ্ঞেদ করে, কেইদা, থাবার আদবে কথন, চা দিগারেটে তো আর পেট ভরবে না।

- এরই মধ্যে ক্ষিদে পেয়ে গেল? এখনও তো কোন কাজই করিস নি।
  - —টিফিনের আগেই কিন্তু থাবার আদা চাই, মাংস থাকবে তো?
- তুই কি বিয়ে বাড়ি পেয়েছিস নাকি ? তবে লুচি আলুর দমের ভাল ব্যবস্থাই আছে।

ভোট দেবার জন্মে যারা ম্থিয়ে ছিলেন, দেণ্টার থ্লতে না থ্লতে ছড়মুড় করে ভেতরে চলে যান। সে কিন্তু বেশিক্ষণের জন্মে নয়, আন্তে আন্তে ভিড় পাতলা হয়ে আদে। কেন্ট বলে—প্রথম চোটে শেখান-পড়ানো লোকেরা চলে গেছে। এখন আর নিজের গরজে কেউ আসনে না, সাধাসাধি করে আনতে হবে।

কেন্টর কথাই ঠিক। বেলা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ভোটদাতার সংখ্যাও বাডতে থাকে। সব সেণ্টারেই প্রার্থীদের অফিসে ভোটদাতারা জমাথেৎ হয়ে চা, সিগারেট পান করেন। ভলেন্টিয়াররা থাতির কবে বলে, মনে রাথবেন সার, অমুক মার্কা বাক্সে—

ভদ্রলোক হেঁহে করে হাসেন, তা না হলে এই বোদ ুবে কট করে আদি? দেখি এক গ্লাস ঠাণ্ডা সরবং—

তিনটি গ্লাস এক সঙ্গে এগিয়ে আসে, সঙ্গে সঙ্গে পান, সিগারেট। ভদ্রলোক সব ক'টির সদ্বাবহার করে উঠে দাভান। তাকে অমুপ্রাণিত করবার জন্ম ভলেন্টিয়াররা সমবেত কণ্ঠে কানে তাল। লাগিয়ে চিৎকার করে, ভোট ফর রঘু ব্যানাজী—

ভদ্রলোক দরজা পর্যন্ত গিয়ে ফিরে আসেন, ডান হাত বাডিয়ে নির্বিকার কণ্ঠে বলেন, ফেরার ভাডাটা, দেড টাকা।

- —ভোট দিয়ে আম্বন, আমাদের লোক গিয়ে ছেডে আসবে।
- —ফিরে এলে তথন তো আর চিনতে পারবেন না । ভাডাটা আরগ থেকে নিয়ে নেওয়াই ভাল।

অগত্যা নগদ বিদায় করতে হয়। আরেক থিলি পান মূখে দিয়ে ভদ্রলোক ভোট দেবার জন্মে এগিয়ে যান।

বেশ কয়েকটি সেন্টারে হন্তমান মার্কাদের সঙ্গে ঝগড়া লেগে গেল রাঘব বোয়ালের দলের। জনৈক ভোটদাতা রাঘব বোয়ালের অফিস থেকে চা সিগারেট থেয়ে আবার বুঝি হন্তমান মার্কাদের ক্যাম্পে লুচি সন্দেশ উডিয়েছে। ব্যস্, আর যায় কোথা, তাকে কেন্দ্র করেই গোলমালের স্ত্রপাত। ফলে অনেক নিরীহ ভোটদাতার জামা ছিঁডল, মেয়েদের মধ্যে অনেকে ভোট না দিয়ে বাড়ি চলে গেল, হ'দলের অসমান জনক চিৎকারে পাড়ার লোক দরজা-জানলা বন্ধ করতে বাধ্য হল।

কেষ্টর হেড অফিসে থবর আসে, ওদের এক সেন্টার থেকে ভোটার লিষ্ট চুরি হয়ে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে কেষ্ট সেথানে ছুটে যায়।

## —কি করে চুরি হ'ল ?

বিশু বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করে, আমরা কি করে জানব কেষ্ট্রদা থানিক আগে পুলিন এসেছিল—

কেই রাগে ফেটে পড়ে, পুলিন, ড্যাম্ রাস্থেল। তাকে কে চুকতে দিলে?

- —তার যে এ মতলব, কি করে ব্ঝব ? এনে বলল বড় তেষ্টা পেয়েছে, এক প্রাস জল থাওয়া। জিজেস করলাম, কেন, হয়মান মার্কার। জল দিচ্ছেন না ব্ঝি ? জিড কেটে বললে, ছি, ছি, কেষ্টদার সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে বলে ঐ হয়মানদেব দলে যাব ?
  - —সরালে কি করে ?
- ট্যাক্সি থেকে ক'জন লোক নামলেন, আমি বেরিয়ে নামিয়ে আনতে গেছি, ইতিমধ্যে পুলিন কখন বেরিয়ে গেল। আমি ফিরে এসে আর ভোটার লিষ্ট খুঁজে পাই না।

কেষ্ট ঠোঁট কামড়ায়, তোমরা যেমনি গাধা, পুলিনটা তেমনি শয়তান!

সে সেণ্টারে রাঘব বোয়ালের দল ভোটারলিষ্টের অভাবে আর বিশেষ কাজ করতে পারে না। রাঘব বোয়াল মনঃক্ষ্ম হয়ে বলেন, তথনই বলেছিলাম কেষ্ট, পুলিনের সঙ্গে ঝগড়া করা উচিত হয়নি।

রাঘব বোয়ালের কথা যে কতথানি সত্যি তা আরও বেশি করে প্রমাণ হল এক 'মিল এরিয়ায়'। কেই সেথানে নিশ্চিস্ত হয়েছিল অস্তত শতকরা আশীটা ভোট রাঘব বোয়াল পাবেই। সেই জন্মেই সেদিকে আজ কেট বিশেষ নজর দেয়নি। কিন্তু পরিদর্শনে এসে সে অবাক হয়ে গেল!

विशिन वनन, मर्वनां स्टाइ क्षेष्ठेमा ।

- —কি ব্যাপার ?
- -এথানে কেউ ভোটই দিতে পারছে না।
- —মানে গ
- —কোথা থেকে একদল লোক এসে দাঁড়িয়ে গেছে! পালোয়ান চেহারা, ভিড় করে আছে। ভোট দিতে যাচ্ছেও না, কাউকে যেতেওঁও দিচ্ছেনা।
  - —এ আবার কি রসিকতা, পুলিস কি করছে?
- —পুলিস তো বয়েছে, ওরা বলছে, আমরা এদিককার লোক সবাই হন্তুমানজীকে ভোট দেবো, নেতার জন্মে অপেক্ষা করছি।

বিরক্ত হয়ে কেষ্ট দেণ্টোরের দিকে এগিয়ে যায়, কথা মিথ্যে নয়। এক দল লম্বা চওডা লোক গেটের দামনে ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে, তাদের অঙ্গীল মন্তব্যে ও অসভ্য ব্যবহারে কেউ ত্রিদীমানায় যাচ্ছে না।

এক সময় বিপিন চুপি-চুপি বলে, থবর পেলাম কেষ্টদা, এ-ও না কি পুলিনের কাজ।

কেষ্ট চোথ তুলে তাকায়।

—ও জানত এথানে আমরা সব চেয়ে বেশি ভোট পাব। তাই হন্তুমান মার্কাদের দলে গিয়ে এই কাণ্ডটা করিয়েছে।

এর পর আর কেষ্টকে দেখা যায় নি। শুধু সেই দিন নয়, তার পরদিনও। এর মধ্যে কত জন অনস্ত-কেবিনে এসে কেষ্টর থোঁজ করেছে। নির্বিকার আশুদা বলেছেন, তার থবর জানি না ভাই। কিন্তু পুলিসের লোক এসে যখন তার সন্ধান করলে, তিনি চোখ বড় বড় করে জিজ্ঞেস করলেন, ব্যাপার কি বলুন তো?

- —গুণ্ডামীর চার্জ।
- --কোথায় ?
- —পুলিন মণ্ডল নামে একটি ছেলে থাকে এইপাডায়,চেনেন বোধহয়?
- —চিনি বই কি।
- —তাকে ইলেকশানের দিন রাজিবেলা কারা রাস্তায় মেরে হাত-পা ভেক্তে দিয়েছে।
  - -- কি সর্বনাশ !

আশুদা যদিও বিশ্বয় প্রকাশ করলেন, কিন্তু তার মূথ দেখেই বোঝা গেল এ থবরটি তার অজ্ঞানা ছিল না।

যাঁদের সন্দেহ হয় বলে পুলিনবাবু নাম দিয়েছেন, কেট দাস তাঁদের মধ্যে এক জন। পুলিস ইন্সপেক্টর চলে যেতেই আগুবাবু দোকান থেকে বেরিয়ে কেটর বাড়ির দিকে গেলেন।

যথাসময়ে ট্যাক্সী থেকে নেমে প্রভাত দরজ্ঞার বেল টিপতেই, বেলা-রাণীর চাকর বেরিয়ে এসে জিজ্ঞেস করে, আপনি কি ছায়ামঞ্চ থেকে আসচ্চেন ?

## —**袁**汀 1

—ভেতরে আহ্বন। দরকা বন্ধ করে প্রভাতকে ভেতরের বৈঠকথানায় বসিয়ে দেয়। এ ঘর প্রভাতের অপরিচিত নয়, আগেও বেলারাণীর সঙ্গে এইথানে এসে আলাপ করে গেছে। আসবাবপত্তের
বাহুল্য না থাকলেও ঘরটি পরিষ্কার করে সাজান। প্রভাত কাগজপত্ত বার করে নেডে্চেড়ে দেখে। জানে, বেলারাণীর নামতে যথারীতি
আধঘণ্টা দেরি হবে। ইতিমধ্যে চাকরটি চা দিয়ে গেল। অন্তদিনের চেয়ে আব্দ বেলারাণী একটু আগেই নামে। একম্থ হেসে হাত তুলে নমস্কার করে বলে, আপনাকে অনেকক্ষণ বদিয়ে রেখেছি, সেব্দুন্ত মাপ করবেন।

প্রভাত উঠে দাঁড়িয়েছিল, বললে, না না, আজ আপনি মোটেই বেশি সময় নেন নি। তার ওপর আপনার ভ্তাটি অতিথি সংকারে বেশ পটু।

## ---সে আমার ভাগ্য।

কিছুক্ষণ টুকরো আলোচনার পর প্রভাত আসল কথা পাড়ে, আপনি আমাদের আগের সংখ্যা হুটো পেয়েছেন নিশ্চয় ?

- ---হ্যা, পেয়েছি।
- —বিশিষ্ট তারকারা প্রশ্নোত্তর দিয়েছেন, দেখেছেন বোধ হয় ?
- —বেশ স্থন্দর হয়েছে। ওরা কি নিজেরাই—
- —পাগল হয়েছেন ? সব আমার লেখা। এবার আপনার নামে প্রশান্তরগুলো যাবে।
  - —লিখে এনেছেন, দেখি ?

প্রভাত কয়েকটি কাগজ এগিয়ে দেয়, বেলারাণী ওপর ওপর চোথ বুলিয়ে বলে, প্রশ্নগুলি তো বেশ ইণ্টারেন্টিং, আপনার কাগজের পাঠকরা দেখছি—

প্রভাত হেসে বাধা দেয়, এ প্রশ্ন সবই আমার, পাঠকরা কি আর এত বৃদ্ধিমান ?

- —তার মানে, ওরা কি কোন প্রশ্নই করে না ?
- —করে, তবে আমরা তার কোন উত্তর দিই না। উপরে লেখা থাকে দেখবেন, আমাদের কাছে এত চিঠি এসেছে যে, সব কটির উত্তর দেওয়া সম্ভব হল না।
  - —এতগুলো নাম-ঠিকানা দিয়েছেন—

—এ কি কম মেহনতের কান্ধ, এমন ঠিকানা দিতে হবে যাতে না কেউ পরে গোলমাল করে।

বেলারাণী হঠাৎ হেসে গভিয়ে পড়ে, এটি বড় স্থন্দর লিথেছেন, প্রশ্ন 

---আপনি মাথায় কি তেল মাথেন? উত্তর---জবাকুস্থম, মহাভূকরাজ,
ক্যাস্টর অয়েল মিশিয়ে তাতে তিন ফোঁটা ইভনিং ইন প্যারিস
দিই।

— কোন পাঠিকা এটি পরীক্ষা করে দেখলে কি হবে জানি না! বেলারাণী ছেসে বলে, আমার যে বব্চুল তা কি তারা ধবর রাথে না ভাবেন ?

প্রভাত কথার মোড ফেরার, নীচের দিকে মিষ্টি খাওরার প্রশ্নটি দেখুন।

বেলারাণী পড়ে, ···রসগোলা না সন্দেশ, কি থেতে ভালবাসেন? উত্তর ···পরীক্ষার খাতায় সন্দেশ, তবে কেউ পাঠালে রসগোলা পছন্দ করি। সত্যি কিন্তু প্রভাতবাবু, আমি রসগোলা থেতে ভালবাসি।

্রপ্রশোতর নিয়ে এ ধরনের হাঁসাহাসি চলে। প্রভাত একসময় জিজেস করে, আপনার যে প্রভিউসার হবার কথা ছিল, কদুর এগুলো ?

- —এথনও পাকাপ। কি হয় নি।
- --- হলে আমায় মনে রাথবেন কিন্তু।
- —সে আর বলতে হবে না, বই তুললেই আপনাকে দিয়ে সিনারিও লেখাবো। নতুন কিছু লিখেছেন নাকি ?
  - --একটা বড় উপন্তাস।
  - --কি নাম ?
  - --মধুবালা।

বেলারাণী কপট রাগের ভান করে বলে, মধুবালার জীবনী বেশি ইন্টারেন্টিং হল বুঝি ?

- কি মৃশ্বিল, জীবনী কেন হবে ? নায়িকার নাম মধুবালা। ব্রছেন না. যাতে বই বিক্রি হয়।
  - —বেলারাণী নাম দিলে তো বই বিক্রি হত না!

প্রভান্ত অপ্রতিভ হবার ছেলে মোটেই নয়। বলে, আপনার কি শুধু নামটাই দেব, পুরো জীবনী দিয়ে বই লিথব।

- ---আমাকে খুশি করার চেষ্টা করছেন বুঝি ?
- —বাঃ, ইংরাজীতে অভিনেতা-অভিনেত্রীদের জীবনের উপর কজ স্কুন্দর স্কুন্দর বই আছে, আমাদের দেশেই বা হবে না কেন ?
  - -পরে এক দিন আপনার সঙ্গে এ নিয়ে আলোচনা করব।
  - -কবে বলুন ?
  - ---বললাম তো, এক দিন।

প্রভাত আর এ প্রসঙ্গের জের টানে না। বলে, এক কপি ছবিং দিন এ মাদের কভারে দেব।

- —সে আবার কি, ছটো ছবি তো পোস্টে পাঠিয়েছি।
- —পুরোন ছবি না, আপনার বিশেষ ভঙ্গিমায় তোলা।

প্রভাতের দিকে আডচোথে দেখে নিয়ে বেলারাণী হেসে বলে, আপনি ভারী হুষ্টু, শেষ পর্যন্ত না নিয়ে ছাড়বেন না দেখছি।

বেলারাণী উঠে গিয়ে দেরাজ থেকে ছবি বার করে প্রভাতের হাতে দেয়। ইংরাজী নায়িকার অন্করণে লোলকটাক্ষভরা, শ্লথ ভিন্নার ছবি। প্রভাত তারিফ করে বলে, বাঃ, বেশ স্থন্দর উঠেছে ভো! কে তুলেছে?

—কেন, পিনাকী। ওই তো আমার সব ছবি তোলে। প্রভাত উঠতে উঠতে বলে, না এবারের পত্রিকা পাঁচশো কপি বেশি ছাপাতে হবে দেখছি। নমস্কার-বিনিময়ের পর প্রভাত যথন বাইকে বেরিয়ে এল তথন প্রায় এগারটা বেজে গেছে। ক্ষাশুবাবু কেইদের বাড়ির দরজায় কডা নাডতে ভেতর থেকে চিৎকার ক্রে তার দাদা জিজ্ঞেদ করে, কে কড়া নাড়ে ?

- —আমি আশু, অনস্ত-কেবিন থেকে আস্চি।
- —কা'কে চাই ?
- —কেষ্ট বাডি আছে **?**
- **—**(नरे।

একটু চুপ করে থেকে আশুবাবু বলেন, বিশেষ দরকার আছে, দরজাটা একবার খুলন না।

কেন্টর দাদা একপাটি দরজা খুলে মুথ বাড়িয়ে উত্তর দেয়, আমি দব জানি। পুলিসে ভ্লিয়া দিয়েছে, কোথায় কা'কে খুন করে এসেছে।

- --- आहा थून कदरत रकन, मत भूलिन लखरलद तम्याहिन।
- —আপনারাই কেষ্টর মাথাটা থেয়েছেন, একটা খুনেকে নিম্নে বাড়িতে বাস করা।
- তার দিকটা এক বার ভাবুন, বেচারী বিপদে পড়েছে। এ সমর
  স্মামাদের সকলের উচিত—
- —উচিত ঘটা, ও সব বাদরের জেলে যাওয়াই ভাল। **আমি**পুলিসের লোকদের সাফ বলে দিয়েছি, হ'দিন ওর পান্তা নেই—

আগুবারু বিড়-বিড় করে বলেন, জানি না ভাল করলেন কি না---

—ভাল-মন্দ আমাকে শেখাতে হবে না। ব'লে কেইর দাদা দড়াম করে মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দেয়।

ক্ষাণ্ডবাব্ ফিরে আসছিলেন, মোড়ের মাধার কেষ্টর সক্তে দেখা। দিব্যি টেরী কেটে হাসতে হাসতে তার দিকেই এগিরে আলে, ব্রি

- —তোমার বাড়িতে গিয়েছিলাম।
- ---দাদা খুব ক্ষেপে আছে নিশ্চয় ?
- —ক্ষেপে মানে, পারলে আমাকেই বোধ হয় জেলে পাঠিয়ে দিতেন।

কেষ্ট তাচ্ছিল্যভৱে বলে, ও একটা পাগল! আপনার দোকানে ষাওয়া যাক, বড় কিনে পেয়েছে। চলতে চলতে আগুদা বলেন, থানা থেকে লোক এসেছিল।

- --জানি।
- —কি হবে ?
- —কি আবার হবে ? একদিন ধরে নিয়ে যাবে, আপনারা গিয়ে 
  ভামিনে খালাস করে আনবেন।
  - --তার পর ?
  - কিছুই নয়, প্রমাণ অভাবে ছেডে দিতে বাধ্য হবে।
  - --কিন্তু পুলিন গ
- —ও আর কারো সঙ্গে শয়তানী করতে পারবে না, জন্মের মত

দোকানের কাছে এদে কেষ্ট মত বদলায়, চলুন অন্ত কোথাও যাই।

- **—কেন** ?
- —আপনার দোকানে অনেক লোক, সবাই-এর কাছে কৈফিয়ৎ দিতে আর ভাল লাগছে না।

কেষ্ট আগুবাবুকে নিয়ে অন্স রাস্তা ধরে। বড় রাস্তা পেরুতেই আগু-বাবু বললেন, অন্স কোন্ দোকানে যাবে! বরং আমার বাড়ি চল।

আগুবাবুর বাড়ি কাছেই, দেখানে পৌছতে দেরি হয় না। বাইরের বৈঠকখানায় কেন্টকে বসিয়ে আগুবাবু ভিতরে চলে চান। কেন্ট ডেকচেয়ারে বসে সিগারেট ধরায়, আপনা হতেই চোধ বুজে আসে। আশুবাবু ফিরে এসে কেইর দিকে ভাল করে তাকিয়ে বলেন, তোমাকে বড ক্লান্ত দেখাচ্ছে। কাল কোথায় ছিলে ?

- —এক বন্ধুর বাড়ি।
- --- সারা দিন তোমায় দেখিনি।
- —ক্ষণীর সেবা করতে গিয়েছিলাম।
- ---কোথায় ?
- টালিগঞ্জ।
- -কার অস্থ ?
- —গোরীর ভাই-এর।
- —গৌরী কে ?
- —কি হয়েছে ?
- ---বোধ হয় যক্ষা।
- —আহা ! একটু পরে বলেন, থাবার আনতে বড দেরি করছে, তুমি বস, আমি নিয়ে আদি।

কেই সতৃষ্ণ নয়নে বলে, আগুদা, গ্রম চা।

থাবার আনতে বেশি দেরি হয় না, চা করতে আর নিমকি ভাজতে যেটুকু সময় লাগে, আগুবাবু ফিরে এসে দেখেন কেষ্ট ঘূমিয়ে পডেছে। জাগাতে মায়া হ'ল, ছেলেকে ফিস্ ফিস্ করে বলে গেলেন, আমি দোকানে যাচ্ছি, কেষ্ট উঠলে ভাল করে চা নিমকি থাইয়ে দিস।

ঘুম থেকে উঠেই শ্রামল শোনে মামা চেঁচামেচি করছেন। তাঁর জামার পকেট থেকে পাঁচ টাকার নোট চুরি গেছে। শ্রামল চোথ রগড়াতে রগড়াতে সে-ঘরে ঢোকে, কি হয়েছে মামা ?

জগৎবাবু ঝাঁঝের সঙ্গে বলেন, ভূতের রাজ্ত্ব, কাল রাত্তে আমার

পকেটে পাঁচ টাকা ছিল, আজ একটা প্রসানেই। পাধা গজিয়ে উড়ে গেল নাকি ?

—এতো আশ্চর্য কথা মাসীমা! সব জায়গা দেখা হয়েছে?

মাদীমা বললেন, সব জায়গা তো থোঁজা হ'ল। ছোটদা কাল অন্ত কোথাও ফেলে আদনি তো ?

জগৎবাবু আরও রেগে যান, তোমাদের ওই এক কথা, কিছু হারালে আমিই নিশ্চয় কোথাও ফেলে এসেছি। কেন, আমার মাথা ঠিক থাকে না, মাতাল হয়ে—?

শ্রামল জগংবাবুর পক্ষ নিয়ে বলে, এ কথা ঠিক মাদীমা, বাডিতে প্রায়ই এটা-ওটা চুরি যাচ্ছে। এই তো ক'দিন আগে বাবা স্থলের মাইনে দিয়ে গেলেন, তার মধ্যে ছ'টাকা পেলাম না। নিশ্চয় কেউ আমার পকেট থেকে তুলে নিয়েছে।

- —আগে বলিস নি তো?
- —বলে কি হবে? মিছিমিছি গোলমালের স্থাষ্ট, যে নিয়েছে সে তো ফেরত দেবে না?

জগৎবাবু জোর দিয়ে বলেন, আমি নিশ্চয় করে বলছি, এসব ওই হতভাগা নটবরটার কাজ।

মাসীমা আত্তে আত্তে বলেন, নতুন লোক তো নয়, বেশ কিছুদিন কাজ করছে—

— ওরা সব পারে ! আজ-কাল একটা বিশ্বাসী লোক পাবে না।
খ্যামলকে ডেকে বললেন, আমি দরকারী কাজে বেফচ্ছি।
তুই ওকে জিজ্ঞেস করে দেখ, সন্দেহ হলেই দিবি বেটাকে
ভাড়িয়ে।

জগংবাবু চলে গেলে মাসীমা বললেন, খামল, কাজটা কি ঠিক হবে ? মিছিমিছি একটা লোককে সন্দেহ করা— —মামা যথন বলে গেছেন, একবার ওর বাক্স-প্যাটরাগুলো দেখা উচিত, নয়ত ফিরে এদে আমাদের ওপর চটে ধাবেন।

ভামল যথন নীচে গিয়ে নটবরকে বাক্স-বিছানা খুলে দেখাতে বলে, সে প্রথমটা আশ্চর্য হয়ে যায়, বাবু এই কথা বলে গেলেন!

- —আমি কি তবে মিথ্যে বলছি! সাধু সাজতে হবে না, বাক্স খোল। কথামত নটবর বাক্স খুলে দেয়। স্থামল জিনিসপত্তর নেড়েচেডে দেখে, এ এ নতুন কাপড কোথায় পেলে?
  - —পূজোর সময় মাসীমা দিয়েছিলেন।
  - —মাথার তেল, সাবান, এসব কেন?
  - —দেশে পাঠাব, গাঁয়ের লোক কাল যাবে।
  - —কেনবার টাকা পেলি কোথায়?
- —এঃ, খুব যে মুখের উপর কথা বলতে শিখেছিদ। দাঁড়া, বার্ আহক বাডিতে।

জগৎবাবু ফিরে আসার জন্ম আর অপেক্ষা করতে হয় না। নটবর সোজা মাসীমার কাছে গিয়ে বলে, আমার মাইনে চুকিয়ে ছুটি দিন মা। মাসীমা ঠাণ্ডা গলায় বলেন, বাবু আহ্বন।

— আমি এ-বাড়িতে কাজ করব না। এত দিন রয়েছি একটা জিনিসের এদিক-ওদিক হয়নি, আর আজ আমাকে এক কথায় চোর বলনে।

আর কিছু না বলে নটবর সেথান থেকে হন্ হন্ করে চলে যায়।
মাসীমার কাছে দব শুনে শ্রামল বললে, তবে ও-ব্যাটা নিশ্চয় চোর, এক
কথায় থখন কাজ ছেড়ে পালাল—

- —কি জানি বাবা, লোকটা তো কথনও থারাপ ছিল না ?
- —বৃদ্ধি দেবার লোক জুটেছে বোধ হয়।

খ্যামল আর কথা না বাড়িয়ে জামা গায়ে দিয়ে বেরিয়ে পড়ে।
মদনদের পাড়ায় আসতে তার বেশি সময় লাগে না। ট্রাম থেকে নেমে

হ' মিনিটের হাঁটা পথ। গলির মোড়ে ফুটপাথের ওপর বসে
মদনরা আড়া মারছিল, খ্যামলকে দেখে হাঁক দেয়,—এই খ্যামল,
এ দিকে।

খ্যামল ওদের মধ্যে গিয়ে বদে। সকলেই প্রায় তার পরিচিত। এখানে এদে কত দিন সে আড্ডা মেয়ে গেছে, মদন এর নাম দিয়েছে আড্ডা-সঙ্ঘ। নামকরণ যে খুবই সঙ্গত হয়েছে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তিনতলা বাড়ির নীচে বড় ফুটপাথ, তারই একাংশে আড্ডা-সঙ্ঘের আসর বদে। একতলায় রেশন অফিনের গুদাম বলে সারাক্ষণই ফুটপাথে ছ'তিনটে ঠেলাগাডী থাকে। প্রয়োজন-মত ছেলেরা ঠেলাগাড়ীর মাটিছোঁয়া অংশটায় বদে, কেউ বা তার পাশের পাথরটায়, কথনও ফুটপাথেই কাগজ পেতে। সামনেই পানের দোকান। বড় বাড়ির নীচে বলে অনেকক্ষণ ছায়া থাকে। প্রথম দিন এদে খ্যামল তারিফ করে বলেছিল, বাঃ বেশ থাসা জায়গা! কারুর বাড়ি নয়, দোকান নয়, সরকারী ফুটপাথ, যে কেউ এদে আড্ডা দিতে পারে, কারো কিছু বলার নেই।

মদন হেসে বলেছিল, শুধু এই, সামনের বাড়ি দেখেছিস ? ছোট বারান্দাওয়ালা, ওথানে যা আছে—

- —কি রে, কি? ভামল চারিদিকে তাকার।
- —চিডিয়া।
- —মাইরি ?
- এক উকিল থাকে, তাঁর পাঁচ মেয়ে। বড় ছ'জনের বিষে হয়ে গেছে। পেজ মেয়েটির সঙ্গে আমাদের মনুদা—

মহুদা ভামলের অচেনা নয়। মদনের দক্ষে অনেক বার দেখেছে,

স্থলর চেহারা। ফর্সারঙ্, টানা ভূক, গানও বেশ ভাল করে, বিশেষ<sup>ং</sup> করে সিনেমার গান।

প্রথম দিন মদনের কথা শুনে শ্রামল খুব অবাক হয়েছিল। এ
বিষয়ে আরও শোনার জন্ম ঔৎস্কল্য প্রকাশ করেছিল, কিন্তু ক্রমে ক্রমে
গা-সওয়া হয়ে গেছে। কত দিন দেখেছে মসুদা এই আড্ডা-সজ্যে বসে
গান গায় আর মেয়েটি বারান্দায় এসে দাঁড়ায়। শ্রামলের প্রথম প্রথম
চোথ তুলে তাকাতে লজ্জা করত। পরে দেখেছিলো, মেয়েটি এমন
ডানাকাটা পরী কিছু নয়, সাধারণ মেয়েই। বয়স ছাড়া আর কিছু
আকর্ষণীয় আছে বলে মনে হয় না। কিন্তু মসুদা য়ে মেয়েটির জন্মে
পাগল এ বিষয়ে কারুর সন্দেহ নেই। আজ্পু স্বাইকে বলছিল

ভোঁদা উৎসাহ দিয়ে বলে, যা হোক হেন্ত-নেন্ত করে ফেলুন মহুদা, আমরা আপনার পেচনে ঠিক আচি।

- 🗝 এ দব ব্যাপারে গায়ের জ্বোর চলে না রে ভাই।
- —নন্দিতার বাবাকে একটা চিঠি লিথেই দেখুন না।

মনুদা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলে, কোন লাভ নেই, হেমন্তবারু আমাকে ছ চোথে দেখতে পারেন না। ওনাকেই বা দোধ দেব কি, পাত্র হিসেবে আমি সত্যিই তাঁর মেয়ের ধোগ্য নই।

—কেন, অযোগ্য কিনের ? ক'টা ছেলে আপনার মত গান করতে পারে ?

মদন পেই ধরে, আর এমন রোমিও মার্কা চেহারাই বা কোথায় পাবে ? ওঁর বড় জামাইটি তো একটি হোঁদল কুংকুং।

—আপনি তো অগুদের মত ভ্যাগাবণ্ড নন, রীতিমত দশটা পাঁচটা অফিস করেন।

মমুদা উঠে পড়ে, কেরানীর আবার অফিস! চলি ভাই।

জোদা চট্ করে হাত বাড়িয়ে দেয়, সিগারেটের প্যাকেটটা দিরে যান মন্থা।

মন্থদা দিগারেট, দেশলাই ছটোই ওর হাতে দিয়ে স্থর ভাঁজতে ভাঁজতে বাঁডির দিকে চলে যায়।

খ্রামল প্রথম কথা বলে, পাগলা!

ভোদা সিগারেট ধরিয়ে বলে, যাই বল, খাটি প্রেমিক, ভেজাল নেই।
মদন হাই ভোলে, আজ কিন্তু তেমন জমলো না। এমন ছুটির দিনে
না নহুদার ত্ব'-একটা কডা গান, না সামনের বাডির নীল শাডী।

খ্যামল জিজেন করে, মদন, বেরুবি নাকি ?

—চল ।

ত্ব'জনে উঠে পড়ে। চলতে চলতে কেইর বিষয়ে আলোচনা হয়।
মদন জিজ্ঞেদ করে,—কেইদাকে থানায় ধরে নিয়ে গেল ?

- —সে তো চবিশে ঘণ্টার জন্তো। আগুদা গিয়ে জামিনে খালাস করে এনেছে।
  - —কোর্টে কেস হবে তো ?
- —হবে, কিন্তু প্রমাণ পাবে না। সেদিন যাদের সঙ্গে ছিল রাত্রে, তারা সাক্ষী দেবে।
  - —আমার সঙ্গে কবে আলাপ করিয়ে দিবি ?
- —সেই কথাই বলতে এলাম। তোকে নিয়ে টালিগঞ্জের বন্তীতে যেতে বলেছে।
  - —কেন, দেখানে কি হবে ?
- —কেষ্টদার ব্যাপার কি বোঝা ষায়, বলল কে একজন মর-মর, হয়তো শ্বশানে নিয়ে যেতে হবে। নিশ্চয় কোন দাঁও মারবে।

মদন হঠাৎ বলে, সে দোকানদারটা আবার এসেছিল। ওকে টাকা না দিলে চলবে না, বলছে বাড়িতে বলে দেবে। শ্রামল পকেট থেকে পাঁচ টাকার নোট বার করে মদনের হাতে দেয়।

- —কোথায় পেলি ?
- —মামার পকেট থেকে।
- —সাবাস, আজ না পেলে মৃদ্ধিল হত। চল, বুড়োকে আগে টাকাটা দিয়ে আসি।

বালিগঞ্জের ট্রাম থেকে নেমে কেষ্ট দোতালা বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ায়। এই বাডিতেই সে এসেছিল দিন দশেক আগে ছেলে-চাপা-দেওয়া ফোর্ড গাড়ীর অনুসরণ করে। আজ তার রুক্ষ চূল, কালী বসা চোধ, ময়লা কাপড় দেখে বাড়ির কর্তা সম্ভ্রস্ত হ'ন, আপনার শালা ভাল আছে?

কেই মান হাসে। ভদ্রলোক উত্তর না পেয়ে আবার জিজ্ঞেদ করেন, কি হয়েছে বলুন ?

- ---না, এখনও মারা যায় নি।
- —তবে কি—

কথা শেষ করতে না দিয়ে কতকগুলো প্রেসক্রিপসন কেষ্ট পকেট থেকে বার করে দেয়। বলা বাহুল্য, এগুলি গোরীর ভাইয়ের। ভদ্রলোক হাতে নিয়ে খুলেও দেখেন না, বলেন, এ আর আমি কি দেখব ? আপনি এত দিন আসেন নি কেন ? আমার স্ত্রী রোজই আপনার কথা জিজেন করেন।

- —মিছিমিছি এসে আর কি হবে, কিছুই তো বোঝা যায় নি। ভাক্তাররা বলছেন, 'অপরেশন' করলে হয়ত বাঁচতে পারে। তাই—
  - ---আমরা কি করতে পারি বলুন ?
  - —অন্তত শ'থানেক টাকা এখুনি চাই।
  - —বস্থন। এনে দিচ্ছি।

ভদ্রলোক ওপরে চলে গেলেন। একটু পরে শুধু টাকা নয়, সঙ্গে চাকরের হাতে সিঙ্গাড়া, মিষ্টি, প্লেটে নিয়ে এলেন।—আমার স্ত্রী পাঠিয়ে দিলেন, থেয়ে নিন্।

কেট হাত জ্বোড় করে বলে, মাফ করবেন, থাবার মত মনের অবস্থা আমার এখন নেই।

ভদ্রলোক জ্বোর করেন, আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে, এথনও পর্যস্ত কিছু থাননি, যা পারেন—

কেষ্ট কথার উত্তর না দিয়ে একটা সন্দেশ জল দিয়ে গিলে ফেলে।
—কেমন থাকে একটু জানাবেন, বিশেষ চিন্তিত রইলাম।
কেষ্ট সম্মতি জানিয়ে দেখান থেকে বেরিয়ে পড়ে।

কেই কোথাও এতটুকু সময় নই না করে সোজা টালিগঞ্জে চলে আসে।
সমস্থ বন্তীটায় বিষাদের ছায়া পড়েছে। ছেলেটির অবস্থা থারাপ, কেই
তা সকালেই দেখে গিয়েছিল, টাকার দরকার না থাকলে হয়ত সে
এখান থেকে বার হ'ত না। ওদিকে গিয়েছিল বলেই যদি দরকার হয়
ভেবে শ্রামলকে থবর পাঠায়। তারপর টাকার যোগাড় করে বন্তীতে
ফিরেছে। গৌরীর ঘর থেকে কালার শব্দ ভেসে আসে, ঘরের মধ্যে
উকি মেরে দেখে ছেলেটি মারা যায়নি, তবে আর বেশিক্ষণ নয়, হাঁপরের
মত শ্রাস টান্ছে। এমনি ভাবে প্রায় আধ্ ঘণ্টা যমের সঙ্গে বোঝাপড়া
চল্ল। তারপর সব শেষ।

গৌরীর বুকফাটা কান্না, অভাদের লোকদেখানো চোথের জল, বয়ঃ-জ্যেষ্ঠদের অহেতুক ব্যস্ততা কেইকে এতটুকু বিচলিত করে না। বন্ধীরই একটি যুবককে ডেকে সে একান্তে পরামর্শ করে।

- —ছেলেটির সৎকারের কি হবে ?
- --জানি না, গৌরীকে জিজেদ করব ?

- —কোন ব্যবস্থা কি হয়েছে ?
- —কে করবে ? ওদের তো কেউ নেই।
- —যদি টাকা দিই, তুমি একটা খাটিয়া কিনে আনবে ?
- দিন, কাছেই মড়াপোডানোর থাট পাওয়া যায়, আমি এথনই নিয়ে আসছি।

যুবকটি চলে যায়। কেই জমিদার-বাডির প্রাঙ্গণে দাঁডিয়ে সিগারেট খায়। বিরক্তির কালা তার অসহ লাগে! কতক্ষণ দাঁড়িয়ে আছে খেয়াল ছিল না, ভামলের ডাকে ফিরে তাকায়। মদনকে নিয়ে দে এনে হাজির হয়েছে। ভামল নিজে থেকেই বলে, ঠিকানা খুঁজে পেতে প্রাণ বেরিয়ে গেছে কেইদা, সেই কথন থেকে ঘুরছি।

- —আমিও তাই ভাবছিলাম এতক্ষণ এলি না কেন।
- —এই আমার বন্ধু, মদন—

কেই মদনের দিকে তাকিয়ে বলে, তোমার কথা ভামলের কাছে অনেক শুনেছি, আজ ছ'জনে এসেছ ভালই হয়েছে।

মদন হেসে বলে, কত দিন থেকে আপনার কাছে আসব ভাবছি—

—জানি। কেই একটু থেমে বলে, এখন এক বার শাশানে যেতে হবে একটি ছেলেকে পোডাতে।

খ্যামল কৌতৃহল প্রকাশ করে, কে কেইদা ?

—এই বস্তীরই একটা ছেলে, একটু আগে মারা গেছে। তোমরা গিয়ে কয়েন্টা জিনিস কিনে আন, আমি বলে দিচ্ছি।

কেষ্ট বন্তীর ভেতর চলে যায়। মদন সেই দিকে তাকিয়ে বলে, কেষ্টদা, এত গন্তীর লোক না কি ?

- —সব রকম অ্যাকৃটিং ওর জানা আছে।
- কি ব্যাপার বল্ তে! ?
- —এখনও ঠিক বুঝতে পারছি না।

ত্ব'জনে ঘুরে ঘুরে এদিক-ওদিক দেশে। কেন্ত এক বৃদ্ধ ভদ্রলোককে নিয়ে ফিরে আসে।

—পণ্ডিত মশাই, আপনি এই ছেলে ছ'টিকে একটু ব্ঝিয়ে দিন কি কি জিনিয় আনতে হবে।

পণ্ডিত মশাই বললেন, আমি বরং এদের সঙ্গেই যাচ্ছি, যে কয়টি জিনিস না আনলেই নয়, নিয়ে আসব।

বস্তী থেকে বেঞ্তে প্রায় সন্ধ্যে হয়ে গেল। যত তাডাতাডি সম্ভব সব রকম ব্যবস্থাই কেই করেছিল, কিন্তু গোরীর কাছ থেকে তার ভাইয়ের মৃতদেহ নিয়ে আসতেই যা দেরি হ'ল। গোরী ছোট মেযের মত হাউনমাউ করে কাদছে, আমার যে আর কেউরইল না গো, আমি আর একলা কিসের জন্ম বেঁচে থাকব ?…কাদতে কাদতে সে অজ্ঞান হয়ে না পডলে কেইদের বেঞ্জতে বোধ হয় আরও দেরি হয়ে যেত। সংজ্ঞাহীন গোরীকে পণ্ডিত মশাইয়ের জিন্মায় রেথে কেইরা থাট নিযে বেরিয়ে পডে।

কাঁধ দিচ্ছে মাত্র চার জন। সামনে কেণ্ট আর রাজেন, বন্তীর সেই যুবকটি। মদন আর খ্যামল পিছন দিকে। মদন আগে অনেক বার কাঁধ দিয়েছে, থেকে থেকে চেঁচায়, বল হরি, হরিবোল।

থানিক দ্র গিয়ে ভামল কাধ বদলায়, নাঃ, হালকি আছে।

মদন উত্তর দেয়, সেই জন্মেই তো বেছে বেছে খাট নিয়েছি, যাতে না কাঁধে লাগে।

- —আমি কিন্তু আগে শ্মশানে যাইনি।
- আমি অনেকবার গিয়েছি। এই তে: সেদিন এক বৃড়ীকে
  মিমতলায় নিয়ে গেলাম, থুব ধুমধাম হ'ল। থৈ ছড়াচ্ছে, পয়সা ছড়াচ্ছে,
  ভিথারীদের থুব মজা।

মদন বলে, বাডি ফিরতে আজ অনেক রাত হয়ে যাবে।

- —কেন? খ্যামল জিজেন করে।
- —শ্মশানে পৌছে থালি চুলী পাওয়া, কাঠের যোগাড়, অনেক সময় লাগবে।

কেট শুধু বললে, শাশানে পৌছে দিয়ে তোমরা বাড়ি চলে যেও, সব কাজ আমি করে নেব।

যদিও কেই বলেছিল ভামলদের চলে যেতে কিন্তু মৃতদেহ আগুন না ধরা অবধি তারা শ্মশানে ছিল। পাচ-ছটা চুলী জলছে, অন্ধকারের মধ্যে, দে-ও এক দৃষ্টা!

খ্যামল এক সময় চুপি চুপি মদনকে বলে, কৈ আমার তো ভয় করছে না!

- —ভয় করবে কেন ?
- কি রকম যেন মনে হ'ত, শাশানে এলে ভয় করে।
- —চল, এইবার কেটে পডি।

শ্যামল এগিয়ে গিয়ে কেইর কাছে এসে দাঁড়ায়, কেইদা, **আমরা** এবার যাই ?

কেন্ট পকেট থেকে একটা পাঁচ টাকার নোট বার করে শ্রামলকে দেয়। বলে, তোরা চলে যা, কাল কিংবা পরশু আমার দঙ্গে অনস্ত-কেবিনে দেখা করিস, মদন ভূমিও এস।

তারা চলে যায়। কেই আর রাজেন অনেকক্ষণ বসে থাকে। সব কাজ শেষ করে বস্তীতে ফিরতে রাত হয়ে গেল। কেই রাভায় দাঁড়িয়ে রাজেনকে অনুরোধ করে, আমি আর ভেতরে যাব না। দেখে এস তো আর কোন দরকার আছে কি না।

রাজেন চলে গেলে কেই সামনের চায়ের দোকান থেকে এক ভাঁড় চা কেনে। সারা দিনের অনিয়মের পর গরম চা থেতে গিয়ে কেমন যেন গা ঘুলিয়ে ওঠে। একটু পরেই রাজেন ফিরে এসে খবর দেয়, এখন আর কিছু দরকার নেই, গৌরীর কাচে বস্তীর অন্ত মেয়েরা আছে। অনেকক্ষণ কেঁদে এখন ঘুমিয়ে পড়েছে।

কেষ্ট সেথান থেকে হেঁটে এদে মোড়ের মাথায় বাদ ধরে।

সারা রাত কেই ঘুমুতে পারে না। কি একটা অস্বোয়ান্তি বুক ভার করে রয়েছে। বার বার যে কথা মনে পডেছে তা হ'ল গৌরীর নিঃসহায় কান্না। গৌরী একা, এই বিরাট পৃথিবীতে তার আপনার বলতে কেউ নেই। ঠিক এ ধরনের কোন চরিত্রের সঙ্গে কেটর পরিচয় ছিল না। হয়তো গল্পে পড়েছে কিংবা কারো কাছে শুনেছে, কিন্তু নিজের জীবনে এ অভিক্রতা তার বিচিত্র মনে হয়।

ঘরের মধ্যে দম বন্ধ হয়ে আসিছিল, ছাদে গিয়ে জোরে জোরে নিশাসনেয়।

দুর আকাশে একটা তারা খদে পড়ে।

সেই দিকে তাকিয়ে কেটর আর এক কথা মনে হয়। তার নিজের বলতে কি আছে? এ বিরাট পৃথিবীতে সে-ও তো একা, আত্মীয়-স্বজন কারো কথাই আজ তার মনে পড়ে না। এই ছাদের নীচেই শুয়ে আছে দাদা, বৌদি, অথচ কতথানি ব্যবধান! শ্রামাও আজ-কাল ওপরে আসতে পারে না। জানলায়, দরজায় তার নিষেধের পদা টাঙ্গানো রয়েছে। এ চিন্তার শেষ কোথায়?

কেটর হঠাৎ মনে হয় গোরী তার চেয়ে স্থা। তার কেউ নেই বলে দে একা, কিন্তু কেটর সবাই আছে, তবু সে একা। গৌরীর চেয়ে আরও বেশি একা।

কেন জানা নেই, এ চিস্তা তার মনে শাস্তি এনে দিলে, নিজেকে তার অনেক হালা মনে হয়। ঘরে এসে বিছানায় গুয়ে পড়ে, সঙ্গে সঙ্গে গভীর ঘুম তার দেহ-মন আচ্ছন্ন করে ফেলে।

অনস্ত-কেবিনে যে আসে আগুবাবু তাকেই জিজেদ করেন, কেইর কোন থবর জান ?

বেশির ভাগ লোকই বলে, তারা কিছু জানে না। খামল অবখা বলেছিল, কেইদোর সঙ্গেশাশানে গিয়েছিলাম।

- --কবে ?
- —এই তো ক'দিন আগে, একটা ছেলেকে পোডাতে।

প্রভাত দ্ব থেকে মন্তব্য করে, কেইকে আবার এ রোগে ধরল কেন? আগুবারু বলেন, তা কেন, দরকারের সময় ও ু্তা বরাবরই কাঁধ দেয়।

- —কি জানি, আমার ও-সব ভাল লাগে না । নিজের বাডির লোককেই পুডিয়ে অহিব, তার ওপর পাডার লোক!
  - —সবাই-এর মত তে। আর সমান নয় ?

প্রভাত আর তর্ক করার সময় পায় না। ছায়ামঞ্চের সম্পাদকহেত্ দেখে ব্যস্ত হয়ে তার সঙ্গে আলোচনা শুরু করে, সত্যি বল্ছ, পুলিস গোলমাল করবে ?

- —তাই তো গুনছি, ও লেখাটা ছাপানো ঠিক হয়নি।
- —তুমিই তো জোর করে বললে লিগতে।
- —ভাবলাম বেশি বিক্রি হবে। হলও তাই, প্রায় পাঁচ শ' কপি বেশি কেটেছে। কিন্তু আচ্ছা ফ্যাসাদে ফেলেছে!
  - --এমন কি অশ্লীল হল ?

সম্পাদক ব্যাজার মূথে বলে, শ্লীল-অশ্লীলের কি আর বাঁধা মাপকাঠি আছে, যথন যা থেয়াল চাপে—

---আগেও তো একবার নোটিস পাঠিয়েছিল ?

- —সে প্রায় ত্'বছর ৄ আগে থেসারতও কম দিতে হয়নি, পাঁচশো টাকা।
  - —তারপর ?
- —কাগজের নাম পান্টালাম, এখন আবার ধরেছে। সম্পাদক, প্রকাশক হওয়ার এই বিপদ। তোমাদের আর কি, লিখেই খালাস।
  - —কি করবে ঠিক করেছ ?
- —টাকা-কডি কিছুই নেই। যদি বলে, হয় জেলে যাও নয় জরিমান: দাও এত টাকা, অগত্যা জেলেই যেতে হবে।

চায়ে চুমুক দিয়ে প্রভাত জিজেদ করে, বৌদিকে বলেছেন ?

—বলে লাভ নেই। ওর গায়ে যা কিছু গরনা ছিল সবই স্থাকরার দোকানে বাঁধা আছে।

সম্পাদককে থুবই বিমর্থ দেখায়। আসন্ন বিপদের হাত থেকে বাঁচবার কোন পথই পায় না।

উৎসাহ দিয়ে প্রভাত বলে, ঘাবজিয়ো না, দেখি আমি কি করতে পারি। শেষ পর্যন্ত কারুর কাছে না পাই, বেলারাণীকে একবার বলে দেখব। আমাদের কাগজটা ও স্তিয় ভালবাদে।

ইতিমধ্যে কেবিনে হৈ-চৈ করার লোকেরা এসে গেছে, দকলেই কেটর সাক্রেদ। বিশু চেঁচিয়ে বলে, কেটদা এই সময় ডুব মারলো? এদিকে রাঘব বোয়ালের কাছে উঠতে বসতে ম্থ-থিঁচুনী থাচ্ছি।

ভোঁতন বলে, রাঘব বোয়ালের আর দোষ কি, ওর প্রসায় এত দিন নেচেছ কুঁদেছ, এখন ভোটের যা রেজান্ট।

— সত্যি, কি হল বল তো? যতদ্ব থবর বেরিয়েছে সবই অক্সরা জিতছে।

- —কেইদা ওম্বাদ লোক, টাইম মাফিক কেটে পড়েছে।
- কি আশ্চর্য ় বাড়িতে গেলে পাওয়া যায় না, ভোরবেলা বেরিয়ে বায় আর অনেক রাতে ফেরে।

বিশু মন্তব্য করে, কেইদার জন্মে হা পিত্যেশ করলে তো চলবে না। চল, রাঘব বোয়ালকে যা হোক কিছু বলে আসি। অনিচ্ছা সত্তেও সকলে সায় দেয়, চল, যা আছে বরাতে।

বিভাভবনের কাছে এদে ভামল দেখে, ছেলেরা সব বাইরে দাঁড়িয়ে চেঁচামেচি করছে, ভেতরে চুকছে না। মদন সামনের ফুট্পাথে দাঁড়িয়ে আবেক জন ছেলের সঙ্গে গল্প করছিল। ভামলকে দেখে উল্পানিত হয়ে বলে, তুই এদে পড়েছিদ্, খুব ভাল হয়েছে। আমি ভাবছিলাম ভোরই কাছে যাব।

- --ব্যাপার কি, স্থল হবে না ?
- —শ্টাইক।
- **—কেন** ?
- —কে জানে! সকালে এসেই গুনলাম ক্লাসে যেতে হবে না, ক্টাইক করতে হবে। ব্যস---
  - ---আজকাল বেশ এমনি ছুটি পাওয়া যায়।
- চল, আমরা কেটে পড়ি। এই ষে চুণীলাল, এর বাড়ি ষা বলেছি, তুই চুণীলালকে চিনিস না? চুণীলাল মদনের পাশেই দাঁড়িয়েছিল, তার দিকে তাকিয়ে বলে, স্থলে দেখেছি।
- —ফার্স্ট ক্লানে পড়ে। লেখাপড়ায় বেশ ভাল, প্রত্যেক বছর পাস করে। আমক্কাথার্ড ক্লাস পর্যন্ত একসঙ্গে পড়তাম—কথা বলতে বলতে ভারা ভিনন্দনে এগুতে থাকে! চুণীলালের বাড়ি বেশি দুরে নয়, তুটো রাজা পেরিয়ে ভান দিকে মোড় নিতে হয়।

বিড় বাড়ি, হুটো ঘর পেরিয়ে চুণীলালের পড়ার জায়গা।
্বলে, এইটি আমার রাজত্ব, থথানে পড়ি, গুই, সব কিছু করি।
ভানল তারিফ করে, কটা ছেলে এমন নিজস্ব ঘর পায়, আমার
তো দেখেই লোভ লাগছে। সকলে একসঙ্গে ছোট থাটটার ওপরই
বেসে পড়ে। মদন চুণীলালকে বলে, এই ভামলের কথাই আমি
বলছিলাম। ওর হাতে অনেক সময় আছে, তোমাদের কি কাজের
দরকার ?

চুণীলাল শ্রামলের দিকে তাকায়, তাহলে তো খুব ভাল হয়। সারা দিন স্কলে থেকে, তারপর পড়া করতে হয়, তাই বেশি সময় পাই না, যদি তোমার স্থবিধে থাকে—

খ্যামল অবাক হয়ে জিজ্ঞেদ করে, কিদের স্থবিধে ?

- --দেশের কাজ করার।
- -- (FM !
- হাঁা, চোথ বুজে বসে থাকলে তো আমাদের চলবে না, দেশের জ্বাে ভাবতে হবে। অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে—

স্থামল থামিয়ে দেয়, কার অত্যাচার ?

- সে কি আর একদিনে বোঝান যায় ? আমাদের অফিসে এস, দেবেনদা সব বৃঝিয়ে দেবেন।
  - --(पर्वनमा ?
- —আমাদের নেতা, এরকম লোক আমি হু'টি দেখিনি। খুব বড় পণ্ডিত, দেশের জ্বন্তে জেলে গেছেন কত।

মদন এতক্ষণে কথা বলে, আমি আর খ্যামল তোমার সঙ্গে এক দিন যাব।

—একদিন কেন ? আজই চল না। শ্রামল হঠাৎ প্রশ্ন করে, তোমরা কি কাজ কর ? চুণীলাল বিজ্ঞের হাসি হাসে, সে কি এক রকম, হাজারটা কাজ আছে। এই যে স্ট্রাইক, সে তো আমাদেরই কাজ।

- --ভাই না কি ?
- —কোন স্থূল আজ হবে না। সকাল থেকে আমাদের দল চলে গেছে, তোমাকেও এ-সব কাজ করতে হবে।
  - —এতে আমি রাজী আছি।
- আমাদের দাবী যদি না মানা হয়, তাহলে এই দলে এমন একদল ছেলে আছে বারা নিমেষে কলকাতা শহর লণ্ডভণ্ড করে সব কিছু বন্ধ করে দিতে পারে।

মদন ও শ্রামল সবিস্ময়ে চুণীলালের কথা শোনে, তার বক্তৃতা আর দলের চমকপ্রদ কীর্তিকলাপ।

ঐ ক'দিন যে কেইকে কেউ খুঁজে পায়নি, বলা বাহুল্য, তার প্রধান কারণ গোরী। সংগারে অভিজ্ঞ কেই ভাল করেই ব্ঝেছিল গোরীর মন থেকে লজা, ভথ, সংকোচ সরিয়ে দিতে না পারলে তাকে সহজ্ঞ করে তোলা সম্ভব নয়। গেই জন্তেই রোজ কেই তাকে নিয়ে ঘুরে বেডিয়েছে, কথার কৌশলে ফেলে-আয়া দিনের কথা জেনে নিয়েছে এবং তারই ফাঁকে এই গোলমেলে ছনিয়ার সঙ্গে থাপ থাইয়ে নেওয়ার জল্যে নিজের যুক্তিকে গোরীর মনে বদ্ধমূল করার চেটা কবেছে। বার বার সেবলেছে, অত কাদলে চলে না, নিজেকে না দেখলে কে তোমায় দেখবে।

গৌরী কালায় ভেঙ্গে পড়ে, আর যে পারছি না।

- —পারতে হবেই।
- —আপনি ভাবতে পারছেন না, এই এক বছরের মধ্যে বাবা, মা, ভাই, বাডি-ঘর—

কেই নীচু গলায় বলে, জানি তুমি সব হারিয়েছ, কিন্তু বাঁচতে তো হবে!

গৌরী উদাস চোথে অন্তদিকে তানিয়ে উত্তর দেয়, আর ইচ্ছে নেই।

- —ও কথায় কোন মানে হয় না।
- —কার জন্মে বাঁচব ?
- —নিজের জগ্যে।

গৌরী উত্তর খুঁজে পায় না, নীরবে মাথা নাড়ে।

কেষ্ট ধমকে ওঠে, যদি মরতেই চাও তো চটপট মর, গন্ধায় অনেক জল আছে।

একথা বলেই কেট চলে এসেছিল। কিন্তু আধঘণ্টা বাদে মাথা ঠাণ্ডা হলে শে বুঝতে পারে অসায় করেছে। গৌরীর সব আশা ভেঙ্গে গেছে, তার উপর অযথা এতথানি কঠোর হওয়া উচিত হয়নি। ফিরে এসে দেখে, গৌরী নেইথানেই বসে আছে। কেটকে দেখে কাতরকঠে বলে, আমায় কিছু পয়সা দেবেন, ক্ষিদে পেয়েছে।

কেষ্ট পকেট থেকে একটা টাকা বের করে দেয়।

- —আপনি আমার জন্মে এত করলেন, জানি না—
- —শোধ দিতে পারবে কি না ভাবছ? হাতে পয়সা থাকলে যার দরকার তাকে দিই, ফেরত পাব বলে নয়।
  - —শরীরটা খারাপ লাগছে, এখন আমি আসি।

কেষ্ট গৌরীর দিকে তাকিয়ে বোনো সত্যিই সে অস্কস্থ। বলে, এতক্ষণ বাডি যাওনি কেন ?

- —আপনাকে না বলে কি করে যাব ? তা ছাড়া হাতে একটাও পয়সাছিল না।
  - —তুমি ভেবেছিলে আমি ফিরে আসব ? গৌরী এতক্ষণে উঠে দাড়িয়েছে, চলতে চলতে বলে, হাা।
  - **—কেন** ?
  - --তা জানি না।

পরদিন সন্ধ্যেবেলায় কেণ্ট মনুমেণ্টের অদ্রে গৌরীর সঙ্গে বসে আলুকাবলী পাচ্চিল। দিনের আলো নিবে গেছে, দ্রে এসপ্ল্যানেড,
বিজ্ঞাপনে ঝকমকে আলো, ট্রাম-বাস কত রকম লোক। সেই দিকে
তাকিযে থেকে কেণ্ট হঠাৎ জিজ্ঞেস করে, এত বড় শহরে তোমার
থাকার একটা জায়গা হবে না?

গৌরী থুব আন্তে উত্তর দেয়, এত দিন তো হয়নি।

- —তুমি চেষ্টা করনি।
- --করেছি।
- **—**िक ?
- কলকাতায় পৌছে আমি আর আমার ভাই ওই টালিগঞ্জের বস্তীতে থাকার জায়গা পেলাম দেও শুধু পণ্ডিত মশাইয়ের জন্যে। বস্তীর সামনে যে পাকা দালান দেগেছেন ওটা এক জমিদারের। উনি পণ্ডিত মশাইকে খুব শ্রদ্ধা করেন। কলকাতায় এলে পণ্ডিত মশাই ওঁদের বাডি উঠতেন। আমরা যথন নিঃস্ব অবস্থায় এথানে এলাম, উনি দয়া করে নিজের জমিতে এই বস্তীটি করে দেন। আমরা সাত-আট ঘর লোক থাকি স্বাই এক গাঁয়ের। আগে ভাড়া নিতেন না, এখন—

কেট বাধা দিয়ে বলে, আমি তা গুনতে চাই না, তুমি নিজে কি চেটা করেছ?

—তাই তো বলছি। থাকবার জায়গা পেলাম, কিন্তু হাতে এক পয়সাও নেই। ভাইটা এদেই অস্থবে পড়ল, কি তুর্ভাবনা! কাজের জন্তে বাডি বাড়ি ঘুরেছি, কিছুই পাইনি।

<sup>—</sup>কেন<sup>'</sup> ?

- —কে আমায় রাথবে ? কি পারি আমি, না শিথেছি লেথাপড়া, না আছে ভারী কাজ করার শক্তি।
  - —দেলাই-এর কাজ জান না?
  - कॉनि। काউरक करत निर्ल थूमि इय, किन्न भग्ना राम ना।
  - —ঘরের কাজ ?
  - —কে আমার জামিন হবে ? উটকো লোক কেউ রাথতে চায় না।
  - --কোথাও কাজ পাওনি ?
- ত্-এক জায়গায় পেয়েছি। যারা ভূতের মত থাটিয়ে নেয় আর মাদের শেষে ছুতো খুঁজে তাডিয়ে দেয়, মাইনে দেয় না। তথন অত টাকার দরকার,—

গৌরী থেমে যায়। কেই জিজেন করে, তার পর १

- —ভিক্ষে শুরু করলাম, ভাইয়ের চিকিৎসা তাতে যা হয় হত।
  এমনই বরাত, হল একেবারে রাজরোগ। কেট কোন উত্তর দেয় না।
  গৌরী নিজের মনে বলে, ভিক্ষেই বা আজকাল ক'জন দেয়, আর দেবেই
  বা কত জনকে। এত ভিথিরি!
  - —তোমার মত ভিথিরিকে কেউ ভিক্ষে দেয় না—
    গোরী কেইর মৃথের দিকে না তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে, কেন ?
  - —তুমি তো চোথ তুলে ভিক্ষে চাও না।
  - **—**মানে ?
  - যদি বাবুদের চোথে চোথ রেথে ভিক্ষে চাইতে, তারা দিত। গৌরী বিশ্মিত হয়, আপনি কি বলছেন ?
- —সত্যি কথা, এক বর্ণ বানিয়ে বলছি না। দয়া করে কেউ ভিক্ষে দেয় না, খুশি হয়ে দেয়।
  - —আপনি ?
  - —আমার কথা ছেড়ে দাও, একদিন জানতে পারবে। তবে যা

বলছি শুনে রাথ। চোথ তুলে চললে এ শহরে থাকবার তুমি অনেক জায়গা পাবে, বেশ ভাল ভাবে থাকবার। নইলে না থেয়ে মরতে হবে। গৌরী কি বলতে যায়, কেই থামিয়ে দিয়ে বলে, আর দেরি কোর না, বাড়ি যাও।

এ প্রসঞ্চের শেষ কিন্তু এথানেই হল না। পরদিনই সকালবেলা কেইর সঙ্গে দেখা হতেই গোৱী ঐ একই কথার অবতারণা করে।

- —কাল আপনি যা বললেন আমি এখনও বুঝতে পারিনি।
- —এথনও ভোলনি সে-কথা ? আন্তে আন্তে বুঝে ফেলবে।
- —আপনি আমায় কি করতে বলেন ?

কেন্ত তার মূথের দিকে তাকিয়ে জিজেন করে, আমি যাঁ বলব তাই করবে ?

- —তা ছাডা আর কি করব ?
- · —আমার সঙ্গে দোকানে চল, কয়েকটা জামা কাপড কিনে নাও।
- --জামা-কাপড ?
- —তোমার কাপড-চোপড় বড ময়লা, একদ**ঙ্গে ঘুরলে লোকে** ভাকায়।
- —কিন্তু আপনার কাছ থেকে কি করে নেব, বন্তীর লোকেরা কি ভাববে ?
- কি আবার ভাববে, সবাইকে বোল কেইদা দিয়েছে।
  গৌরীর চোথ আনন্দে নেচে ওঠে, কেইদা, সত্যি আপনাকে কেইদা
  বলে ভাকব ?
  - নয়ত কি কেণ্ট বলে ডাকবে ভেবেছিলে?
    গৌরী লজ্জায় আরক্ত হয়ে ওঠে, ছি ছি, আপনি যে কি বলেন?
     চল, দোকানে যাওয়া যাক।

রাস্তার চলতে চলতে রেফিউজিদের ফুটপাথের দোকান থেকে ওরা শাড়ী-ব্লাউজ কেনে। গৌরী প্রথমেই বলে দিয়েছিল, ছটি মিলের শাড়ী ছাড়া আর কিছু কিনবে না। কেষ্ট কথার অগ্রথা করে নি, গৌরীর পছন্দমত নীল আর হলদে রংয়ের ছাপা শাড়ী কিনে দেয়।

- —ব্লাউজ কিনবে না ?
- —আমার কাছে।
- —আর কি নেবে ?

গৌরী একটু ইতস্তত করে বলে, বরং একটা সায়া—

---নাও না

দোকান থেকে বেরিয়ে কেট বলে, বিকেলে নিশ্চয় করে নীল শাড়ী পরে এস।

গোরী সম্মতি জানিয়ে চলে যায়।

আজ প্রায় চার দিন বাদে তুপুরবেলা কেট অনস্ত-কেবিনে এল। বিশেষ কোন লোক ছিল না, আশুবাবু চেয়ারে বদে চুলছিলেন। কেটর গলা শুনে চমকে উঠে, চোথ কচলে জিজ্ঞেদ করলেন, ব্যাপার কি বল তো? থাকো-থাকো আজকাল কোথায় উপে যাও পাত্তা পাওয়া যায় না!

সে-কথার উত্তর না দিয়ে কেই আগুবাবুর কাছে একটা চেয়ারে বসে পড়ে, বড় ক্ষিদে পেয়েছে, চটপট থাবার দিতে বলুন!

- --কি আনবে ?
- —ডিম-ভাজা, ফটি-মাখন আর যদি চপ থাকে—পেট ভরে থাব।
  আগুবাবু অর্ডার দিতে রান্নাঘরে চলে যায়। ফিরে এদে কেষ্টর

পিঠ চাপড়ে বলেন, সত্যিই আশ্চর্য লাগছে, এরকম হাসি-খুশি ভাব তো তোমার অনেক দিন দেখি নি ?

- —কেন, আমি কি চিরকাল হা-হুতাশ করেই বেড়াব, বলিহারি বৃদ্ধি!
  - —এ বুড়োকে ফাঁকি দিতে পারবে না, কি হয়েছে বল।
  - —আপনার কি মনে হয় ?

আগুবাবু ভেবে নিয়ে বলেন, হয়তো কোথাও পাকা চাকরী পেয়েছো।

—ঠিক পরেছেন। পাকা চাকরী, তবে মাইনে দেয় না। **যাক্ গে,** এদিকের থবর বলুন।

আশুবারু এতক্ষণ ভূলে গিয়েছিলেন, এবার ব্যস্ত হয়ে বলেন, সর্বনাশ হয়েছে, রাঘব বোয়াল কাৎ—

- —দে তো জানি, হেরে গেছে। তাতে কি হোল ?
- —এর পরও জিজেদ করছ কি হ'ল? ভদ্রলোক রেগে আগুন, ছোঁড়াগুলোকে যা তা বলে গালমন্দ দিয়েছেন।

কেষ্টর মুখ থমথম করে, কি বলেছে ?

- বিশেষ করে তেমোর উপর রাগ, ওর টাকা নষ্ট করেছ, ওর নাম ভ্বিয়েছ তোমরা—
  - —সে গাধাগুলো কিছু বলতে পারলো না ?
- কি বলবে, জান তো তুমি ছাড়া ওরা এক পা চলতে পারে না।
  কেন্ত হঠাৎ উঠে দাঁড়ায়, খাবার রেখে দিতে বলুন, আমি রাঘৰ
  বোয়ালের সাথে দেখা করে আসি।

আশুবারু ব্যস্ত হয়ে পড়েন, এত তাড়া কিসের ? না থেয়ে যেও না।
কিন্তু কেষ্ট ততক্ষণে রাস্তায় নেমে পড়েছে, ও কত বড় শয়তান আমি
দেখতে চাই।

রাঘব বোয়ালের বাডি যাবার পথে কেইর সঙ্গে ভোঁতনদের দেখা হয়ে গেল, তারা অনেকেই রকে বসে অাড্ডা মারছিল। ভোঁতন বলে, কেইদা, এতদিন কোথায় ছিলে, আমরা যে গরুখোঁজা করছি।

কেষ্ট দে-কথার জবাব দেয় না, গন্তীর গলায় বলে, আমার দক্ষে আয়।

- --কোথায় ?
- —রাঘব বোয়ালের বাডি।
- —ওরে বাপ্স্। দেদিন যা অপমান করেছে, আর ও-মুখো হচ্ছি না।
- —এত ভয় কেন, আয় আমার সঙ্গে।

ভোতন রেগে বলে, তুমিই আমাদের নাচিয়ে দিয়ে কেটে পডলে, আর যত অপমান সইতে হ'ল—

—তোরা কি মাতুষ, বেশ করে শুনিয়ে দিয়ে আসতে পারলি না? চল আমার সঙ্গে।

আর কেউ আপত্তি করতে পারে না, অনিচ্ছা সত্ত্বেও কেইর সঙ্গে যেতে হয় ৷ আজ কিন্তু দারোয়ান গেট ছেডে দেয় না, বজ্রগন্তীর স্বরে জিজ্ঞেস করে, কিসকো মাঙ্তা ?

কেষ্ট থিঁচিয়ে ওঠে, কা'কে চাই জান না, রাঘব বোয়ালকে, তোমার বাবুকে।

দারোয়ান আর বাধা দেবার সাহস পায় না। কেটর মেজাজ দেখে বাবুকে থবর দিতে ছুটে।

কেইরা এসে বসবার ঘরে জমা হয়। কেউ কারো সঙ্গে কথা বলে
না। আসন্ধ বডের পূর্বমূহুর্তের মত থমথম করছে। কেইর চোধমূধ
লাল, জোরে জোরে নিখাস পডছে।

রাঘব বোয়ালের চিংকার শোনা যায়, কাছে ঘুদ্নে দিয়া ?

তারপরেই সিঁডিতে পট পট চটির আওয়াজ। পর্দা সরিয়ে রাঘব বোয়াল ক্রত ঘরের মধ্যে ঢোকেন, কি চাই ? কেষ্ট দাঁতে দাঁত ঘবে বলে, কৈফিয়ৎ! রাঘব বোয়াল হতভম্ব হয়ে যান, কৈফিয়ৎ কিদের ?

- —এদের কাছে আপনি কি বলেছেন ?
- -কেন, ওরা বলেনি ?
- —আপনার মৃথ থেকে শুনতে চাই। বুঝতে পারছি না ওরা বাড়িয়ে বলচে কি না।

রাঘব বোয়ালের আর ধৈর্য থাকে না, বলেন, ওরক্ম চডা গলায় আমার দামনে কথা বোল না।

- --কেন, আমি কি আপনার চাকর?
- —শাট্-আপ্।
- —ইউ শাট্-আপ।

ঘর-স্থদ্ধ স্বাই শিউরে ওঠে। ভোতনরা ভয় পায়, তারা জানে রেগে গেলে কেইর মাথার ঠিক থাকে না। তেমনি ভয় পায় রাঘব বোয়ালের বাড়ির লোকেরা যার। এর মধ্যে এসে জড়ো হয়েছে ঘরে, বারান্দায়। তারা জানে, ম্থের ওপর কথা রাঘব বোয়াল কোন দিন বরদান্ত করতে পারে না। অসহ্য রাগে রাঘব বোয়ালের কান লাল হয়ে ওঠে, তোমাদের আমি পু:লিসে দেব, শয়তান। টাকা চুরি করেছ।

তাকে থামিয়ে কেষ্ট চিৎকার করে বলে, টাকা চুরি আমরা করিনি। তুমি করেছো, এত বড় বাডি, গাড়ী, সব লোক ঠকিয়ে। আমরা চোর হলে তুমি ডাকাত।

- -- কি ! রাঘব বোয়ালের মুখ দিয়ে কথা বার হয় না।
- —তুমি প্রত্যেক দিন লোক ঠকাও, আমরা ঠকাব তোমাকে ?

রাঘব বোয়ালের বড় ছেলে কেষ্ট্র কাছে এগিয়ে আসে, বাজে গোলমাল বাড়ির ভেতর করবেন না, রোজ এসে যে টাকা নিয়ে গেছেন তার কি করেন জবাব দিন।

- —ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ করেছি। কে জান্ত আপনার বাবাকে ? চার দিকে তার নাম ছড়িয়ে দিয়েছি, এভগুলো মিটিং ডেকেছি, নিজের চোখেই তো দেখেছেন।
  - --এত করলেন কিন্তু বাক্সে ভোট পড়ল না কেন ?
- —দেশের লোক আর গাধা নেই বলে। তারা মান্নুষ চিনতে শিথেছে। ভোট দিয়েছে একজন প্রফেদারকে, দে এত বিজ্ঞাপনও দেয়নি, লোক ভোলাবার চেষ্টাও করেনি।

রাঘব বোয়াল আর চুপ থাকতে পারেন না, হাঁক দেন, দারোয়ান, রঘু পাঁডে—

— দারোয়ানদের বাবাও আমাদের কিছু করতে পারবে না। তবে কেন হেরেছেন, আসল কারণটা জেনে নিন, আমাদের দোধে নয়, নিজের দোষেই। এত দিন ধরে যে সব নিরীহ লোকের উপর অত্যাচার ক্রেছেন তারাই চাবুক মারলে এবার আপনাকে।

একথা বলেই কেই নিজের দলকে ডাক দেয়, চলে এদ সবাই।

ভোতনরা এতক্ষণ কাঠ হয়ে দাঁড়িয়েছিল, সংকেত পেয়ে কেইর সঙ্গে হুড়মুড় করে বেরিয়ে আসে। হতবাক রাঘব বােয়াল নিফল আত্রোশে চেয়ারে বসে পড়েন। চাকর, দারােয়ানদের আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে ছেলেকে বলেন, ওদের সব কাছে যেতে বল, আর ডাক্তারকে একবার থবর পাঠাও।

নির্দিষ্ট জায়গায় পৌছে কেষ্ট দেখে গৌরী দাঁড়িয়ে আছে। পরনে তার সকালের কেনা সেই নীল শাড়ী।

- —তুমি অনেকক্ষণ এমেছ ?
- ---আধ ঘণ্টার ওপর।
- --একটা কাজে আটকে পড়েছিলাম।

- —তাতে কি হয়েছে ? **আমি এখানে** দাঁড়িয়ে দাঁডিয়ে কত কি দেখছিলাম।
  - —নতুন শাড়ী পরে বেশ দে**থাচ্ছে।**
  - গোরী চুপ করে থাকে।
  - —চল, একটু বেড়িয়ে আসি।

কেই গৌরীকে নিয়ে হাঁটতে শুক্ত করে। সাহেবী পাড়ার বড় বড় দোকানের সামনে, যেখানে আলোর মেলা, সেখান দিয়ে হাঁটতে ড্'জনেরই ভাল লাগে। কত রকম জিনিস, রং-বেরঙের মূল্যবান সামগ্রী। এক সময় কেই বলে, কত দামী দামী জিনিস দেখছ?

- --বেশ স্থলর!
- —ঐ শাড়ীগুলোর দাম জান?
- —কত ?
- --একশ', দেড়শ', হুশ'।
- —বা-বা! কারা পরে ?
- —যাদের অনেক টাকা আছে।
- গৌরী কেইর দিকে তাকায়।
- —তাই ত, অনেক দূর হেঁটে এসেছি। বাড়িতে রালা করেছ?
- --- না, গিয়ে করব।
- —চল, বরং কোন দোকানে চুকে খেয়ে নেওয়া যাক।

মিটির দোকানে চুকে ওরা কেবিনের মধ্যে গিয়ে বলে। গৌরী বলে, বাঃ, কি ক্ষনর জায়গা! এত টুকু ঘর, পাথা ঘূরছে, পাথরের টেবিল—

দোকানের ছোডা চাকর এসে জিজেন করে, কি আনব বাবু?

কেইর যা মনে এল তু'চার রকম খাবার বলে দেয়। গৌরীর মন অনেক দিন বাদে বেশ হালকা হয়ে যায়। তু'জনে নানা রকম গল্প করে। গৌরী হঠাৎ জিজ্ঞেস করে, আপনার বাড়ির কথা যে বলবেন বলেছিলেন। কেষ্ট হাদে, হ্যা, আমার একটা বাড়ি আছে—

- --বলুন--
- —ওই তো বললুম, এখনও ভাগ হয়নি। হ'লে আমার হবে নীচে একখানা ঘর, ওপরে একটা, এক ফালি চাদ।
  - —তা নয়, বাডিতে কে আছেন ?
  - —কেউ নেই।
  - --সেদিন যে বলেছিলেন খ্রামার কথা ?
  - —ও আমার ভাইঝি।
  - —তবে কেউ নেই বললেন কেন ?
  - —ওকে আর আমার কাছে আসতে দেয় না।
  - <del>—</del>কে ?
  - --- नामा-त्वोमि ।
  - —मामा-तोमित्र कथा তো वलन नि?
  - ৬দের ভাল লাগে না।
  - **—কেন** ?
- —বভ টাকা-আনা-পয়সার লোক। মনটা এতটুকু ছোট। কেই
  আঙ্গুল দিয়ে দেখায়। ইতিমধ্যে খাবার এসে পড়ায় এ প্রসঙ্গ
  চাপা পড়ে যায়। হ'জনেরই বেশ থিদে পেয়েছিল, তাই ভাল করে
  খাবারের সদ্মবহার করে। কচুরী, সিধারা, আরও হ'বার আনিয়ে
  নিতে হয়।

খাওয়া শেষ হলে দাম চুকিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসে। টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়ছিল।

—তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে চল, জোরে বৃষ্টি নামার আগে ট্রামে করে তোমাকে পৌচে দিই।

গৌরী জ্বোরে হাটতে থাকে। ট্রামে বেশি ভিড় ছিল না, সামনের

দিকে থালি সিটে তু'জনে পাশাপাশি বসে। গোরী বলে, আজও কিস্ক কাজের কথা হল না।

- —সে নিয়ে তোমায় ভাষতে হবে না।
- —কত দিন আপনি এরকম টাকা দেবেন ?
- —যত দিন তোমার দরকার।

টালিগঞ্জের কাছে এসে ট্রাম থামে, বেশ জ্বোরে রৃষ্টি পড়ছে। ত'জনে নেমে দৌডে একটা গাছের তলায় গিয়ে দাঁডায়।

- —উ: কি বড ফোঁটা।
- --তোমার জামা-কাপড যে একেবারে ভিজে গেছে!
- —আপনি বুঝি ওকনো আছেন?
- আমার তো ভয় নেই, ভেজা অভ্যেস আছে। দেখ, তোমার আবার জর নাহয়।
- আমরা বাঙালদেশের লোক, জলেই মানুষ। ঐ যে ট্রাম আসচে, আপনি চলে যান।
  - —বেশ, তুমি তাহলে বাডিতে যাও।

কেষ্ট ট্রাম-স্টপেজে আসে। সেখানে রাজেনের সঙ্গে দেখা, একেবারে ভিজে গেছেন থে কেইবার !

- --- इठा९ वृष्टि धन ।
- —গৌরী কোথায় গেল ?
- —বাতি গেছে।

প্রথম ট্রামটা এক রকম না থেমেই চলে যায়। অগত্যা কেষ্ট দাঁড়িয়ে দাঁডিয়ে রাজেনের সঙ্গে আলাপ করে। রাজেন জিজ্ঞেস করে, আপনারা তো ভবানীপুরে মিষ্টির দোকানে গিয়েছিলেন, না?

- ই্যা, তুমি ও-পাড়ায় ছিলে বুঝি ?
- —বাজাবের কাজেই ছিলাম, দেখলাম আপনারা চুকলেন।

- -- তুমি এলে না কেন ?
- —কাজ ছিল। কিন্তু শাড়ী কিলে আপনি ঠকে গেছেন।
- **—কেন** ?
- ও দোকানগুলোতে দামের ঠিক থাকে না। আরও আট আনা,
  দশ আনা কমে পাওয়া ষেত।

দ্বিতীয় ট্রাম এসে পডে।

—আজ চলি ভাই, আর একদিন আসব।

কেষ্ট ট্রামে উঠে পডে।

যদিও প্রভাত সম্পাদককে ভরসা দিয়েছিল কিছু টাকা যোগাড করে দেবে বলে, কিন্তু কোথাও তেমন স্থবিধে করে উঠতে পারে না। তাই 'সবুজ ঘাসের' ট্রেড-শো দেখতে এসে বেলারাণীর সঙ্গে দেখা হতেই সে ঐ কথার অবতারণা করে।

- আপনাকে একটা কথা বলার আছে।
  বেলারাণী হেনে জিজেন করে, কি ব্যাপার ? আবার প্রশ্নোত্তর
  না কি ?
  - --- না, আমাদের পত্রিকা দম্বন্ধে।
  - কি হয়েছে ?

প্রভাত আমতা-আমতা করে, মানে একটু মৃদ্ধিল হয়েছে, সম্পাদকের নামে ওয়ারেণ্ট এনেছে। হয় জেল, নয় ফাইন।

- -- रुठा९ !
- —হঠাৎ আর কি, একটা প্রবন্ধ বেরিয়েছিল, ওরা বলেছে অঞ্চাল। বেলারাণী অবাক হয়, এমন লেখা ছাপালেন কেন ?
- —আমি তো আর ছাপাই নি, সব ঐ সম্পাদকের কাজ। একেবারে আকাট মুখ্যু, ইংরিজি থেকে অন্ধুবাদ করেছে—

## —তাই তো ভাবনার কথা!

প্রভাত আন্তে আন্তে বলে, প্রায় পাঁচশো টাকার দরকার। জানেনই তো কাগজের অবস্থা, কোথা থেকে যে এত টাকা দেবে—

—পাঁচশো! সে তো অনেক টাকা! এক কাজ করুন, চানা তুলুন। আমি দশ টাকা দেব অথন।

প্রভাত আর এ দ্বিষয়ে কথা বলার উৎসাহ পায় না। বেলারাণী নিজে থেকে জিজেন ঘরে—'নবুজ ঘান' কেমন লাগল ?

## —তেমন স্থবিধের হয়নি।

তথনও অনুষ্ঠান শেষ হয়নি। বেশারাণী বলে, চলুন, আমরা বরং বেরিয়ে পড়ি। ভিড ভাঙ্গলে বড় দেরি হবে।

## ---চলুন।

বেলারাণী এগিয়ে গিয়ে এক ভদ্রলোককে ডেকে আনে। আলাপ করিয়ে দেয়, ইনি বিনোদ রায়, অভিনেতা, প্রযোজক, আরও অনেক কিছু। আর ইনি প্রভাতবারু, বই লেথেন।

কথ। বলতে বলতে তারা নীচে নেমে আদে, কর্মকর্তাদের সঙ্গে ত্'-চারটে মুথের কথা হয়। বেলারাণী সকলকেই 'বেশ হয়েছে', 'বেশ হয়েছে', ব'লে গাডীতে উঠে পড়ে। বিনোদের বড় গাড়ী, নিজে চালায়। সামনের সিটেই তিন জনে বসে পড়ে।

বাড়ি পৌছে বেলারাণী প্রভাতকে ছাডল না। বললে, **আহ্ন** আমাদের সঙ্গে। কফি থেয়ে যাবেন।

তার! তিন জনে বসবার ঘরে এসে বসে। প্রভাত ভালো করে বিনোদের দিকে তাকিয়ে দেখে। স্থতী চেহারা, সিল্কের পাঞ্চারী, দামী কোঁচান ধৃতি! হাতে সিগারেটের টিন, চোখে রোদ্বরের-চশমা।

প্রভাত প্রশ্ন করে, আপনি কোন্ ছবিতে কান্ধ করছেন ?

বিনোদ উত্তর দেয়, ছবিতে বেশি কাব্দ করি না, থিয়েটারে অভিনয় করি।

- —কোন্ থিয়েটারে <u>?</u>
- —আ্যামেচার।
- -- ve: 1
- —বেলার জন্মে এবার ফিল্ম লাইনে নামছি।
- **—কো**ন বইতে ?
- —'নিয়তির পরিহাস'।
- -কার লেখা ?

বেলারাণী উত্তর দেয়, লেথকের নাম প্রভাতবাবু।

প্রভাত বিশ্বিত হয়, তার মানে ?

- —আপনাকে আগেই বলেছিলাম, আমি প্রডাকদান করবো।
- रा, वलिइलन वर्षे।
- —তারই প্রথম বই আপনাকে লিখতে হবে।

আনন্দে প্রভাতের চোখ-ম্থ নেচে ওঠে, এতক্ষণ বলেননি একথা, নাম কে ঠিক করলে ?

- ---আমি।
- —চমংকার নাম দিয়েছেন, পোস্টার পড়লেই লোকের ভিড় হবে।
- খুব ভালো করে লিখতে হবে প্রভাতবাবু!
- —কিন্তু প্লটটা তো এখনও বললেন না?

বেলারাণী মিষ্টি করে হাসে, পরে বলবো। এখন থেকে প্রায়ই
আাসতে হবে আপনাকে, সিনারিও লেখা তো সোজা কথা নয়।

—ও নিয়ে আপনি ভাববেন না, একেবারে ফার্স্টরাস করে দেবো।
তা ছাডা হাতে সময়ও অনেক, পত্রিকাই যথন উঠে গেল।

বিনোদ এতক্ষণে এদের কথা শুনছিল, কফির পেয়ালায় শেষ

চুম্ক দিয়ে বলে, বেলা, তোমার দক্ষে দরকারী কথাটা দেকে নিই।

বেলারাণী উত্তর দেয়, তাড়া কি, হবে এখন।

প্রভাত বোঝে, তারই জন্মে এরা কথা বলতে পারছে না! উঠে দাঁড়িয়ে বিদায় চায়, আমায় মাপ করবেন, এবার চলি।

- --এখনি উঠবেন ?
- আৰু চলি, কাল বরং আসবো, বলে নমস্কার করে ঘর থেকে বৈরিয়ে যায়।

विरमा উঠে शिर्य दिनावागीव मदन এक माकाय वरम।

- —টাকা নেবে তো?
- ·—কত আর ? শ'তিনেক টাকা।
  - —মাত্র ?
- —আবার কি। লোকটি ভাল, তবে বৃদ্ধি কম। দেখলেই তে।
  বুঝতে পারো—
  - —আশ্চর্য, সবাইকে তুমি বোকা মনে কর ? বেলারাণী ফুলদানীর ফুলগুলো সাজিয়ে রাখে।
  - -- कि पत्रकाती कथः वनहितन ?
  - —শামায় কত টাকা দিতে হবে ?
  - —যা বলেছিলে—
  - —ঠিক তো তার বেশি কিন্তু দিতে পারব না।

বেলারাণী হাদে, দিলেও নোবো না। যত কমে সম্ভব বই তুলতে হবে, দেখছো তো বাজার ?

- -পরিচালক ঠিক করেছ ?
- —প্রমোদ।
- —প্রমোদ? কি বলছো, ও ষে এথেবারে আনাডী।
- —তাতে কি হয়েছে, সাড়ে সাত শো'য় পুরো বই! চল্লিশ দিনের মামলা।
  - —একটু রিস্কি হয়ে যাচ্ছে। পঞ্জীর হয়ে মস্তব্য করে।
- —মোটেই না। লোক আসবে বেলারাণীকে দেখতে, পরিচালককেও নয়, লেখককেও নয়।

वितान कि वनरा याष्ट्रिन, त्वनावानी थाभित्य नित्य वतन, अभरत किन वितान। तनिव इत्य रान, आभि कान करत निष्टे।

বেলারাণীর বাড়ি থেকে বেরিয়ে প্রভাত হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে চলে।
নিজেকে তার খুব হাল্কা মনে হয়। এতদিন বাদে অপ্রত্যাশিত ভাবে
হঠাৎ সিনেমার গল্প লেথার স্থোগ পেয়ে বেলারাণীকে মনে মনে ধল্পবাদ
জানায়। এই স্থবরটি অরুণাকে না জানিয়ে বাড়ি ফিরতে তার ইচ্ছে
করে না। অরুণা প্রভাতের ছাত্রী, প্রাইভেটে তিনবার ম্যাট্রক ফেল
করে এ বছর পাস করেছে। আগের হু'বছর অলু মাস্টার ছিল, বার
বার ফেল করায় তাদের তাড়িয়ে প্রভাতকে আনা হয়। আশ্চর্ম
প্রভাতের কপাল, অরুণা পাস করল! এমন কি, থার্ড ডিভিশনে নয়,
সেকেণ্ড ডিভিশনে। অরুণার বাবা বলেছিলেন, আপনার বাহাত্রী আছে,
অরুণা যে পাস করবে আমি ভাবিনি, তাই ত বিয়ের সম্বন্ধ করছিলাম।

প্রভাত অমায়িক হেদে উত্তর দিয়েছিল, মেয়ে আপনার খুব শার্প,
ঠিক কোচিং পায়নি বলেই—

—তা তো ব্ৰতেই পারছি। বাই হোক, ও ষতদিন পড়াগুনা করবে আপনাকে ভার নিতে হবে। বলা বাহুল্য, প্রভাত এ কথায় সম্মতি দিয়েছিল। অরুণা সকালে কলেজে পড়ে, বিকেলে প্রভাতের কাছে।

আজ প্রভাত যথন অরুণার বাড়িতে এল, তথন প্রায় হুটো বাজে। উঠানে ঝি বাসন মাজছিল, প্রভাত ডেকে বলে, দিদিমণিকে একবার ধবর দাও।

বাইরের ঘরে বসতেই সে শুনতে পায়, ঝি অরুণাকে চেঁচিয়ে ডাকছে। মিনিট হুয়েকের মধ্যে অরুণা নেমে এল। প্রভাতকে দেখে চোথ বড বড করে জিজেন করে, এ কি, এখন যে ?

- ---বস, একটা খবর আছে।
- —কিদের ?
- —আমার গল্প শিনেমায় উঠবে।
- —সত্যি, কোন্ গল্প ?
- —'নিয়তির পরিহাস'।

অরুণা হাততালি দেয়, কি মজা, আমাদের পাস দেবেন তো? সবাই গিয়ে ছবি দেখে আসব। বাবা এমনিতে ছবি দেখে না, কিন্তু আপনার বই হলে নিশ্চয় যাবে। যাই, মাকে বলে আসি।

প্রভাত বাধা দেয়, আহা বোস না, সব কথা শোন।

অরুণা বদে পড়ে, তাই তো আপনার কথাই শুনছি না, এবার বলুন।

—আজই দকালে ঠিক হ'ল, প্রথমেই তোমাকে খবর দিতে এলাম।

অরুণা কপট রাগের ভান করে বলে, আমাকে দেবেন না তো কা'কে দেবেন শুনি? আপনার সেই থেঁদীকে?

- —আহা, তার কথা আনছ কেন ?
- একশ বার আনব। আমি বরাবর দেখেছি আমার সঙ্গে কথা বলতে গেলেই আপনার থেঁদীর কথা মনে পড়ে, তার মত চালাক ছাত্রী আর পাননি। কিন্তু আহা, বিয়ের সময় আপনাকে একটা চিঠিও দিল না।

প্রভাত মনে মনে বিরক্ত হয়, কি কথা বলতে এলাম আর তুমি কি শুক্ক করলে বল ত ?

অরুণা প্রভাতের মুখটা দেখে নিয়ে বলে, রাগ করছেন বুঝি ? আচ্ছা, আর একটি কথাও বলব না। এবার বলুন—

— তোমাকে বেলারাণীর কথা বলেছিলাম, ওরাই বই তুলছে।

শামার লেখা উনি থুব ভালবাদেন কি না, তাই আমাকে দিয়েই—

অরুণা এতক্ষণ কোন কথাই শোনে নি, হঠাং প্রভাতকে থামিরে জিজ্ঞেস করে, একটা কথা বলব ?

- —কি কথা ?
- --রাগ করবেন না?
- —বল না ?
- —বেলারাণীর রংটা খুব ফর্সা ৪ ছবিতে যেমন দেখায় ৪
- --- না, ভামবর্ণ।
- —ওঁর বা গালে একটা 'বিউটা স্পট' আছে, না?

প্রভাত আবার বিরক্ত হয়, আমি অত দেখি নি।

অরুণা হাসে, চোথে-মুথে তার ছুটুমি-ভরা, ই্যা, দেথেন নি আবার। আমার কাছে অত সাধু সাজতে হবে না।

- —কি মৃষ্কিল, যা বলি তাই নিয়েই ঝগড়া—
- বংগড়া তো করি নি। আমাকে একদিন বেলারাণীর কাছে নিয়ে চলুন না?
  - -- দেখানে কি করবে ?
- —বেশ আলাপ সালাপ করে আসব, কলেজের মেয়েরা সব অবাক হাঁমে যাবে।

প্রভাত এবার উঠে পড়ে, আমি তাহলে চলি, আজ আর সন্ধ্যেবেলা আসব না, একেবারে কালকে। অরুণা বিশ্বয় প্রকাশ করে, আশ্চর্য লোক, এলেনই বা কেন, যাচ্ছেনই বা কেন ?

প্রভাত গজ-গজ করে, বললেই বা গুনছে কে ? আমি চললাম। অরুণা ধমকে ওঠে, যান দেখি কেমন যেতে পারেন? বস্থন ঐ চেয়ারে, আমি মিষ্টি, জল নিয়ে আসছি।

- —আমার দেরি হয়ে যাবে!
- —হোক্ গে, কি এমন রাজকার্য পডে আছে গুনি? যতক্ষণ না
  আসচি, পত্রিকাটা পড়ন।

অরুণা আদেশ জারী করে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। প্রভাত ভাল-মান্থবের মত বদে পত্রিকার পাতা ওন্টাতে থাকে।

চুণীলাল ভামলের সঙ্গে দেবেনদার আলাপ করিয়ে দেবার পর থেকে ভামল প্রায়ই দেবেনদার বাড়ি যায়। থিদিরপুরের এক প্রান্তে তু'থানা ঘর নিয়ে ওর বাস।। দেবেনদাকে ভামলের অভুত লাগে। দেশের জভে উনি অনেক ত্যাগ করেছেন, সে সব কথা বলতে বলতে ওর মৃথ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, আবার কত সময় ছেলেমারুষের মত কেঁদে ফেলেন। ভামল চুপটি করে শোনে। সেদিনও তিনি বলছিলেন, লেথাপড়া কর ভামল, ভাল করে লেথাপড়া কর। জ্ঞান না হলে সত্যিকারের কাজ করা যায় না।

ভামল কে: ন কথা বলে না, জানে, দেবেনদা শুধু বলতেই ভালবাসেন।
—আমরা কলেজ ছেডেছি অসহযোগ আন্দোলনের সময়, কিন্তু পড়া
ছাডিনি। জেলে, কি বাইরে, সব সময় এন্তার বই পড়েছি—দেশী,
বিদেশী যা পেয়েছি। এখনও কত কবিত' আমার মুখস্থ। একটু থেমৈ
আবার বলেন, কিন্তু ভূল করেছি, সারা জীবন ধরেই ভূল করলাম।
দেশের জন্মে সব ছেড়েছি, বাড়ি ঘর, সমাজ, কিন্তু কি লাভ হল?

খ্যামল আন্তে আন্তে বলে, কেন দেশ স্বাধীন হয়েছে, আপনাদের মত লোক না থাকলে—

দেবেনদা হাসেন, স্বাধীনতা তো কাগজে-কলমে। যাদের জঞে প্রাণপণ করে থাটলাম তাদের কিছুই হল না। না পেল তারা থেতে, না শিথল তারা লেখাপডা—

- —হবে আস্তে আস্তে।
- —আর হবে। বিশ্বাস হারিয়েছি। যে-পার্টির জত্যে হাজার হাজার মৃবক সেদিন প্রাণ দিয়েছে আজ সে-পার্টির কি অবস্থা! এক-জনও সত্যিকারের মামুষ সেথানে নেই। যারা কোন দিন দেশের কথা ভাবেনি এতটুকু ত্যাগ করেনি, সেদিনকার সবচেয়ে বড স্বার্থপর যারা, তারাই টাকার জোরে আজ পার্টির হোমরা-চোমরা হয়ে বসেছে! আমাদের মত লোকের সেথানে আর স্থান নেই।

কথা বলতে বলতে দেবেনদার চোখ-মুথ লাল হয়ে ওঠে, উত্তেজনায় চেচিয়ে ওঠেন, ভেঙ্গে যাবে, সব ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে। এত বড় মিথ্যে কিছুতেই টিকে থাকতে পারে না।

শ্যামল এইসব কথার কিছুই বুঝতে পারে না। তবে এইটুকু সে জানে, দেবেনদা যা কিছু বলেন, তার পেছনে লুকোন আছে একটি আঘাত-পাওয়া ব্যথিত হৃদয়। তার চিন্তান্বিত ম্থের দিকে তাকিয়ে থেকে এক সময় বলে, দেবেনদা, কালী একবার যেতে বলেছে।

—যেও, ঐ এখন আমার ডান হাত।

বাইরে থেকে কালীকে দেখে শ্রামলের মনে হয়েছিল লোকটা ভাল নয়, কিন্তু কাছে এদে আলাপ হতে তার মত বদলে যায়। উত্তর-কলকাতার এক অখ্যাত গলিতে তার আন্তানা। গুধ্-গায়ে লৃদী পরে বদে থাকে। মাথার চুল এত পাতলা যে কালো টাক পরিছার দেখা ষায়। নামের সঙ্গে চেহারার অবিকল মিল। গা দিয়ে জল গড়ালে কালীর মতই দেখায়।

খ্যামল দরজার কডা নাড়তে কালী নিজে এসে দরজা খোলে, এস ভেতরে।

দরজা বন্ধ করে শ্রামলকে ঘরের ভেতর নিম্নে যায়। ছোট্ট ঘর, আসবাব নেই বললেই চলে। মাত্রের ওপর বসে শ্রামলের হাতে হাত-পাথাটা ধরিয়ে দেয়, বড গরম, একটু হাওয়া কর।

শ্যামল এ ধরনের আতিথ্যে বিস্মিত হলেও, কালীর কথামত তাকে বাতাস করে। কালী পালক দিয়ে কানে স্বড়স্থড়ি দিতে দিতে চোধ বুজেই জিজেন করে, বয়স কত ?

- —ধোল।
- —বাবা-মা কত দিন মারা গেছেন ?

প্রশ্ন শুনে চমকে ওঠে। তবু উত্তর দেয়, মা মারা গেছেন ছোট-বেলায়, বাবা আছেন।

- —ভাই-বোন অনেকগুলি বুঝি ণু
- —আমি একা।

कानी এक टाथ थूल ८५८थ, এ नाइरन क' फिन ?

খ্যামল ঠিক বুঝতে না পেরে জিজ্ঞেস করে, এই পার্টিতে ?

- ---পার্টি-ফার্টি নয়. এখন কি করছ ?
- -- কিছুই করি না।

कानी ज्'राज नित्य म्थीं त्रश्राय, कि भारता ?

খ্যামল আশ্চর্য হয়, কি রকম বলুন ?

-পকেট মারতে পার ?

শ্রামল স্তব্ধ হয়ে যায়, অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বলে, চেষ্টা করিনি।

—মিথ্যে কথা বলতে পারো ?

খামল এবার সহজ গলায় উত্তর দেয় পারি!

কালী এবার ছু'চোথ খুলে ভাল ক্ষে তাকায়, হঠাৎ **শ্রামণের পিঠ** চাপড়ে বলে, বাঃ, তুই ঠিক পারবি।

কালীর কাছে বাহবা পেয়ে সলজ্জ হাসিতে শ্রামলের মৃথ ভরে ওঠে। কালী জিজেন করে, বড় বড় বাড়ির সামনে পেতলের নেমপ্লেট থাকে দেখেছিস ?

- —**₹**ग्र1 ।
- —কাল হটো খুলে আনবি। আমার কাছে তালিম নিতে হলে প্রথমে নজরানা দিতে হয়।
  - -কাল কথন আসব ?
  - --এই সময়েই।

শ্রামল চলে যাচ্ছিল, কালী ডেকে বলে, জু ড্রাইভার আছে?

- ---না।
- ঐ কোণ থেকে হুটো নিয়ে যা।

श्रामन यक्ष निरंश कानीत वाम। त्थरक त्वतिरंश भए ।

গৌরীর সঙ্গে জলে ভিজে থেকে অবধি কেটর শরীর ভাল নেই।
সারা শরীরে ব্যথা, জর, অফচি। অনেকগুলো উপসর্গ একসঙ্গে দেখা
দিয়েছে। কিন্তু সকলের চাইতে কট দরকারের সময় হাতের কাছে
এক গ্লাস জল এগিয়ে দেবার লোক নেই বলে। তবু এরই মধ্যে বাপমায়ের নিষেধ অগ্রাহ্য করে শ্লামা এসেছিল। ঘুম ভাঙ্গতে কেট দেখে,
বার্লির গেলাস নিয়ে শ্লামা বলছে, কাকু, এটা থেয়ে নাও।

কেট সে-কথা না ওানে প্রশ্ন করে, ওপরে এসেছিদ যে, বাবা বক্বে না?

—বাবা নেই, অফিনে গেছেন।

- ---এখন ক'টা বাজে ?
- হুটো বেজে গেছে। কট হচ্ছে কাকু?

কেই চিস্তিত মূথে বলে, ওপরে এদে ভাল করিদ নি, তোর বাবা শুনলে বকবে, নীচে যা—

- —তোমার যে জর হয়েছে কাকু, ডাক্তারবাবুকে খবর পাঠাব ?
- —না, আর একদিন শুয়ে থাকলেই ঠিক হয়ে যাবে, তুই এখন যা।
  শ্রামা কেইর কথামত বার্লির গেলাস রেথে নীচে চলে গেল বটে,
  কিন্তু স্থযোগ পেলেই ওপরে আদে, দরকারী জিনিসপত্র কাকার হাতের
  কাচে এগিয়ে দেয়।

এরই মধ্যে একদিন বিপত্তির স্থাষ্ট হল। শ্রামার ছোট ভাই দিদির ওপর রেগে বাবাকে বলে দিলে, দিদি তোমার কথা শোনে না, থালি থালি ওপরে যায়।

বলরাম সবে অফিস থেকে ফিরভিল, কথা গুনেই মাথায় তার আগুন জলে ওঠে, ডাক দিদিকে।

শ্রামা আসতেই বল্পরাম সজোরে কান মলে দেয়, বাঁদর মেয়ে, ওপরে কি করতে যাও ?

শ্রামা থতমত থেয়ে যায়, চোথের জল সামলে ধরাগল।য় বলে, কাকুর, কাকুর অহুথ করেছে—

বলরাম চিংকার করে ওঠে,বেশ হয়েছে। ও মরুক,বাঁচুক,তোর তাতে কি ? ওপরে যেতে বারণ করেছি ব্যদ, আর কোন কথা শুনতে চাই না। চেঁচামেচি শুনে শ্রামার মা ছুটে এসেছিল, আহা, একটু বার্লি দিরে এসেছে তা অত মারধার করার কি আছে ?

—মেয়েকে অমন আস্কারা দিও না, বাপের অবাধ্য হওয়া— শুমার মা হ্ব পান্টায়, আর ভোকেও বলি মেয়ে, নিজের বাপকে তো চিনিস, গোলমাল করিদ কেন ? — এর পর থেকে আমি সব কিছুর জন্তে তোমাকে দায়ী করব, কোন রকম তাকামী আমি পছন করি না।

বলরাম গজ-গজ করতে করতে কলতলায় চলে যায়।

ঠিক এই সময় খ্যামল এসে দরজা ঠেলে। খ্যামার মা বলে, গোকা, দেখ তো কে এল ?

থোকন ছুটে গিয়ে দরজা থুলে দেয়। খ্যামার মা চেঁচিয়ে বলে, জিজ্ঞেদ কর কাকে চাইছেন।

খোকনের পুনরুক্তির আগেই গ্রামল উত্তর দেয়, কেটলা আছেন ? থোকন বলে, ওপরে।

শ্রামল দরজা পার হয়ে উঠোনে এসে দাঁডায়। শ্রামা বলে ফেলে, কাকুর যে জর।

— একবার বলুন, আমি দেখা করতে চাই, আমার নাম শ্রামল।
সঙ্গে সঙ্গে কেইর গলা শোনা যায়, ওপরে এস, শ্রামল। আমি শুয়ে
আছি।

শ্রামল ওপরে উঠে গিয়ে কেইর বিছানার একধারে বঁসে পড়ে, কত দিন জর হয়েছে কেইদা ?

- —ক'দিনই তো—
- আমরা তাই ভাবছি, আপনি আসছেন নাকেন। এখন কত. জব ?
- —বেশি নয়, কাল-পরত থুব বেড়েছিল। তুর্বল করে দিয়েছে বেশ। কেট বালিদে ভর দিয়ে উঠে বদে, ভামল দেথ তো বাইরে ছাদে বোধ হয় জল আছে, আর ঐ গামছাটা দাও, মুখটা ধুয়ে ফেলি।

মৃথ ধুয়ে কেট অনেকটা স্বস্থ বোধ করে। ছটো বিস্কৃট আর বার্লি থেয়ে বলে, বেশ ভাল লাগছে এখন। শ্রামল নিজের থেকেই বলে, টাকার দরকার আছে কেইদা ?

- —কেন?
- —আপনার ভাগের অনেকগুলো টাকা আমার কাছে রয়েছে।
- —দরকার হলে পরে নেব।

খামল জিঙ্জেদ করে, জানেন, প্রভাতদার বই ছবিতে উঠছে ?

- —প্রভাতের ? আমাদের প্রভাত ?
- **---**|| \*ガリ
- —কি বই <u>?</u>
- —নামটা ভূলে গেছি। থুব শক্ত নাম।
- —ভাল কথা, প্রভাতের সঙ্গে অনেক দিন দেখা হয়নি।
- —বেলারাণী পার্ট করবে।
- —তাই নাই কি?
- —খুব ভিড হবে, না কেইদা ?
- —ভাল বই হলে হবে নিশ্চয়।

কে 

কৈ থা মালের অনেক কথা হয়, কিন্তু সে দেবেনদার বিষয়

কিছুই বলে না। কথার ফাঁকে এক সময় জিজ্ঞেস করে, আপনি কবে
থেকে বেরুতে পারবেন মনে হচ্ছে ?

- --কাল কিংবা পরশু।
- আমি অনস্ত-কেবিনে থাকব, যদি আপনাকে না পাই, এথানে এসে থবর নেব।
  - —দেই ভাল, আগুদাকে আমার কথা বোল।
- —আগুদাই তো আমাকে পাঠালেন, আপনি না গেলে আগুদার মন থারাপ হয়ে যায়।
  - —আগুদা বড় ভাল লোক।
  - আমি তাহলে এখন আসি কেইদা। ভামল নীচে নেমে যায়।

ক'দিন থেকেই মদন বড একলা পড়ে গেছে। শ্রামল আজকাল আর আগের মত আঁদে না। স্থল পালিয়ে পার্কে, কিংবা আড্ডা-সংঘের বৈঠকে যেমন শ্রামলের সঙ্গে আগে দেখা হত, দৈনন্দিন কাজকর্মের খুঁটিনাটি আলোচনা হত, এখন আর তা সম্ভব হয় না। সব সময়েই ব্যস্ততার ভাব দেখিয়ে শ্রামল বলে, চলি ভাই, দেবেনদার কাছে যেতে হবে।

মদন কত সময় বিরক্ত হয়ে বলেছে, কি দেবেনদা দেবেনদা করিস, এ যে কেইদার বাডা হয়ে উঠল।

- —এ অন্ত ব্যাপার, না মিশলে বুঝবি না।
- —আমি একলা একলা কি করব ?
- কি আবার করবি ? ইমুল যাবি, বাড়ির কাজ করবি, গলায় সোনার হার পরে বদে থাকবি !
  - —ক'দিন ছবি দেখিনি, চল না একটা—
- —বলছি তো সময় নেই। দেবেনদা ছাড়া কালীর কাছে তালিম নিতে হবে।
  - —কালীকে নাম ধরে ডাকিস?
  - -- मामा वनतन ठटछे याय ।
  - —জাহান্নামে যা, আমার কি, পরে ভুগবি।

শ্রামল একথা গ্রাহ্য করে না। আড্ডা-সংঘের অন্য কারো সঙ্গে মদনের তেমন বনে না। শ্রামলের পরে মাত্র একজন যাকে সে ভালোবাদে সে মহাদা। আজ বাড়ি থেকে বেরিয়ে মোড়ের মাথায় মহাদার সঙ্গে দেখা, ত্ব'-তিন দিন না কামানোর ফলে ম্থময় থোঁচা থোঁচা দাড়ি, পরনে ময়লা পাঞ্জাবী। মদনকে দেখে ফ্লান হেসে জিজ্জেদ করে, কোথায় যাচ্ছ ?

—কোথাও যাইনি, এমনি।

## —বস, তোমার সঙ্গে একটু কথা বলি।

মদন বোঝে মহুদা এতক্ষণ কথা বলার লোক খুঁজছিল, তাকে পেয়ে
সত্যি খুশি হয়েছে, বলে, মহুদা আপনাকে বড় ক্লান্ত দেখাচ্ছে, শরীর
থারাপ হয়নি তো ?

- --শরীরের আর দোষ কি ভাই, কত আর সইবে!
- —আপনি একটতে বছ মুষ্ডে পড়েন, কি এমন হয়েছে বলুন তো?
- তুমি জান না মদন, নন্দিতার বাবা পরত আমাদের বাডি গিয়েছিলেন। নন্দিতাকে লেখা আমার চিঠি দেখিয়ে শাসিয়ে এসেছেন, পুলিসে নালিশ করবেন বলে।
  - —সে কি, তার পর ?
- আমাকে বললেন, তুমি কেন এসব চিঠি দাও, আমার মেয়ে কথনও তোমায় লিখেছে? আমি কিছু উত্তর দিইনি। পুলিসেও যদি দেয়, আমি কোনদিন বলল নাথে নন্দিতাও চিঠি দেয়।
  - —কিন্তু উনি কি করে চিঠিটা পেলেন ?
- —জানি না। কোনদিন জানতে চাইবোও না, যদি না নন্দিতা নিজে থেকে বলে।

ঠিক এই সময় নন্দিতা এসে তাদের বাড়ির দোতলার ছোট রেলিঙ ধরে বারান্দায় এসে দাঁডায়। মন্থুদা পেছন ফিরে মদনের সঙ্গে কথা বলচিল, তাই মদন ইসারা করে, মন্থুদা, ওই যে—

মন্থদা ফিরে তাকিয়ে নিষ্পালক দৃষ্টিতে নন্দিতার দিকে চেয়ে থাকে।
মদন মাথা হেঁট করে। মাঝে মাঝে আড়চোথে মন্থদার দিকে তাকায়,
দেখে তার ম্থ হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। হঠাৎ মন্থদা তার পিঠ
চাপডে বলে, চল মদন, তোমাকে কিছু থাওয়াই।

মদন আশ্চর্য হয়ে জিজেন করে, কি ব্যাপার মনুদা ?

—নন্দিতা আমায় সত্যিই ভালবাসে, আর কোন সন্দেহ নেই।

কেষ্ট যদিও ভামলকে বলেছিল স্বস্থ হয়েই অনস্ত-কেবিনে আদবে, কিন্তু পরদিন বাড়ি থেকে প্রথম বেরিয়ে সোজা গেল টালিগঞ্জের বন্তীতে গৌরীর কাছে। এ কদিন বার বার তার গৌরীর কথা মনে পডেছে, অস্থথের মধ্যে এমন অসহায় অবস্থায় না পডলে সে যেমন করে হোক একটা থবর পাঠাতো। ট্রাম-স্টপেজ থেকে হেঁটে গৌরীদের বন্তী পর্যন্ত যেতে কেন্টর বেশ কন্ট হয়। ত্ব' জায়গায় দাঁডিয়ে একট্র জিরিয়ে নেয়।

বন্তীর মুথে একটা ছোট ছেলেকে দেখে জিজেন করে, গোরী মাছে ?

—আছে বোধ হয়, বলে ছেলেটি চলে গেল। কেই অবাক হয়,
আগেও ছেলেটিকে দেখেছে, কেই আদলে দে লাফাতে লাফাতে গিয়ে
গৌরীকে ডেকে আনত। এক বৃদ্ধ দাওয়ার ওপর হুঁকো টানছিলেন,
কেই তাঁকেই জিজ্ঞেদ করে, গৌরী আছে ?

বৃদ্ধ ব্যাঞ্চার মূথে উত্তর দেন, কি করে জানব, কলকাতার শহরে দেখছি সোমখ মেয়েরা ঘরে থাকে না।

এ ধরনের উত্তর কেই আশা করেনি। গৌরীর ভাইকে পোড়াডে যাওয়ার পর থেকে এ বস্তীর সকলেই তাকে ভালবাসতো, এলেই ত্টো কথা বলতো। আজ হঠাং যেন সব পাল্টে গেল। আর কোন কথা না বলে কেই সোজা গৌরীর ঘরের সামনে এসে হাজির হল। দরজা খোলা, গৌরী সেলাই করছিল, কেইকে দেখে চমকে ৬ঠে, কেইদা ?

—কি হয়েছে গোরী, ওরকম করছ কেন ?

গোরী কোন কথা বলতে পারে না, হ'চোথ বেয়ে জলের ধারা নেমে আদে।

—কি হয়েছে গোরী, আজ সব কেমন অন্তুত লাগছে! কেউ ভাল

করে কথা বলছে না, তুমি কাঁদছ ? গৌরী নিজেকে সামলে নিয়ে জিজেন করে, এতদিন আপনি কোথায় ছিলেন ?

- --- বাডিতে।
- ७:, भोती नीर्घश्वाम एकता।
- —কি ভাবছ ?
- —ভাবিনি। তবে আজ এলেন কেন ?
- —তাতে কোন দোষ হয়েছে ?
- —আপনি বাডি যান। গৌরী উচ্চৃসিত কান্নায় ভেম্পে পডে।

তার দিকে তাকিয়ে কেই আন্তে আন্তে বলে, সেদিন রাত্রিতে বৃষ্টিতে ভিজে খুব জর হয়েছিল, এতদিন বিছানায় পডেছিলাম, বাড়িথেকে এক পা বেরুতে পারিনি। আজ প্রথম বেরিয়েই তোমার থবর নিতে এসেছি। একটু থেমে বলে, এখনও বেশ ত্বল, পা কাঁপছে।

গৌরীর এতক্ষণে থেয়াল হয় এথনও সে কেইকে বসতে বলেনি। উঠে দাঁডিয়ে চোথের জল মুছে বলে, এইথানে বস্থন।

কেই গৌরীর পরিত্যক্ত জায়গায় বদে পড়ে। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে নিজে থেকেই কেই জিজ্ঞেন করে, কি হয়েছে, বল ?

- ---वनव. भरत्र।
- -কথন ?
- ---এথানে নয়, সবাই কান পেতে আছে।
- —কি বলছো ?

গৌরী চারদিক দেখে নিয়ে নীচু গলায় বলে, ঠিকই বলছি। আমাকে-আপনাকে নিয়ে—

- ---কথা উঠেছে ?
- **र्ह्या, दार्जन नागिरयह ।**
- -- वाष्ट्रन ? क्षेष्ट्रे ख्य राय याय, ठिक वनहा ?

—সে অনেক কথা, আমি না কি ভালো মেয়ে নই, আপনার সঙ্গে—।
গোরী ব্যরবার করে কেনে ফেলে।

কেই স্থির গলায় প্রশ্ন করে, তুমিও কি চাও আমি চলে যাই ?

সে-কথার সোজা উত্তর না দিয়ে গৌরী বলে, আমার যে আর কেউ নেই।

- —দরকার হলে আমার দক্ষে যাবে ? গোরী মুথ তুলে তাকায়, কোথায় ?
- —জনি না, তবে চেষ্টা করব যাতে তুমি বাঁচতে পারো। গৌরী চুপ করে থাকে।
- —কি বল গ
- इठा९ कि वना यात्र ?
- —আমি চললাম, তুমি ভেবে-চিস্তে জানিও।

কেন্ত ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল, গোরী ডুক্রে কেঁদে ওঠে, এরা স্থামাকে বাঁচতে দেবে না, কেইদা।

কেষ্ট সংযত কণ্ঠে উত্তর দেয়, তুমি শাস্ত হয়ে ভাবো, যা ভালো বুঝবে, আমি সেই ব্যবস্থাই করে দেব।

আর কথা না রাড়িয়ে কেই ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। মুথোমুখি রাজেনের সঙ্গে দেখা। এতক্ষণ সে বাইরে দাঁডিয়ে সব কথা শুনছিল। রাজেন থেঁকিয়ে ওঠে, এতক্ষণ কি ফুসমস্তর দেওয়া হচ্ছিল?

কেন্টর কান লাল হয়ে যায়। তবু নিজেকে সামলে নিয়ে হাসবার চেষ্টা করে, সবই তো শুনেছো।

- ছি ছি, ভদরলোক ভেবেছিলাম, কেইদা বলে ভেকেছিলাম, শেষে কি না—
  - कि **१**
  - ---একটা অসহায় মেয়েকে টাকার লোভ দেখিয়ে---

—বাজে বোক না, থাবড়ে মুথ লাল করে দেব।

রাজেন ছেড়ে কথা বলার পাত্র নয়। চেঁচিয়ে ওঠে, কার কাছে মেজাজ গরম করছেন, আপনার মত কলকাত্তাই বাবু ঢের দেখেছি। পেটে এক, মুথে এক—

রাগে কেই কাঁপছিল। ঠান করে রাজেনের গালে এক চড় মারে। আচমকা আঘাতে রাজেন প্রথমটা ভডকে গিয়েছিল বটে, কিন্তু পরক্ষণেই বাঘের মত কেইর ওপর লাফিয়ে পডে। শরীর তুর্বল না থাকলে কেই হয়ত কিছুক্ষণ যুনতে পারত। কিন্তু বলিষ্ঠ রাজেন তাকে এক ধান্ধায় মাটিতে ফেলে অমান্থবিক প্রহার করতে থাকে। ইতিমধ্যে চারদিকে লোক জমা হয়ে গেছে, ভিডের মধ্যে থেকে কথা শোনা যায়, ছেড়ে দে রাজেন, মরে যাবে যে। কেউ বললে, নাক কেটে যে রক্ত পডছে, পুলিম হাঙ্গামার পডবি নাকি? সকলেই হৈ-হৈ করছে, গৌরী কোন কথা না বলে এক পাত্র জল নিয়ে দেখানে ছুটে আসে। রাজেন ততক্ষণে কেইকেছেডে উঠে দাডিরে দাতে দাত চেপে জোবে জোরে নিশাদ নিছে। গৌরী বিনা ভূমিকার কেইর মাথার কাছে বদে জল দিয়ে তার ম্থের রক্ত ধুয়ে দেয়। গৌরী ভয় পেয়েছিল, হয়তো কেই অজ্ঞান হয়ে গেছে, কিন্তু তাব গর্জানী শুনে একটু আশস্ত হয়। কেই বিড-বিড করে বলে, শরীরটা ত্র্বল, তাই বেকারদার ফেলে দিয়েছে, এর শোধ আমি নেব।

রাজেন চিংকার করে ওঠে, কানে কানে কি বলা হচ্ছে?

কেষ্টর বদলে গৌরীই উত্তর দেয়, রাজেনদা, তুমি ঘরে যাও। ভদ্রলোক অস্কস্থ।

রাজেন জলে ৬০ঠে, ভদ্রলোক না চামার! ৬র হয়ে আর তোমাকে দালালী করতে হবে না।

—কেন মিথ্যে কথা বাড়াচ্ছো, জানো তো সবই। উনি তো আমাদের কোন মন্দ করেন নি ? —ভাল-মন্দ কি তোমার কাছে শিখতে হবে, না, তোমার ঐ বাবুর কাছে?

গোরী এতক্ষণ পর্যন্ত সংযত ভাবে কথা বলার চেষ্টা করেছে, কিন্তু এবার তার ধৈর্যের সীমা ছাডিয়ে যায়, কথা বলতে শিখলে তবে আমার কাছে এসে!। যা তা বলতে তোমার মুখে বাধে না ?

—যা তা আবার কি ? যা সত্যি, তাই বলেছি। অত ঢলাঢলি কিসের ? রোজ একসঙ্গে বেড়াচ্ছো, শাডী কিনছো, জামা কিনছো, কত ফুর্তি করছো, আমরা কচি থোক।—

অপমানে গৌরীর মৃথ কালো হয়ে যায়। ছি, ছি, কি ঘেলা, কি নোংবা মন তোমার!

এবার অসহায় ভাবে দে অন্তদের দিকে ফিরে তাকায়, কিন্তু কারুর কাছে এতটুক সহামুভূতি পায় না। বৃদ্ধেরা বললেন, রাজেন তো অন্যায় বলে নি। তুমি আমাদের জ্ঞাতিকন্তা, তোমার ভাল-মন্দ দেখা আমাদের কর্তবা।

বৃদ্ধারা বললেন, ঢ্যাং-ঢ্যাং করে নেচে বেড়াবেন, তার ওপর চোথা-চোথা বলি, কে সহা করবে।

যুবকেরা বললে, রাজেন ঠিক করেছে, আরও হ'ঘা দিলে হতভাগা আর অন্ত মেয়েদের ওপর নজর দিত না।

পণ্ডিতমশাই রায় দিলেন, জীবনে সংযমের দাম অনেক গৌরী, বয়স হলে বুঝতে পারবে।

চাপা কাল্লায় গৌরীর দম বন্ধ হয়ে আদে, অসহায় ভাবে কেইর দিকে তাকায়।

কেষ্ট তথন উঠে বদেছে। ক্লাস্ত স্বরে গৌরীকে বলে, একটা গাড়ী ডেকে দেবে, বাডি যাব।

वाटकन थिँ हिरत्र ७८६, निटकंद भा तनहें, यां भा ना। अ कि कंदरत-

গোরী দৃঢ়স্বরে বলে, চলুন, আমি আপনাকে বাডি পৌছে দিয়ে।

কেইর কোন কথা বলার আগেই রাজেনের দল শাসিয়ে ওঠে, মনে রেখো, ওর সঙ্গে গেলে আর এখানে চুক্তে পাবে না।

কেই গোরীর কাঁধে একটা হাত রেখে সকলকে শুনিয়ে বলে, চল গোরী, এ নরকে তোমায় এক রাত্রিও ফেলে রেখে আমি শান্তি পাব না। গোরী যন্ত্রচালিতার মত কেইর সঙ্গে বন্তী ছেডে বেরিয়ে আসে। পেছনে রাজেনের দল তথনও শাসিয়ে যাচ্ছে।

ছ'জনে ট্যান্তীতে পাশাপাশি বদে, কেউ কথা বলে না। ছ'জনের মনের মধ্যেই তোলপাড করছে, গৌরী ভাবছে তার অনিশ্চিত ভবিগ্যতের কথা। অল্প কদিনের পরিচিত কেইদার উপর সম্পূর্ণ ভরসাকরে সে আত্মীয়তার সব বন্ধন ছিঁডে ফেলে চলে এসেছে। কে বলতে পারে এই নতুন পথের শেষ কোথায়? কেইর চোথের সামনে ভারছে সেই অপ্রীতিকর বন্ধীর ঘটনা, সমন্ত শরীর-মন তার আড়েই হয়ে গেছে। এত ছুর্বল যে কোন কিছু চিন্তা করারও শক্তি তার নেই। তাই ট্যান্থী-ড্রাইভার যথন জিজ্ঞেদ করলে, কোন্দিকে যাবে, কেই শুধু বাডির রাম্ভাটা বলে দিয়ে চুপ করে রইল। সারা পথ দে গৌরীকে কোন প্রশ্ন করেনি, শুধু বাডির মোডে এসে বলেছিল, এথানে নামো, রিক্সা নিতে হবে।

গৌরী তার নির্দেশমত বিস্থায় চেপে বসে।

রিক্সা এসে বাড়ির দরজায় থামলে কেই নেমে ঠেল। দিয়ে দেখে দরজা খোলা রয়েছে। ভেতরে কাছাকাছি কেউ ছিল না। কেই গৌরীকে নিয়ে লঘু পায়ে সোজা সিঁডি দিয়ে নিজের ঘরে চলে যায়। যারে চুকে দরজা বন্ধ করে সে প্রথম স্বন্ধির নিখাস ফেলে। গৌরী আড়ই

হয়ে ঘরের মধ্যে দাঁডিয়েছিল, কেট ক্লান্ত ঘরে বলে, আমি আর পারছি না গৌরী, একটু শুয়ে পডি।

কেই সৃত্যি সত্যি বিছানায় নেভিয়ে পড়ে। গৌরী এতক্ষণে তার অভুত পরিস্থিতি উপলব্ধি করতে পারে, সব ব্যাপারটাই তার কেমন যেন আক্ষর্য লাগে। মাত্র একঘণ্টা সময়ের মধ্যে জীবনের এ কি বিরাট পরিবর্তন! এমন অপ্রত্যাশিত তাবে কেইর সঙ্গে একঘরে রাত কাটাতে হবে তা সে কিছুক্ষণ আগেও কল্পনা করতে পারেনি। চুপ করে কেইর মুথের দিকে তাকিয়ে থাকে, দেখে যন্ত্রণায় সে ছটফট করছে। কাছে গিয়ে আন্তে আন্তে জিছ্রেস করে, ঘরে কোন ওর্ধ নেই? মৃত্র স্বরে কেই উত্তর দেয়। দেখ তো ওই ছোট বাক্সটায় 'এনাসিন' আতে কি না—

গৌরী বাক্সটাই কেইর কাছে নিয়ে আদে। ছুটো বড়ী সংগ্রহ করে কেই কোন রকমে গিলে ফেলে আবার শুয়ে পডে। অল্লক্ষণের মধ্যে নিশ্চিস্ত আরামে সে ঘুমিয়ে পড়ে।

থিদে-তেপ্তার কাতর গৌরী কেন্ট্র মাথার কাছে বদে থাকে।

সিঁডিতে পাথের শব্দ পেয়ে অবধি শ্রামা কেইর থাবার ওপরে দিয়ে আসবার জন্মে ছটফট করছিল। বাবা বেরিয়ে যেতেই আর সময় নই না করে থালা নিয়ে সোজা ওপরে এসে দরজায় ধাকা দিয়ে ভাকে, কাকু, দরজা থোল, থাবার এনেছি।

কেই তথন ঘুমে অচেতন। গৌরী ভয়ে আড়েই হয়ে যায়। শ্রামা বার বার দরজায় আঘাত করেও উত্তর না পেয়ে বিচলিত হয়। তার ভাবনা হয় কেইর নিশ্চয় শরীর থুব বেশি থারাপ হয়েছে, তাই ছুটে গিয়ে ছাদের দিকের জানালার থড়থড়ি তুলে ভেতরে উকি মারে। গৌরী ধড়গড়ি থোলার শব্দে চমকে উঠে দাঁডায়। ঘরের মধ্যে এই অপরিচিতা মেরেটিকে দেথে খামার বিশ্বয়ের সীমা থাকে না। কিন্তু কাকার মাথায় জলপটি দেখে তার স্থির বিখাস হয় কেট বেহু সংয়ে পড়েছে। চিস্তিত মুখে খামা নীচে নেমে আসে। মা জিজ্ঞেস করে, কিরে, থাবারের থালা ফিরিয়ে আনলি যে?

- --কাকার থুব অস্থপ।
- —তাই নাকি, ডাক্তার ডাকতে বললে ? শ্রামা আন্তে আন্তে বলে, আমার সঙ্গে কথা হয়নি।
- —তাহলে ?

খ্যামা মার কাছে সব কিছু খুলে বলে, জিজেন করে, এখন কি করি মা?

মার শন্ধার চেয়ে কোতৃহল বেড়ে যায়, বলে, চল্ আমিও দেখে আদি।
গ্রামার মা মেয়ের পিছু পিছু উপরে এসে থড়থড়ি তুলে দেখে, কথা
মিথ্যে নয়। সত্যিই কে৪র শিয়রে একজন অপরিচিতা ভদ্রমহিলা বসে
আছে, ঘরের দরজা বন্ধ।

কেটর দাদা বাডি ফিরে ঐর কাছে এ থবর পেয়ে তেলে-বেগুনে জ্বলে ওঠে, ছিঃ ছিঃ, ভদ্রলোকের বাডিতে এ দব কি ?

- তোমার প্রটাতে চেঁচামেচি করা চাই।
- —তবে কি মুখ বুজে সব সহা করব ?
- -—এ সব কেলেঙ্কারীর ব্যাপার পাড়ায় জানাজানি হওয়াও তো ভাল নয়। মাথা ঠাণ্ডা করে কাজ করো।
- —এর আমি হেন্তকে করে ছাডবো। তোমায় বলে দিলাম, আর কোন কথা শুন্চি না।

বলরাম রেগে উঠোনে পায়চারী করতে থাকে। খামার মা ব্ঝিয়ে বলে, এখন শোবে চল, সকালে উঠে যা হয় করো।

খ্রীর এ যুক্তি বলরামের পছন্দ হয়, ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দেয়।

গভীর রাতে কেটর ঘুম ভাঙে। শরীরে আর আগের মত যন্ত্রণা নেই, তবে খুব তুর্বল। কোন রকমে উঠে ঘরের আলো জালে। গৌরী মাটিতে ঘুমিয়ে পডেছে। দরজা খুলে ছাদে এসে দাঁডায়, খোলা হাওয়ায় শরীর ঠাণ্ডা করে দেয়।

হাজার রকম চিন্তা তাকে চেপে ধরে। গৌরীকে নিয়ে কি করবে সে ? কোথায় যাবে, কোথায় রাখবে ? কিছুই ভেবে পায় না। একমাত্র ভরদা সকাল বেলা আশুদা, কি প্রভাত যদি সাহায্য করে।

কেইর হঠাৎ থেয়াল হয় তার ভীষণ থিদে পেয়েছে, আবার ঘরে
ফিরে আদে। গৌরী ঘুম ভেঙে জডোদডো হয়ে বসে আছে। কেইকে
দেখে জিজেস করে, আপনি কেমন আছেন ?

—ভালো। তোমার খিদে পেয়েছে?

গোরী উত্তর দেয় না, কেই ঘরের কোণ থেকে থানিকটা মিয়ানো বিষ্কৃট বার করে আনে, গোরীর হাতে থানিকটা দিয়ে বলে, থাও।

গোরী আন্তে আন্তে বলে, আপনি ষথন ঘুমচ্ছিলেন, কে এনে দরজা ঠেলচিল—-

- —বোধ হয় খ্যামা।
- —তারপর কারা খড়গড়ি খুলে দেখছিল, হ'বার।

কেষ্ট বোঝে দাদা-বৌদি নিশ্চয় থবর পেয়েছে। হঠাৎ বলে, গৌরী, ভোরে উঠেই আমরা বেরিয়ে যাব।

তথনও ভোরের আলো পরিষ্ণার হয়ে ফোটেনি, কেই গোরীকে নিম্নে নীচে নেমে সন্তর্পণে দরজা খুলে বেরিয়ে যায়। সমস্ত পাড়াটাই ঘুমে অচেতন। সদর রাস্তায় ভিন্তিরা জল দিছে। নিজেদের পাড়াটা ভাড়াভাড়ি পেরিয়ে মোড়ে এসে রিক্সা নিয়ে প্রভাতের বাড়ির দিকেই যায়।

গলির মধ্যে ত্থানা ঘর নিয়ে প্রভাত থাকে। কেন্ট অনেক ধাকাধাকি করার পর প্রভাত ব্যাভার মুথে দরজা খুলে দেয়। কেন্ট, তুই! এত দিন বাদে কেন্টকে হঠাৎ এভাবে দেখে আশ্চর্য হয়, জিজ্ঞেদ করে, এ সময়, ব্যাপার কি?

কেন্ট কোন কথার জবাব না দিয়ে বলে, গৌরীকে এনেছি, ঘরে ডেকে নিয়ে আয়।

- —গোরী কে ?
- যেই হোক্ সে পরে বলছি, তুই রিক্সা থেকে নামিয়ে ভেতরে নিয়ে আয়!

প্রভাত আর দ্বিফক্তি না করে গৌরীকে আপ্যায়িত করে, আস্থন, বাড়ির দরজায় এসে রিপ্লাতে বসে থাকবেন না কি ?

গৌরী কথামত ভেতরে যার। কেই বিক্সা ছেড়ে দিয়ে চট করে মোড়ের দোকান থেকে কচুরী-সিধাড়া-মিটি কিনে আনে।

প্রভাত রেগে বলে, এ কি, আমার বাডিতে এসে তুই থাবার কিনে আনলি, তোর যত সব বাঁদরামি—

কেণ্ট সে-কথায় কান না দিয়ে বলে, অনেক দরকারী কথা আছে, তোর পরামর্শ চাই।

- —বল।
- —একটু পরে, তুই আগে গৌরীর হাত-ম্থ ধোবার ব্যবস্থা করে দে।
  বাডিতে প্রভাত একা থাকে, তাই কোন রক্মই অহ্ববিধে ছিল না।
  গৌরীকে কলঘর দেথিয়ে দিয়ে প্রভাত বাইরের ঘরে এসে কেইকে
  জিজ্ঞেদ করে, কি ব্যাপার বল ভো ?
  - —সে অনেক কথা, পুরো একটা উপত্যাস।

## —বল তো শুনি <u>?</u>

কেই থুব সংক্ষেপে বলে যায়, গৌরীর স:ক্ষ আলাপ থেকে গুরু করে কালকের সেই অপ্রীতিকর ঘটনার পর অপ্রত্যাশিত ভাবে তার সব ভার নেওয়া পর্যন্ত, সমস্ত কথা।

প্রভাত প্রশ্ন করে, এখন কি করবি ঠিক করেছিস ?

- —তাই তো ভাবচি।
- —মেরেটাকে বের করে আনলি কেন, ভালোবাসিস?
- —দেটা ভাববার সময় পেলাম কই ? বোধ হয় রাগের মাথায়।
- --বিয়ে করবি ?
- যদি কোন উপায় না থাকে।
- —এ ছাডা আর উপায় কি ? এত অল্প বয়সের মেয়েকে কি সাধারণ কাজ দিতে কেউ রাজী হবে ? আর করবেই বা কি। সমাজের মধ্যে বাঁচতে হলে বিয়ে করতে হবে।

কেই চিন্তিত মূথে বলে, তুই তো আমার অবস্থা জানিস, এখন কি করে বিয়ে করবো ?

- --- এখন ना रुप्त, इ' मिन भरत ।
- —তা পারি, বাডি ভাগ হয়ে গেলে। তাও মাস তিনেক তো বটেই. এ ক'টা দিন কি করি ?
- ঘর ভাড়া নিয়ে কোথাও ওকে রাথ, তার পর যা হয়—
  কেন্ট বাধা দিয়ে বলে, ঘর পাওয়াও তো মৃস্কিল, অনেক কথা উঠবে,
  এখনও তো বিয়ে হয়নি।
- —একটা জায়গা আমি ঠিক করে দিতে পারি, যদি তোমাদের আপত্তি না হয়।
  - —কোথায় ?
  - ---বেহালার কাছে, পিনাকীদের একটা ঘর খালি আছে।

- --কোন পিনাকী ?
- —ফোটোগ্রাফার, আমাদের কাগজের কভারের ছবিগুলো তো সবই ওর তোলা—
- হ্যা, হ্যা, ছবিগুলো তে। দেখি একই মেয়ের নানা রকম ভঙ্গী— প্রভাত সায় দেয়, সেই মেয়েটার সঙ্গেই থাকে।
  - ---ওর বউ ?
  - --না, বিয়ে করার ছেলে পিনাকী নয়!
  - —তবে ?
  - —এই রকম হাফ-গেরস্ত থেকেই কাটিয়ে দেবে।

গোরীকে প্রভাতের বাড়িতেই অপেক্ষা করতে বলে কেন্ট বাসা দেখতে বেরিয়ে পডে। শহরের এক প্রান্তে ছোট্ট হলদে রঙের দোতলা বাডি। বাডিওয়ালা উপরে থাকে, নীচেটা ভাডা দেয়। **ঘর** দেখে কেন্ট সব ব্যবস্থা পাকা করে ফেলে। খুশি হয়ে প্রভাতকে বলে, একলা থাকার ভয় নেই অথচ সব আলাদা ব্যবস্থা। এ বেশ ভালোই হ'ল।

শ্রামল কালীর কথামত পরদিনই পেতলের নেমপ্লেট এনে দিয়েছিলে। বলে সহজেই কালীর সাকরেদ হয়ে যেতে পেরেছে। প্রায়ই শ্রামলের পিঠ চাপতে কালী বলে, এ লাইনে খুব হ'শিয়ার হয়ে কাজ করবি। তাহলে আর কোন ভয় নেই।

কালীর আডায় অনেকের সঙ্গে শ্রামলের আলাপ হয়েছে, তারা সবাই কালীকে ওস্তাদ বলে ডাকে। যেতে আসতে পায়ের ধ্লো নেয়, দেখাদেখি শ্রামলও শিথে ফেলেছে। আজ সে খোলাখ্লি কালীকে জিজেস করে, ওস্তাদ, আমায় কিছু কাজ দেবে নাং ?

কালী থেতে বদেছিল। এক গ্রাস ভাত মুথে পুরে পাল্টা প্রশ্ন করে, কি করবি ?

- —দে তুমি ঠিক করে দাও। আমি কি বলবো?
- —প্রথমে একটা হাল্কা কিছু কর।
- -- কি রকম ?
- —একঁজন ছোড়া নিতাই-এর কাছে ক'জন লোক চেয়েছে, তাদের একজামিন বন্ধ করে দিতে হবে।

ভামল বিশ্বিত হয়, কি করে ?

—হালা করতে হবে, আর কি। নিতাই-এর সঙ্গে যাথি, ওরা বলে দেবে।

---এর জন্মে ?

কালী হেনে ৬০ঠে, টাকা মিলবে বৈকি। মৃফংএর কাজ কালী করে না।

হৈ-চৈ করে স্থূল বন্ধ করার অভিজ্ঞতা শ্রামলের যথেষ্ট আছে কিন্তু ঠিক এ ধরনের টাকা নিয়ে অন্তদের পরীক্ষা বন্ধ করাটা তার কাছে নতুন।
আগের দিন প্রশ্নপত্র কঠিন হয়েছিল, সেই অজ্হাতে কয়েক জন সারা বছর ফাঁকি দেওয়া ছেলে, কালীর দলকে ডেকে এনেছে পরীক্ষা লণ্ডভণ্ড করে দেবার জন্যে।

থে স্থুলের সামনে তারা জড়ো হল, অল্পকণ বাদেই সেথানকান এক-জন থবর দিয়ে গেল, আপনারা তৈরি থাকবেন। একটু বাদেই কয়েক জন টেচামেচি করে বেরিয়ে আসবে, ওদের সঙ্গে আপনারা মিলো যাবেন। ভিতরে চুকে থাতা পত্তর—

আর কিছু বলতে হল না। নির্ধারিত সময়ে ছেলেরা বেরিয়ে আসতেই শ্রামলরা তাদের সঙ্গে যোগ দেয়। সঙ্গে সঙ্গে গগনভেদী চিংকার আর শ্লোগান, ছাত্রসংঘ এক হও, আমাদের দাবী মানতে হবে। যারা হলের ভিতর পরীক্ষা দিচ্ছিল, যাতে তাদের অস্থ্রিধে না হয় তাই কর্তৃপক্ষ হলের দরজা বন্ধ করার আদেশ দিলেন। তাইতেই ঠেলাঠেলি, মারামারির স্ত্রপাত। ভাড়া-করা ছাত্ররা জাের করে ভিতরে চুকে যায়, দারেরায়ানদের ঘূর্ষি মারে, গার্ডেরা বাধা দিতে এলে তাঁদেরও জামা ছিঁড়ে দেয়, কাগজ-পত্র কুটিকুটি করে। শ্রামলেরও মাথায় কেমন যেন নেশা চেপে গেছে, সামনে যে ছেলেটি প্রাণপণ খাত। বাঁচাবার চেটা করছিল, তাকে বলে, উঠে পড়ন, আার কেন?

ছেলেটি করুণ গলায় বলে, কেন, আমরা পরীক্ষা দেব।

—থ্ব যে ফার্স্ট বর এসেছেন, এতগুলো ছেলে পারলো আর তুমি উঠতে পারছো না ? খামল এক দোয়াত কালী ছেলেটির গায়ে ঢেলে দেয়। পাশের একটি ছেলে বাধা দিতে এলে খামল তার চোথ থেকে চশনা কেডে নিয়ে হলের আর এক কোণে ছুডে ফেলে দেয়। মিনিট দশেকের মধ্যে সব কিছু বিশৃষ্থল হয়ে যায়। আবার 'শ্লোগান' দিতে দিতে বিজয়ী ছেলের। জয়োলাসে হল ছেডে রাভায় বেরিয়ে পড়ে।

সদ্ধ্যেব পর খ্যামঃ কালীর সঙ্গে দেখা করতে যায়। কালী একগাল হেদে বলে, নিতাই-এর কাছে দব শুনেছি, ব্যদ, আমার এক্জামিনে তুই পাদ হয়ে গেছিদ।

শ্রামল কালীর পাশের ধূলো নেয়, ওস্তাদ, যা বলবে আমি ঠিক করে দেব।

কালা একটা দশ টাকার নোট বার করে শ্যামলকে দিয়ে বলে, এই নে। নিতাই ছাডা আজ সবাই তোদের দলে নতুন ছেলে ছিল কিন্তু কেউ কম যায় না, খুব হালা করে এসেছে।

কালার কাছ থেকে বেরিয়ে শ্রামল পকেট থেকে কলম আর ঘডি বার করে। আজকের গোলমালের মধ্যে তিনটে কলম আর হুটো ঘড়ি হাতদাফাই করেছে। দে-কথা কালীর কাছেও দে চেপে গছে। বাড়ি ফিরে নিজের বাক্সের মধ্যৈ দেগুলো রেখে দেয়। রাত্রে থাবার সময় কথা উঠলো, আজকের গোলমালের বিষয়, মামা নেশার ঝোঁকে বললেন, পরীক্ষা কেউ চাম না। আমি তো বলি, কেন মিথ্যে লেথাপড়া করা—

মামার শালা বটুবাবু থন্থনে গলায় আপত্তি করেন, তোমার যেমন কথা। ছেলেগুলো যে ক্রমশঃ বাঁদর হচ্ছে। ইস্কুল থেকেই গুণুমি শিখলে বড হয়ে কি হবে বলতে পারো ?

মামা এ কথার জবাব না দিয়ে ভামলকে জিজেন করেন, তোরাও পরীক্ষার সময় এ রকম গোলমাল করবি নাকি ?

শ্যামল তাচ্ছিল্যভরে উত্তর দের, ও, যারা লেথাপড়া করে না তারাই গোলমাল পাকার।

—তোমার মত ভাল ছেলেরা নয়, বলে বটুবাবু তির্বক দৃষ্টিতে স্থামলের দিকে তাকান।

এই ভদ্রলোকটিকে খামল ত্ব'চক্ষে দেখতে পারে না। রোগা, হাড়গিলে চেহারা। সব বিষয়ে নাক গলানো অভ্যেস। দশ দিনের জন্মে এ বাড়িতে থাকতে এসে ত্ব'মাদের উপর রয়ে গেছেন, একই ঘরে থাকেন বলে খামলের অস্বস্থির শেষ নেই।

বটুবাবু আবার বলেন, বই নিয়ে কথনও বসতে তো দেখলাম না!
মামা বাধা দেয়, আহা, বাডিতে আর থাকে কভক্ষণ। ইস্থল করে,
কোচিং ক্লাশে যায়—

—তাই বলে বাড়িতে পড়বে না? আমরাও তো কিছু থারাপ ছাত্র ছিলাম না, কোন না কোন সময় বাড়িতে বই নিয়ে বসতে হয়েছে।

শ্যামলের বিরক্তি ধরে যায়, ইচ্ছে করে বটুবাব্র মূথে একটা সজোরে ঘুষি লাগায়। তবুকোন কথা না বলে থাওয়া শেষ করে নিঃশব্দে উঠে পড়ে।

- ় বটুবাবু শ্রামলের যাওয়ার দিকে তাকিয়ে বলেন, আমি তোমায় বলছি জ্বং, ছেলেটার মতি-গতি ভাল নয়।
  - —তোমার স্বাইকেই সন্দেহ।
  - —পরে বুঝবে। গরীবের কথা বাসি হলে সত্যি হয়।
  - ওর বাবাকে চেন না বটু, 'অনেস্ট' লোক।
- —কাউকে চিনতে আমার বাকী নেই। আজ নয়, একদিন সব বলব। তোমার ছেলেদের মূথ চেয়েও আমার বলা উচিত।

জগংবারু আর কথা বাডাতে চান না, চল হে, রাত হ'ল। হাত ধুয়ে ফেলি।

· বাধ্য হয়ে বটুবাবু জগংবাবুর অনুসরণ করেন।

প্রভাতকে আজকাল বেলারাণীর বাড়ি প্রায়ই যেতে হয়। কারণ এখনও গল্পটা পুরো লেখা হয়নি। বেলারাণী রোজই বিষয়বস্তু বদলায়। তার প্রযোজিত প্রথম ছবিতে নায়িকারপে দে যাতে সব রকম অভিনয়-প্রতিভা দেখাবার স্বযোগ পায় তেমন হওয়া চাই। প্রভাত ফরমাস-মতো খানিকটা করে লিখে নিয়ে যায়। বেলারাণী শুনে বলে, হয়েছে, তবে বড্ড ফরমাসমতো লেখা মনে হচ্ছে।

- —বলুন তো একটু অন্য রকম করে দি।
- —না না, অন্ত রকম করতে হবেনা। এতেই প্রাণ আনতে হবে।
- --কোণাম ?
- —ধরুন, যেথানে নায়ক পাগল হয়ে গেল, নায়িকার চরিত্তে আরও 'প্যাথোজ' চাই।
  - -- কি রকম ভায়ালগ চান বলুন ?

বেলারাণী হেসে ফেলে, সে আমি কি জানি। খুব করুণ, মানে দর্শকের চোথে জল এনে দিতে হবে।

অনেক দিন বেলারাণী কাজে বেরিরে যায় প্রভাতকে বসিয়ে রেখে, আপনি বসে লিখুন, আমি এখুনি আসছি। হয়তো কোন দিন বেলারাণী সত্যিই তাড়াতাডি ফিরে আসে, হয়ত কোনদিন আসে না। প্রভাত বসে থেকে থেকে রাস্ত হয়ে চলে যায়। তবে বেলারাণী না থাকলেও যার সঙ্গে প্রায়ই প্রভাতের দেখা হয় সে হোল বিনোদ। নিজের গরজে সেক্থা বিশেষ বলে না, তবে প্রভাত প্রশ্ন করলে সে উত্তর দেয়।

আজ প্রভাত বিনোদকে জিজ্ঞেদ করে, বিনোদবাব্, গল্লটা কি দুঁাজাবে বলুন তো? বেলাদেবী রোজই তো ৰদলে দিচ্ছেন।

বিনোদ সিগারেটের ধোঁয়া ছেডে বলে, বেলা ঐ রকমই, নিজেই বদলে যাচ্ছে তো গল।

- -- ওঁর সঙ্গে আপনার অনেক দিনের আলাপ ?
- —হুঁ, যথন ও থিয়েটারে নাচতো, তথন থেকে।
- —উনি খুব তাডাতাডি নাম করেছেন।

বিনোদ সোফায গা এলিয়ে দেয়, বলতে গেলে পাঁচ সাত বছরের মধ্যে। তা কম উন্নতি নয়, থিয়েটারের গ্রুপ নাচিয়ে থেকে একেবারে চিত্রতারকা।

- ওঁর সত্যিকারের বয়স কত ?
- --ভগবান জানেন!
- —আপনি জানেন নিশ্চয় ?

বিনোদ হাসে, ও জেনে কি লাভ ?

বিনোদ উদখ্দ করতে থাকে, দোফার ওপরই এপাশ ওপাশ ফেরে।
নিজের মনেই বিড়-বিড় করে বলে. বেলা যে কোথায় গেল আমায়
বিদিয়ে রেখে।

- --- এখুনি আসবেন বোধ হয়।
- —আমি আর পারছি না! চলি। বিনোদ উঠে দরজা পর্যন্ত গিয়ে

ফিরে আদে, আপনি আর একলা বদে থেকে কি করবেন, **আমার দক্ষে** আফন।

- ---কোথায় ?
- —কোন একটা 'বারে' যাই, চলুন।

বিনোদ গাড়ী করে প্রভাতকে নিয়ে যায় সাহেবপাড়ার দ্বিতীয় শ্রেণীর চীনে রেন্ডোর মায়। এথানে থাবার আর পানীয়, তুই-ই পাওয়া যায়। এ ধরনের রেন্ডোর মায় প্রভাত যে আগে আসেনি তা নয়, তবে খুব স্বচ্ছন্দ অমুভব করে না।

বিনোদ জিজেদ করে, কি পান করবেন?

- ---আমি করি না।
- --- করে দেখুন না, একেবারে বিধ নয়।
- —তাহলে হাল্পা কিছু দিন।

বিনোদ ছটো ভইস্কির অর্ডার দেয়। পান করতে হলে ভাল জিনিসটাই করুন।

হু'পেগের বেশি থেতে প্রভাতের সাহস হয় না, তাইতেই মাথা
ঝিম-ঝিম করে। বিনোদ কিন্তু পাঁচটা পর্যন্ত সোডা দিয়ে চালিয়ে গেল,
তারপর জল-মেশানো আরও ছুটো। মাংস পেটে পড়তেই নেশা জমে
ওঠে। বিনোদের মন খুলে গেছে, বেলারাণীর কথা জিজ্ঞেস করছিলেন,
ওর জ্বেতা কত টাকা নই করেছি জানেন ? হাজার, হাজার। তবু
ওকে পেলাম না। আলেয়ার পেছনে ছোটাই সার—

প্রভাতের কৌতৃহল হয়, এখনও তো ওর কাছেই আসেন।

- —উপায় নেই, কি করবো।
- বেলারাণীকে আপনি ভালোবাদেন ?
- —ভালো আমি কাউকে বাসিনি, নিজেকেও না। এ লাইনে কত দিন আছি জানেন?

- —কত দিন ?
- —দশ বছর। বাবা মারা যাবার পর থেকে। বাড়ি পেলাম, গাড়ী পেলাম, নগদ টাকা পেলাম। আর কি চাই ?
  - --আপনার মা ?
- অনেক আগে মারা গেছেন। হুটো বোন ছিল, তাদের বিয়ে হয়ে গেছে।
  - —তার পর ?

বিনোদ হাসতে গিয়ে নেশার ঝোঁকে কেঁদে ফেলে, তার পর আর কি, এই যা দেখছেন, মাতাল।

- —আপনার মাথার ওপর আর কেউ ছিল না ?
- —আছেন, জ্যাঠামশাই আর জ্যাঠাই-মা। তাদের সম্পত্তি আমিই পাব।
  - --বলেন কি ?

বিনোদ হো-হো করে হাসে, আশ্চর্য হচ্ছেন! কেন, ভগবানের খভাবই তো এই, তেলামাথায় তেল ঢালা। যার টাকা আছে তারই টাকা হয়, ভোগ করার লোক নেই। যার দরকার নেই, তারই গণ্ডায় গণ্ডায় ছেলে হয়—

প্রভাত বাধা দিয়ে বলে, আপনার বাবা কি অনেক টাকা রেখে গিয়েছিলেন ?

- —তা কম নয়। নিজে রোজগার করেছেন, আবার ছ-দাছর সম্পাত্ত পেয়েছিলেন, সে-ও অনেক—
  - —বিয়ে করেননি কেন?

विताम कि यन ভেবে निया वरन, करत्रिनाम।

- --তিনি ?
- —নেই।

## -- মারা গেছেন ?

বিনোদ এ কথার উত্তর দেয় না। পকেট থেকে দিগারেট বার করে ধরায়, বেলারাণী যে ফিলম্ তুলছে তার অর্ধেক টাকা আমার।

- —আপনি তো মনই দেন না এ ব্যাপারে।
- —ও নষ্ট হবে, স্বামি ঠিক করে রেথেছি।
- —তবে এতে নামলেন কেন ?

বিনোদ হাসে. বেলার জন্তে।

প্রভাও বিশ্বিত হয়, আপনি সত্যি আশ্চর্য লোক!

- —আশ্চর্য লোক কিছু নয় প্রভাতবাবু, স্রেফ জ্ঞানপাপী: একটু থেমে বলে, আপনি তো লেখক, আমার লেখার ইচ্ছে আছে—
  - —আপনি লেখেন নাকি ?
  - —লিখি না, তবে লিখবো। একখানা বই।
  - কি বিষয় ?

বিনোদ আবার হাদে, সে এখন বলব না, তবে দেখবেন, 'দেবদাসে'র চাইতেও ভাল বই হবে।

- আপনার বুঝি 'দেবদাস' খুব ভাল লাগে ?
- 'দেবদাস' আমার বাইবেল। একটু থেমে প্রভাতকে প্রশ্ন করে,
  আপনি ভগবান বিশাস করেন ?
  - --নিশ্চয়।
  - --প্রার্থনা করেন ?
  - --করি।
  - ---তাহলে আমার জন্মে একটি প্রার্থনা করবেন ?
  - **—**िक ?
  - —বেন আমার 'থাইসিস্' হয়। প্রভাত দেখে, বিনোদের চোখের কোণে জল চক্-চক্ করছে।

রেন্তোর । থেকে বেরিয়ে বিনোদ প্রভাতকে বাড়িতে ছেডে দিয়ে চলে যায়।

প্রায় এক সপ্তাহ বাদে কেই অনস্ত-কেবিনে এলে, আগুদা জডিয়ে ধরে বললেন, আর তোমাকে ছাডা হচ্ছে না। আগুদার দোকানের কথা বুঝি আজ-কাল মনে থাকে না?

কেট হেসে উত্তর দেয়, সব চেয়ে বেশি মনে থাকে আগুদা, কিন্তু সময় যে পাই না।

- —কি এমন রাজকার্য করছ **শুনি** ?
- সে অনেক ব্যাপার। চলুন, আপনার সঙ্গে পরামর্শ করি।

ত্'জনে একান্তে বসে চা থেতে থেতে যে আলোচনা করল, তা হোল কেটর বাডি ভাগ করা নিয়ে। বলরামের উকীল কেটর সঙ্গে দেখা করে তার দাদার মনোভাব জানিয়ে গেছে। অগত্যা কেটকেও তৎপর হতে হয়। আগুদাকে বলে, আমার একজন উকীল ঠিক করে দিন, যে সব বুঝে নিতে পারবে।

আশুদা বলেন, সে আর এমন কি ? আমার বড শালার ছেলে বেশ ভাল উকীল, বল তে। তাকেই ঠিক করে দি।

- —আপনি যা ভাল ব্যাবেন। সব দায়িত্ব আপনার।
- —এত দিনে তাহলে বাডি ভাগ সত্যি সত্যি হচ্ছে ?
- —তা ছাডা উপায় কি ?
- —আমি বলি কেই, একলা তুমি থাকতে পারবে না।
- —দোকলা আর পাব কোথায় ?
- —বিয়ে কর।
- —কাকে ?
- —কাকে, তা আমি কি করে বলব ? যাকে তোমার পছন।

—পছন্দ এখনও কাউকে করি নি।
আগুদা গলা নামিয়ে বলেন, কেন, গৌরী?

কেট আডচোথে আগুদার ম্থটা দেখে নেয়, তার কথা আপনি কি করে জানলেন ?

আশুদা একগাল হেসে উত্তর দেন, আমি সব থবরই রাথি ভায়া।
কেইর ইচ্ছে ছিল, এ বিষয়ে আশুদার সঙ্গে আর একটু কথা বলে,
কিন্তু প্রভাত এসে পডায় সে এ প্রসঙ্গ পান্টাতে বাধ্য হয়। প্রভাত
কেইর মাথায় চাঁটি মেরে বলে, তুই কি হয়েছিস বল্তো ? তারপর একটা
ধবর পর্যন্ত দিলি না।

- -- থবর থাকলে তো ?
- —'রিয়েলী' তুই একটা যা-তা—

আশুদা ইত্যবসরে উঠে পডেন থদেরদের তদারক করতে।

প্রভাত নিজে থেকেই জিজেন করে, জায়গাটা কি রকম লাগছে ?

- —ভালই, কোন গোলমাল নেই।
- —যা হোক, সংসারী হয়ে পডলি তো ?
- যেটুকু না হলে নয়।
- —পিনাকীর সঙ্গে আলাপ হয়েছে?
- —হয়েছে, সে রক্ম কিছু নয়।
- —চিমুর সঙ্গে ?
- --পিনাকীর--
- —ও হ্যা, গৌরীর সঙ্গে হয়েছে।
- মেয়েটা সত্যি ভাল। ৬ই হতভাগাটার পালায় পড়ে এতটুকু শাস্তি পেল না। তার পর, কি করবি ঠিক করলি ?
  - --কিসের কি ?

- —গৌরীর গ
- দাদা তো বাড়ি ভাগের ব্যবস্থা করছে। আমিও আগুদাকে উকাল ঠিক করতে বলেছি, ঝামেলা চুকলেই—
  - -- रा. विन (पति कतिम ना।

একম্থ পান থেয়ে সিগারেট ফুকতে ফুকতে খ্রামল আসে, আগতাদার সামনে দাঁডিয়ে বলে, শীগগিরি ডিম রুটি দিতে বলুন, তাডা আচে।

- —তোমার কেইদা এসেছে যে—
- —কই ? শ্রামল পেছন ফিরে কেইর দিকে তাকায়। হেসে এগিয়ে যেতে যেতে বলে, আচ্ছা লোক আপনি কেইদা, একটা কথারও ঠিক রাথেন না।
  - —বভ্ত ঝামেলার মধ্যে ছিলাম।
- আমাকে একটা থবর দিলেও তো পারতেন। আর প্রভাতদাও হয়েছেন আপনার জুডি, সে দিন বললেন যে স্টুডিও দেখাতে নিয়ে যাবেন, তার কি হ'ল ?

প্রভাত উত্তর দেয়, এখনও পুরো কাজ শুরু হয়নি, হলে বলব'খন।

- —আপনি আর বলেছেন।
- —মাস্থানেক বাদে থবর নিও।

প্রভাত উঠে গেলে কেই খামলকে জিজেন করে, তোমার কাছে আমার কত টাকা আছে ?

- —প্রায় তিরিশ টাকা।
- —আজকে দিতে পারবে ?
- —সঙ্গে তো বেশি নেই, পাঁচ টাকা আছে।
- —তাই দাও, বাকীটা আগুদার কাছে রেথে যেও। আমি নিয়ে নেব।

শ্রামল সমতি জানিয়ে পাঁচটা টাকা কেইর হাতে দেয়। কেষ্ট আনার জিজ্ঞেন করে, সিনেমার টিকিট কিছু বিক্রি করলে না কি ?

- ---না, সময় পাইনি।
- ---আজ-কাল কি করছ ?
- ---অনেক ব্যাপার আছে, পরে বলব।

বলেই থাওয়া শেষ করে খ্যামল উঠে পডে। কেন্ট বদে বদে দিগারেট ধরায়।

নতুন বাসায় এসে গোঁরীর ভাল লাগে। এথানকার বিলিব্যবস্থা, পরিকার ঘর, রান্নার সরঞ্জাম, যা কেন্ট কিনে এনেছে, সবই তার মনের মত। মাঝে মাঝে যদিও বন্তীর কথা ভেবে অস্বন্তি বোধ করে কিন্তু পরক্ষণেই কেন্ট্র উদারতা ও মহর সে-কথা ভূলিয়ে দেয়। রাত্রে কেন্ট কোনদিনই এথানে থাকে না, নিজের বাডি ফিরে যায়। প্রয়োজন মতো সকালে কি হুপুরে আসে। কেন্ট্র না থেলে গোঁরী থেতে চায় না বলে হুবেলাই তাকে গোঁরীর কাছে থেতে হয়।

গৌরী বলে, বাড়িতে কে আপনার থাবার নিয়ে বসে আছে?

- —কেউ নেই।
- —তবে ?
- —আমারও তো কাজ-কর্ম আছে, সময়ের ঠিক থাকে না। দেরি হলে পাছে তুমি না থাও, এই ভয়ে অনেক সময় কাজ ফেলে আসতে হয়।
- —এলেনই বা। গোরী ম্থ নীচু করে বলে, একলা আমি কিছুতেই খাব না—

অগত্যা কেইকে সময় করে রোজই আসতে হয়। এ আসার মধ্যে কর্তব্যবোধের চেয়ে আনন্দ ছিল অনেক বেশি। তাই সব কিছু ফেলেরথে ঠিক সময়ে এসে গৌরীর দরজায় ধাকা দিত।

এথানে আদার পর যার দঙ্গে গৌরীর খ্ব আলাপ হয়েছে দে হোল চিন্নরা, দবাই ডাকে চিন্নু বলে। মেয়েটির রঙ ময়লা, কিন্তু ম্থশ্রী ভাল। একটু বেশি গায়ে-পড়া। নিজে থেকেই এদে গৌরীর মঙ্গে আলাপ করে, আপনারা বৃঝি আজ এলেন ?

- <u>—≛</u>₹11 I
- --আপনার নাম ?
- —গোৱী।
- —আমার নাম চিন্তু, সামনের ঘরে থাকি।

গৌরী মাতুর পেতে দেয়, বস্থন।

চিন্নু বনে পড়ে, আমাকে আর অতথাতির করতে হবে না। একবার বসলে আর উঠতেই চাইব না। নিজের রিনিকতায় হেনে এঠে মেয়েট। চারিদিক তাকিয়ে বলে, এঘরে আমাদের এক বন্ধুরা ছিল, কিছুদিন আগে চলে গেছে।

গোরী বিশেষ কৌতৃহল দেখায় না, তাই বুঝি ?

চিন্নু বলে যায়, কি বরাত মেয়েটার, এক মাস ছিল এথানে অতীন বাবর সঙ্গে। বিয়ে ঠিক হয়ে গেল, তাই তে চলে গেছে।

- —বিষের পর চলে গেলেন কেন ? ৫ তো বেশ ভাল ঘর।
- **—কেন** ?

গোরীর প্রশ্নে চিন্ন বিশ্বিত হয়, বিয়ে করে এথানে কেউ থাকে নাকি?

- --আপনারা ?
- আমাদের মত যাদের মাথার সিঁদূরই সর্বস্ব, তারাই থাকে।

চিন্নর কোন কথাটাই গোরীর কাছে পরিন্ধার হয় না। ঠিক এই সময় পিনাকী অন্থ ঘর থেকে ডাক দেওয়ায় চিন্নু উঠে পড়ে, যাই ভাই, এসেছে, এক মিনিট দেরি হলেই রসাতল করবেন। এর পর ক'দিনের মধ্যেই চিত্রর সঙ্গে গৌরীর বেশ আলাপ হয়ে ষায়। আপনি-তৃমির দ্রজ কাটিয়ে তারা 'তুই তুই' করতে শুরু করে। চিত্র বলে, যাই বলিস, তোর কেপ্টদা লোক ভাল, মৃথ থারাপ তোকরে না। আমার কর্তাটির কাছে একদিন তুই থাকতে পারিস তোকি বলেছি।

- -খুব বকেন বুঝি ?
- কি না করেন, তব্ মূথ ব্জৈ পড়ে থাকতে হয়। কি আর উপায় বল ?

গৌরী বালা করছিল। চিত্র জিজেদ করে, মাছের ঝাল করছিদ বৃঝি?

- —হ্যা, কেইদা খুব ভালোবাদেন।
- হ্যা রে, তোর কেইদা কি করেন? সারা ছপ্ররই তৈ। তোর কাছে দেখি।

গৌরী অনুমনস্ক ভংবে উত্তর দেয়, জানি না তো।

- —এ আবার কি ন্যাকা কথা, যার সঙ্গে আছিম, সে কি করে জানিস না?
  - —ওঁদের অবস্থা ভাল, দোতলা বাডি আছে।
  - —উনিই বলেছেন বুঝি, তুই জানলি কি করে ?
  - —আমি ওঁদের বাডিতে একদিন ছিলাম যে !
- —তাই নাাক, তোকে বাডিতে নিযে গিয়েছিলেন? একটু থেমে বলে, না, তোর কেষ্টদা সত্যিই ভাল লোক।

গৌরী কাজ করতে করতেই উত্তর দেয়, আমি তো বলি দেবতা।

কত দিন কত সময় এ ভাবে ছ'জনেব মধ্যে আলোচনা হয়। কেইর প্রতি গৌরীর এই গভাঁর বিশ্বাস চিত্নকে মৃগ্ধ করে। অপর পক্ষে চিত্নর বিবিধ প্রশ্ন গৌরীকে কৌতূহলী করে তোলে। তাই কেইকে থেতে বিসিয়ে একদিন সে স্পষ্ট জিজ্ঞাসা করে, আপনি কি কাজ করেন? এ প্রশ্নে কেন্ট বিশ্বিত হয়। বলে, েকথা কেন জানতে চাইছ গৌরী ?

- আনেঁকে জিজ্ঞেদ করে, আমি কিছুই বলতে পারি না।
কেষ্ট হাদে, ও এই কথা, আচ্ছা পরে বলব'খন।
গৌরীর অকারণ জিদ চেপে যায়, না, আজই বলুন।
- আজ থাক গৌরী, বলছি তো।
- বলুন না?
অগত্যা কেন্ট বলতে বাধ্য হয়, ব্যবসা করি।

দেদিন মিথ্যে কথা বলে গৌরীকে শান্ত করেছিল বটে কিন্তু মনে মনে সে এই ভেবে শান্ধিত হয় যে, একবার যথন গৌরীর মনে কৌতৃহলের বীজ উপ্ত হয়েছে তথন সব কিছু না জানা অবধি তা কিছুতেই শান্ত হবে না। তাই প্রথম স্ক্ষোগ পেয়েই গৌরীকে সে বোঝাতে চেয়েছিল, গৌরী, তোমায় অনেকগুলো কথা বলার আছে যা এখনও বলা হয়নি।

- -- কি বলুন ?
- —মানে, জানি না তুমি কি ভাবে নেবে। গৌরী চূপ করে থেকে কেইকে কথা বলবার স্ক্যোগ দেয়।
- আমি ছোটবেল। থেকেই অনেক রকম ভাবি, আজও। দেখ, মান্থৰ মাত্ৰেই বৃদ্ধি দিয়ে কাজ হাদিল করে। এত রকম যে জিনিসপত্র ব্যবহার করছ দবই মান্থ্য বৃদ্ধির সাহায্যে তৈরি করেছে। বৃদ্ধি যার নেই দে বাঁচতে পারে না। রাস্তার যত বড় বড বাডি দেখ, গাড়ী দেখ, এ সব কাদের? যাদের খুব বৃদ্ধি। যারা বোকা লোকদের ঠিকিয়ে টাকা রোজগার করে, তাদের।

গৌরী অবাক হয়ে প্রশ্ন করে, সে কি বলছেন, লোককে ঠকালে তো তার শাস্তি হবে ? —হয় না, সেইটেই তো সবচেয়ে মজার ব্যাপার। যার যত টাকা তার তত থাতির। যথন একবার টাকা হয়ে যায় তথন কেউ ভাবে না, কি করে এত টাকা হল। সব চোর!

## —চোর।

কেন্ট্রমান হাসে, জানি গৌরী, এভাবে ভাবতে গিয়ে তোমার থারাপ লাগবে, কিন্তু এ সব সত্যি কথা। গয়লারা ছথে জল মেশায় বলে তোমরা বক, কিন্তু ভেজাল ছাড়া কোন জিনিষ কি বাজারে পাও?

- —যেটা থারাপ, কিনব না। দেখে কিনব।
- কি করে দেখে নেবে ? বন্ধ টিনের মধ্যে ভেজাল মাল, ধরবার কি উপায় আছে ? যারা ঠকায়, যারা চোর, তাদেরই টাকা, তাদেরই থাতির। গৌরী নিচ গলায় বলে, তাহলে আমাদের টাকা চাই না।
  - ---বাঁচবে কি করে ?
  - ভগবান বাঁচাণেন।
- সে হলে খুব ভাল হত। কিন্তু তোমার ভগবান যে একেবারে হাবাকালা। কিছু দেখতে শুনতে পায় না।

रगीती भिडेटत ७८५, छि, छि, अभन करत वलरवन ना।

কেষ্ট এবার রেগে যায়, ভগবান বাঁচালো তোমার ভাইকে, তোমাকে গু

—ভাই-এর মারা যাবার ছিল তাই গেছে। কিন্তু আমাকে তো তিনি বাঁচিয়েছেন, তা না হলে আপনাকে পেলাম কি করে ?

এর পর আর কথা চলে না। কেই চুপ করে যায়, কিন্তু মনে শান্তি পায় না। গৌরীকে বোঝাতে না পারলে ছু'জনের মধ্যে দূরত্ব বেড়ে যাবে। গৌরীও বোঝে, কেই ঠিক আগের মত সহজ হতে পারছে না। সব সময় কি যেন চিন্তা করে।

একদিন আগের মত বেড়াতে বেরিয়ে গডের মাঠে বদে গৌরী ঐ কথাই জিজেন করে, আপনার কি হয়েছে কেইদা ?

- --কিছু না তো ?
- --কি ভাবছেন এতো ?
- —ও কিছু না।
- আমাকৈ বলবেন না? গোৱীর অভিমান হয়।
  কেষ্ট হেসে উত্তর দয়, রেগে গেলে কেন, বলে লাভ নেই জেনেই
  বলচি না।
  - कि ?
- —ভাবছি, তোমার মত যদি সব জিনিসে বিখাস রাখতে পারতাম।
  যেমন তুমি ভগবানে বিখাস করো, আমাকে বিখাস করো, স্বাইকে
  বিখাস কর।
  - —আপনি কাউকে বিশাস করেন না?
  - -- 71 1
  - —আমাকে ?

কেষ্টকে আবার হার মানতে হয়, তোমার কথা আলাদা। এইটুকুতেই গৌরী ধুশি হয়, আর কাউকে বিশ্বাস করেন না ?

কেষ্ট গোরীর মৃথের দিকে তাকিয়ে অগ্যমনস্ক হয়ে উত্তর দেয়, কেন এমন হয়েছে জানো ? ছোটবেলা থেকে কেউ আমায় বিশাস করতো না। আমার জন্মের সঙ্গে মা মারা গেলেন। আমার নাম হল অপয়া ছেলে। বড় হতে লাগলাম, কারুর ভালোবাসা পেলাম না। একলা মারুষ হ'লাম। ভাবতাম থুব বেনি। লেখাপডাতেও স্থবিধে করতে পারলাম না, আর কেউ তা নিয়ে মাথাও ঘামায়নি।

গৌরী গলায় দরদ দিয়ে বলে, আপনার বাবা, তিনি ভালোবাসতেন না?
—বোধ হয় না। একটা আাক্সিডেণ্টে বাবার পা ভেঙ্গে যাওয়ায়
কাজ ছেড়ে দিতে হয়, সেও নাকি আমার দোষ, আমি অপয়া।

--তারপর ?

- দাদা আমার চেয়ে অনেক বড়, চাকরী করতো বাবার অফিসে।
  সে-ই সংসার চালাতে লাগলো। কিন্তু আমি দাদাকে ছু'চক্ষে দেখতে
  পারতাম না।
  - —কেন ?
- —ভীষণ বদরাগী লোক। একটু ভূলচুক হলেই আমাকে মারতো।
  কেউ বাঁচাতে আসতো না। কেই একদৃষ্টে দৃরে তাকিয়ে থেকে বলে
  যায়, আত্মীয়-স্বজন যায়া আসত, দাদার কাছেই আসত়। আমি যে
  বাড়িতে আছি কেউ একবারও ভাবতো না। মামা-বাডি থেকে লোক
  এসে দাদাকে নিয়ে যেত, আমি থাকডাম একা। বাবা শেষের দিকে
  পঙ্গু হয়ে পডেছিলেন, আমাকেই দেখাশোনা করতে হ'ত।

গৌরী কেষ্টকে থানিয়ে দেয়, চলুন, রাত হ'ল। কেষ্ট দার্ঘশাস ফেলে উঠে দাঁডায়, চল।

চলতে চলতে কেই আবার মান হেসে বলে, বাবা যদি হঠাৎ মারা না যেতেন, বাড়ির অংশ আমি পেতাম না। উইল করলে সবই দাদাকে দিয়ে যেতেন।

- —বৌদি আপনার হয়ে কিছু বলতেন না ?
- —আমার হয়ে বলবে ? আমাকে বোধ হয় বাভির চাকরের চেয়ে বেশি উচুতে ভাবতো না। স্বার্থপর, তবে ওরও দোষ নেই, যেমন সবাই করেছে। অথচ আশ্চর্য হচ্ছে, ওদের মেয়েটা আমাকে ছাড়া এক মিনিট থাকতে পারত না। বাপ-মার কাছে কত বকুনি থেয়েছে, মার থেয়েছে, তরু আমার কাছে ছটে পালিয়ে আসে। এথন শুনছি দাদা আমার ওপর রেগে শুমার বিয়ে ঠিক করেছেন এক ছোজবরের সঙ্গে।

গৌরী চমকে ওঠে, দে কি, ওইটুকু মেয়ে!

—কে ব্ঝবে সে-কথা। এক স্থলমাস্টার। হুটো ছেলে রেখে বউ মারা গেছে, তাদের জন্মেই খ্যামাকে বিয়ে করছে। আন্ধ এই প্রথম কেন্ট গৌরীর সক্ষে নিজের জীবনের কথা খোলাখুলি ভাবে আলাচনা করে। গৌরীর সমস্ত সহামুভূতি কেন্টর জন্মে উন্মুখ হয়ে ওঠে, সে চায় কেন্টর মন থেকে এত দিনের পুঞ্জীভূত বেদনার ভার লাঘব করে দিতে।

তাই প্রদিন চিত্রর ঘ**রে গিয়ে** দে বলেছিল, সতিয় চিত্রু, কেটদার তুলনা হয় না।

- —কেন, আবার কি হল?
- —ছোটবেলা থেকে যে কি কট পেয়েছেন, গুনলে তুই অবাক হোয়ে যাবি।

চিমুকে কথা বলার সময় না দিয়ে গৌরী গতকাল কেইর মূথে যা ষা শুনেছিল, বর্ণনা করে যায়। কথা শুনতে শুনতে চিমুর চোথে জল ভরে আসে।

আঁচল দিয়ে চোধের জল মৃছে বলে, তুই কথনও ওনার মনে কট দিস না। গৌরী লজ্জা পেয়ে ঘূরে দাড়ায়। চিকুর ঘরে সে বেশি আসেনি, চতুর্দিকে ছডানো ছবিগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকে।

চিমু বলে, ছবি দেখবি, বোদ না। বড়-ছোট নানা আঞ্জতির ছবি চিমু গৌরীর সামনে সাজিয়ে দেয়। কত রকম দৃশ্য, কত মেয়ের ছবি।

গোরী প্রশ্ন করে, এসব কাদের ছবি ?

- —যাদের মৃথ ছবিতে ভাল ওঠে।
- —কি **হ**য় ?
- —বিক্রি।
- —কোথায় ?
- —পত্রিকায়, মলাটে ছাপায়, কথনও ভেতরে। এই দেখ না—
  চিমু কন্তকগুলো পুরোন পত্তিকা বার করে আনে। গৌরী দেখে

সব পত্রিকাগুলোর মলাটে চিন্থুর ছবি। অনেক রকম ভঙ্গীতে। গৌরী জ্বাক হয়, এ যে সব তোর ছবি রে ?

—আগে আমার ছবিই বেশি তুলত।

চিমুর কথায় গৌরীর কেমন খটুকা লাগে। জ্বিজ্ঞেদ করে আজকাল তোলে না ?

- --ক্ষ !
- --কেন ?
- —আমার থেকে অনেক স্থন্দরীরা ছবি তুলতে ছুটে আদে বলে।
- —তোমার থারাপ লাগে না ?

চিন্থ দীর্ঘশাস ফেলে, না।

ঠিক ব্রতে না পেরে গৌরী চিন্তর দিকে তাকার। চিন্তু মূথ নীচু করে বলে, আর ছবির মোহ নেই।

- —কিসের মোহ আছে শুনি ?
- --জীবনের।
- **— 11 17**
- ঘর, দংসার। কিছুই হ'ল না।

বিস্মিতা গৌরী প্রশ্ন করে, এ তো বেশ ভাল ঘর, নিজের বাড়িনা হলে বুঝি মন ওঠেনা?

- —তা বলিনি রে গৌরী, ছেলেপিলে না হলে, সমাজ না থাকলে মেয়েদের জীবনে কোন সুথ নেই।
- —ছেলেপিলের কথা জানি না, কিন্তু সমাজ চাই না আমি। বিশ্রী লোক ভারা।

চিন্ধ স্নান হাসে, এখন তাই ভাবছিস, পরে ব্ঝবি। যদি নিজের ভাল চাস কেইদাকে ব্ঝিয়ে তাড়াতাড়ি বিয়ে করে ফেল, নইলে আমার দশা হবে।

- —কেন, তোর বিয়ে হয়নি ?
- —পুরুষদের তুই চিনিস না। বের করে আনবার সময় বিয়ে করব, হ্যান করব, ত্যান করব, নানারকম বলে। পরে সব ভূলে যায়।

গৌরী অবাক হয়ে চিত্রর সিঁথির সিঁদূরের দিকে তাকিয়ে থাকে।

— সিঁদ্র দেখছিন ? ও আমাদের পরতে হয়। মিথ্যে বউ সেজে বসে না থাকলে বাইরেও বেরুন যায় না। চিন্তু আর কথা বলতে পারে না, চোখ দিয়ে জলের ধারা নেমে আসে। গৌরীও সে কালায় যোগ দেয়। সে চিন্তুকে জডিয়ে ধরে মৃত্ত্বরে বলে, আমি জানতাম না কিন্তু, তাই একথা তুলে তোকে কণ্ট দিলাম।

চিন্নু ধরাগলার বলে, আমি বলছি গৌরী, বিয়ে করে ফেল। তোর কেষ্ট্রদা ভাল লোক, বোধহয় রাজা হবে। নইলে পরে সারাজীবন জলে-পুডে মরবি।

সারাদিন গৌরী এই কথা নিয়ে ভেবেছে। কেওঁর কাছে এ প্রসঙ্গ পাড়তে গিয়েও লজ্জায় পারেনি। কথায় কথায় বলে, চিয়ু মেয়েটা ধুব ভাল।

কেন্ট শুয়ে শুয়ে নিগারেট টানছিল। জিজ্ঞেদ করে, কে চিন্নু, ঐ পিনাকীর বউ ?

- हैं। । भरत नीठू भनाय वरल, कारनन रक्छेमा, अरमत विरय श्यनि।
- --জানি।
- —কি করে জানলেন ?
- —যাদের বিয়ে হয়নি, তারাই এ বাড়িতে থাকে।
- —চিন্ন তো বিয়ে করতে চায়, ঐ ভদ্রলোকই তো রাজী হচ্ছেন না।
- --পরে ত্রঃথ পাবে।
- দত্যি কেইদা, চিমু চায় ছেলেপিলে, ঘরসংসার।
- —সব মেয়েই তাই চায়।

গোরী সহজ গলায় হেসে বলে, কই আমি তো চাইনি ?

- —চাইবে।
- <u>--কবে ?</u>
- আজ না হয় কাল, কাল না হয় পরও।
- --তথন কি হবে ?
- —বিয়ে।

গোরী লজ্জার আরক্ত হয়ে ওঠে। কেন্ট বলে, বিয়ের জন্মেই তো তৈরি হচ্ছি গোরী! ভেবেছিলাম ত্'-এক মাসের মধ্যেই সব ঠিক হয়ে যাবে। বাডি ভাগ করা, আলাদা থাকার বিলিব্যবস্থা করা, কিন্তু দেখছি আরও কিছু দিন সময় লাগবে।

গোরী চূপ করে থাকে, একটু পরে বলে, আমার জন্তে আপনার অনেক কট্ট হল. না কেইদা ?

কেন্ট হাসে, খুব কথা বলতে শিথেছ যে, কে মাস্টার, চিম্নু নাকি ? গৌরী হেসে উঠে দাঁডায়, চিম্নু আপনার খুব ভক্ত।

- —অন্ধ ভক্ত, সে তো আমায় দেখেনি।
- —ওকে ভেকে আনব, বেচারী সব সময় একলা থাকে।
- —হবে'খন।

গোরী আবদার ধরে, না, ডেকে আনি, দেখুন না, খুব ভাল মেয়ে। কেইর ভাল লাগে গৌরীর এই ছেলেমামুষী। হেদে সম্মতি জানায়।

গৌরী ছুটে গিয়ে চিন্নকে ধরে আনে। চিন্ন সবে মাত্র গা ধুয়ে কাপড় ছাডছিল। গৌরী কোন ওজর-আপত্তি না শুনে টানতে টানতে তাকে কেষ্টর সামনে হাজির করে বলে, এই যে কেষ্টদা, চিন্ন।

চিন্ন গৌরীকে কপট রাগের সঙ্গে বলে, তোমার জালায় এখানে থাকা যাবে না দেখছি। এ রকম টানাটানি করলে মানুষ বাঁচে!

—বাঃ কেইদার সঙ্গে আলাপ করবি না ?

কেষ্ট হেসে বলে, তোমার কেষ্ট্রদা এমন একটা কেউ-কেটা নয় যে স্বাইকে এসে আলাপ করতে হবে।

গোরী ততক্ষণে চিম্নকে জোর করে মাহরে বসিয়ে দিয়েছে। চিম্ন আবহাওয়াকে পরিচিত করে নেওয়ার জন্মে কেইকে প্রশ্ন করে, আপনার সঙ্গে প্রভাতবাবুর খুব আলাপ আছে, না ?

- ই্যা, ও আমার অনেক দিনের বন্ধু।
- —আপনি ওঁর লেখা খুব পড়েন বুঝি ?
- --- একটাও পড়িনি। বই পড়া আমার অভ্যেদ নেই।
- —উনি কিন্তু আপনার কথা খুব বলেন।
- —আমিও ওর কথা খুব বলি।

গোরী বাধা দিয়ে বলে, কই নাতো! আপনি তো প্রভাতবারুর কথা আমায় তেমন কিছু বলেন নি ?

---বলার সময় হয়নি।

ধীরে ধীরে এদের গল্পের আদর জমে ওঠে। কেই দোকান থেকে গরম তেলেভাজা কিনে আনে, চিমু ঘর থেকে মৃডি আর আচার নিয়ে আদে। সংস্কাবেলাটা তিন জনেরই আনন্দে কেটে যায়।

ভামলের বাড়িতে থাকতে আর এক মিনিটও ভাল লাগে না, বটুবাবুর জালায় সে অস্থির। ভদ্রলোক সারাক্ষণ বক্বক্ করেন। বিশেষ করে ভামলকে ঠুক্তে পারলে, তিনি বোধহয় অপরিসীম আনন্দ পান। ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠেই ভামলকে তুলে দেন, এই ভামল, ওঠ্। অনেক বেলা হয়ে গেছে।

শ্রামল সাড়া দিতে চায় না। গায়ের কাপডটা আরও জড়িয়ে গুয়ে পডে। কিন্তু বটুবাবু হার মানার পাত্র নন। রীতিমত চেঁচাতে গুরু করেন, ছোট ছেলে, এত ঘুম কেন, আমি হ'চক্ষে দেখতে পারি না। সকাল সকাল উঠে ম্থ-হাত-পা ধুমে কোথায় পড়তে বসবে, তা নয়, বেলা ন'টা পর্যস্ত ঘুম। জালাতন বাবা, তেমনি জগংটা একটা কথাও যদি ছেলেটাকে বলে!

এর মধ্যে ঘুমানো অসম্ভব। বিরক্ত হয়ে ভামল উঠে মৃথ ধুতে চলে যায়।

- এ তো রোজই লেগে আছে। তাছাড়া দেখা হলেই পড়ার কথা।
- কি পড়ছিদ দেখাদ না কেন? এককালে আমি ভাল ছাত্র ছিলাম।

খ্যামল মৃত্রুরে উত্তর দেয়, **আপনি কেন** কট করবেন, কোচিং ক্লাসে আমি সব পড়ে নিই।

—আহা, বেশি পড়লে তো দোষ নেই, ভালই হবে।

্ৰথাবার কোন দিন অন্ত দিক দিয়ে ঠোকেন, মাথায় অত বড বড় চুল কেন, খোপা বাধবি নাকি ?

বাইরের লোকের সামনে, সকলে হেসে ওঠে। ভামল উত্তর দেয়, চুল কাটার সময় পাইনি।

- —বাড়িস্থদ্ধ স্বাই চুল কাটছে আর তোমার সময় হয় না ? হরো নাপিতকে ডাকলেই তো হয়—
  - —আমি নাপিতের কাছে কাটি না।
- —তাই তো, চুলের বাহার নষ্ট হয়ে যাবে, কি বল্ ? ভামল বিরক্ত হয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

তারপর এই তো সেদিন রাধা, ওর চেয়ে ন'বছরের ছোট মামাত বোনটা বলছিল, খ্যামলদা তুমি সিগারেট থাও ?

- --কে বললে ?
- —মামা বলছিল।
- —বটু মামা, কা'কে বলছি**ল** ?

—বাবাকে। তোমার জামা-কাপত্ে সিগারেটের গন্ধ, পকেটে দেশলাই থাকে।

রাগে শ্রামল দাঁতে দাঁত ঘষে, বটুবাবু যে রোজ তার জামা-কাপড় ঘেঁটে দেখেন এ বিষয়ে আর সন্দেহ থাকে না। সেদিনই রাধার হাতে আনেকগুলো লজেন্স দিয়ে বলে, রাধা খুব ভালো মেয়ে। বটু মামা আমার নামে কি বলে, আমায় সব বলে দিস। তোকে আরও লজেন্স দেব।

আজ সকালে আর-এক ব্যাপার নিয়ে বটুবাব্র সঙ্গে তার খটাখটি লাগলো। নাওয়া সেরে হাতে বই নিয়ে শ্যামল অন্ত দিনের চেয়ে সকাল সকালই বার হচ্ছিল। বটুবাব্ ডাকলেন, এত তাড়াতাড়ি কোথায় যাচ্ছিদ?

- —স্থূলে।
- —এথনও তো সাডে ন'টা বাজেনি।
- —একটু দরকার আছে।
- —কোথায় ?

শ্রামলের আর ধৈর্য থাকে না। ফদ করে বলে ফেলে, দে থোঁজে আপনার দরকার কি ?

বটুবাবু জ্বাব শুনে রেগে অস্থির, কি, আমার কথাটার উত্তর দেবে না। এমন লাটসাহেব তুমি ?

—তা অত বাজে বকছেন কেন, কি দরকার তাই বলুন না ?
বটুবাবু চিংকার শুরু করে দেন, এ বাড়িতে আমি আর এক মিনিট
থাকবো না। যে বাড়ির ছেলেরা শুরুজনদের সম্মান রেথে কথা বলতে
জানে না, দেখানে আমি—

রাল্লাঘর থেকে পিসিমা, ওপর থেকে জগৎবার সকলেই ছুটে আসেন। জগৎবার যদিও বোঝেন বটুবার অনেক বাড়িয়ে বলছেন তবু বলতে হল, খামল, বড়দের দক্ষে কথনও অমন ভাবে কথা বলবে না। মাপ চাও।

খামলের আত্মসমানে লাগে। সত্যিই তো ওর কোন দোষ নেই।
খ্টিয়ে খ্টিয়ে যে তাকে সর্বক্ষণ বিরক্ত করে তার কাছে মাপ চাইতে
হবে কেন? চোগ ফেটে তার জল বেরিয়ে আসে। জগৎবার আর
পিসিমাকে উদ্দেশ্য করে বলে, আমি তোমাদের কাছে একশো বার মাপ
চাইছি যদি কিছু অন্যায় করে থাকি, কিন্তু বটুমামার কাছে নয়।

এই বলেই সে বাডি থেকে হন হন করে বেরিয়ে গেল, একবারও পেছন দিকে না ফিরে।

বটুবাবু ফোডন কাটেন, দেগলে ছেলের মেজাজ, তোমাদের গ্রাহ্ করে, ভাবো ?

জগংবাবু বটুবাবুকে বোঝাতে চেষ্টা করেন, ছোট ছেলে, ওর কথা কি অত মনে করলে চলে? তুমি বরং আমার কাছেই শোও। বটুবাবু মাথা নাড়েন, না, ঐ ঘরেই থাকবো। ও যে কত বড শয়তান, তা প্রমাণ করে তবে আমার শাস্তি।

সকালবেলাই এই অপ্রীতিকর ঘটনার শ্রামলের মন ভারী হয়ে ওঠে।
বাডি থেকে বেরিয়ে অন্থ দিনের মত বিভাভবনের কাছাকাছি এক
জানাশোনা মনোহারীর দোকানে বইগুলো রেথে দেয়, আবার বাড়ি
ফেরার পথে নিয়ে যাবে বলে। আজ তার দেবেনদার কাছে যেতে
আর ইচ্ছে করে না। অনেক দিন বাদে মদনের কথা মনে পডে
যায়।

বাড়িতে মদন ছিল না। সেথান থেকে বেরিয়ে শ্রামল আড্ডা-সজ্যের পাথরের ওপর চুপচাপ বদে পডে। কাজের দিন, স্থল-কলেজ আর অফিদ যাবার তাড়ায় সবাই ব্যস্ত, তাই আড্ডা-সজ্যের আসর একেবারে ফাঁকা। মদনের বন্ধু বিপিন সামনে দিয়ে যাচ্ছিল। ভামলকে দেখে জিজ্ঞেদ করে, মদনকে খুঁজচ ?

- **一**對11
- —মন্থদার বাড়িতে আছে।
- —তুমি তো ওদিকে যাচ্ছ, ওকে ডেকে দাও না।

খানিক বাদে মদন এল। ভামলের কাছে বদে প্রশ্ন করে, হঠাৎ কি মনে করে?

- ---এমনি।
- —এমনি তো আর তুই আমার কাছে আসিদ না?
- —বাড়িতে আর ভাল লাগছে না।
- —কি হয়েছে ?
- ঝগড়া-ঝাটি। বটু হতভাগা । ও শালা আর যাবে না।
- —বটুমামা! তা তোর পেছনে লেগেছে কেন?
- —কে জানে! মামা পিসিমা আমায় ভালোবাদে। সহ্ করতে পারে না। খ্যামল মদনকে অনেকগুলো ঘটনা বলে, সম্প্রতি বটুবাবুর সঙ্গে যা ঘটেছে।

শুনে মদন বলে, বটুমামা কিন্তু তোকে মুঞ্জিলে ফেলতে পারে।

- আমিও ছেড়ে কথা কইব না, ওর ওস্তাদী বার করব।
- --কি করবি ?
- —দে দেখিস—

শ্রামল যদিও দস্ত করে বললে বটুবাবুর ওপর প্রতিশোধ নেবে, কিছে মনে মনে সে এখনও কিছু ঠিক করতে পারেনি। তবু মদনের সক্ষে আলাপ করে তার মন অনেক হালা হয়। কথায় কথায় মন্থদার কথা ওঠে। মদন বলে, মনুদার জন্মে সত্যিই কট হয়। থালি তৃঃথের গান করছে আর দীর্ঘাস ফেলছে।

- --- নিদতা কি বলে ?
- —দে আর বলবে কি করে, দেখ না, বাডির জানালা, দরজা সব বন্ধ, বেরুবারও ত্কুম নেই।
  - --তা হলে ?
- —তা হলে আর কি। তথু স্থলে ষায় আর আসে, মন্থদার সে সময় অফিস। চিঠিপত্রও লিথতে পারে না। মনুদা আজ-কাল আজ্ঞা-সজ্যেও আসে না।
  - —ট্যাজেডি।
  - —তুই একটা কাজ করবি ?
  - **—**कि ?
  - —মুমুদার একটা চিঠি নন্দিতাকে দিতে পারবি ?
  - —এ আর এমন কি! স্বযোগ থাকলে নিশ্চয়ই।
- —নন্দিতা যথন ইম্পুলে যায়। ঠিক সোয়া দশটার সময় ও বাড়ি থেকে বেরোয়। সঙ্গে কিন্তু লোক থাকে।
- —দেখি কি করতে পারি। চিঠিটা দে, আজই দিয়ে দিই। আবার কবে আদব—

মদন শ্যামলকে টেনে তোলে, চল মন্ত্রদার কাছে, বেচারী খুব খুশি হবে।

পথে থেতে যেতে শ্রামল বলে, মন্ত্রদাকে বলে আমায় টাকা পাইয়ে
দিস কিন্তু।

- ---নিশ্চয়ই।
- (मार्योगेरक जान करत रमशिर्य मिति। आमि क्रिक किनि ना।

মকুদা কথা শুনে গলে পড়েন, এ যদি পার শ্রামল, আমি তোমার কেনা চাকর হয়ে থাকব। শ্রামল ও মদন একসঙ্গে বলে ওঠে, ছি ছি, ও কি বলছেন মকুদা। মনুদার কাছ থেকে চিঠি নিয়ে শ্রামল আর মদন হাজির হল নন্দিতার স্থলের সামনে। শ্রামল জিজেন করে, এই নাকি ? এথানে তো আমি প্রায়ই আসি।

- --- মেয়েদের ইস্কুলে ?
- দূর গাধা:। স্থলের সামনে বইএর দোকান দেখছিস না ? নতুন পুরোন ত্রবক্ম বই-ই বিক্রি করে। আমার থদের।
  - —ওথানে কি করবি ?
  - —চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত।
  - -- মানে ?
- —পোস্ট অফিস। দোকানের ওই ছোকরাটার সঙ্গে আমার থুব ভাব আছে। মহুদার চিঠিগুলো রেথে যাব, নন্দিতা নিয়ে যাবে। উত্তর হয় ডাকে ছাডবে, নয় এথানে দিয়ে যাবে। ওকে কিছু পয়সা দিলেই হবে।

মদন উৎসাহিত হয়, বেশ বুদ্ধি করেছিস্। ব্যবস্থা করে ফেল, নন্দিতার স্থলে আদার সময় হল।

দোকানের মালিকের বয়স কম। শ্রামল সব কিছু ব্ঝিয়ে বলে,
মনে রাথবেন সার, নাম ননিতা।

ভদ্রলোক হাদেন, এসব মিষ্টি নাম কি আর ভোলা যায়?

- —একটা বইয়ের ভিতর করে দেবেন। অহা কারুর হাতে যেন না পডে, তাহলেই কাণ্ড বাধবে।
  - —সে বিষয় নিশ্চিন্ত থাকুন, এ রকম অনেক করেছি।

টেবিলের ওপর কয়েকথানা দোকানের নাম-লেখা রুটন পড়ে ছিল। স্থামল ক'থানা তুলে নেয়। চিঠি-পিছু আট আনা পারিশ্রমিকের ব্যবস্থা করে শ্রামল বেরিয়ে আদে।

মদন জিজেদ করে, হাতে ওগুলো কি রে ?

- -- রুটিনের কাগজ, ঐ দোকানের বিজ্ঞাপন।
- --কি করবি ?
- —বিলি করবো। তোর কাছে পেন্সিল আছে?

মদন কলম বার করে দেয়। কৃটিনের জন্তে লাইনকাটা কাপজে যেথানটায় দোকানের নাম লেথা আছে তার কাছে তীর চিহ্ন দিয়ে ভামল লেথে, এথানে মন্থার চিঠি আছে, আপনার নাম বললেই দিয়ে দেবে। মদন ঠেলা মারে, ঐ যে নন্দিতা আসতে।

চারটি মেয়ে একদঙ্গে আসছিল। সঙ্গের লোকটি বোধ হয় মোড় পুর্যন্ত এনে চলে গেছে। স্থামল জিজ্ঞেদ করে, কোনটা ?

- —একেবারে ডানদিকে, ঐ যে চুলথোলা, গোলাপী শাড়ী-পরা—
- —ঠিক আছে, দাঁডা আমি আদছি!

মদন ফুটপাথে উঠে দাঁভায়। শ্রামল সোজা মেয়েদের দিকে এগিয়ে যায়।

— রুটিন পেপার, ফ্রী রুটিন পেপার, বলে খ্যামল একরকম জ্বোর করেই তাদের হাতে কাগজ ধরিয়ে দেয়।

মেয়েরা নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি করে, বাবা, বাবা। এদের জালায় অস্থির।

খ্যামল আসল কাগজটি নন্দিতার দিকে এগিয়ে লেখা কথাগুলোর দিকে আঙ্গুল রেখে বলে, এই যে—

নন্দিতা দাঁড়িয়ে লেখাটা পডে, সক্কতজ্ঞ দৃষ্টিতে ভামলের দিকে তাকিয়ে নীরবে ধলুবাদ জানায়। অলু মেয়ে তিনটি এগিয়ে গিয়েছিল। তারা পিছন ফিরে তাকাতেই নন্দিতা কটিনটা থাতার তলায় নিয়ে ক্রত-পায়ে তাদের সঙ্গে যোগ দেয়।

মেয়েরা চলে গেলে খ্যামল মদনের কাছে ফিরে মুরুবির চালে বলে, কাজ হাসিল। —সত্যি! লেখাটা ও পড়েছে?

श्रीभन शास्त्र, ८ हार्थ ८ हार्थ स्म कथा इस्त राजा।

শ্রামলের অন্থমান যে মিথ্যে নয় তা তথনই বোঝা গেল। মদন বলে, ঐ দেথ, নন্দিতা দোকানে ঢুকছে।

—চালাক আছে, অন্ত মেয়েদের স্থুলে ছেড়ে এসেছে।

নন্দিতা দোকান থেকে চলে ষেতেই খ্যামল গিয়ে হাজির হয়। দোকানদার হেসে বলে, চিঠিটা নিয়ে গেছে।

- —দেখলাম, এসে কি বললে ?
- কি আর বলবে, উঃ আঃ করতে লাগল, আমি নাম জিজেন করলাম।
  - —-বই-এর মধ্যে করে দিয়েছেন তো <u>?</u>
  - —নিশ্চয়, মেঘদূতের কাব্য।

খ্যামল হেসে ফেলে, আপনি সত্যিই কবি।

ভদ্রলোক অমায়িক হাদেন, ব্যবসাদারও। বই-এর দাম তিন টাকাও ঐ সঙ্গে দিয়ে দেবেন।

শ্রামল আর মদন মন্ত্রদার সঙ্গে গিয়ে দেখা করে। মন্ত্রদা আনন্দে বিগলিত হয়ে আর সেদিন অফিস গেলেন না। সিনেমায় আর রেস্ট্রেন্টে তাদের আমোদে কাটল।

প্রভাত অরুণাদের বাডির ছেলের মতই হয়ে গেছে। অরুণার বাবা রমেশ দন্ত পাটের দালালী করে অনেক টাকা করেছেন। তার উপর শেয়ার-বাজারেও যাতায়াত ছিল। ভাগ্যলক্ষী প্রসন্ন থাকায় বাড়ি-গাড়ী সবই করেছেন। প্রভাতকে তিনি আন্তরিক স্নেহ করেন। অরুণার মা মোটা-দোটা ভাল মান্ত্য, সারাক্ষণ ঠাকুর-দেবতা নিয়েই থাকেন। প্রভাত তারও মন জয় করেছে, সময় সময় ধর্মবিষয়ে আলোচনা করেন। তিনি কত সময় অরুণাকে বলেন, দেখে শেখ প্রভাতকে। এম-এ পাস, বই লিখেচে কত, কিন্তু কি ঠাকুর-দেবতায় বিশ্বাস।

व्यक्रभा ठीहा करंत्र वरल, ७-मव लाक-एक्शारना !

- —তোরা লোক দেখিয়েই ভক্তি কর না।
- অরুণা প্রভাতকে বলে, মার তো আপনার দব-কিছু ভাল লাগে।
- —তাই তো দেখচি।
- —হবে না কেন ? মা যা বলেন আপনি তাইতেই সায় দেন। প্রভাত হাদে, আমি যে সকলের সঙ্গে ভালো করে মিশতে চাই,

একলা থাকি---

অরুণা নরম গলায় জিজ্ঞেদ করে, আপনার বাডির সবাই---

- —এলাহাবাদে।
- --আপনি যান না?
- —কথনো-সথনো। ওইথানেই আমাদের বাডি। অরুণা পাকামি করে, আপনি এখনও বিয়ে করেন নি কেন? প্রভাত হেসে উত্তর দেয়, কেউ করেনি বলে।
- —মা কিছু বলেন না?
- দাদাদের বিয়ে দিয়ে এত ঝামেল। য় আছেন যে আমার কথা আয়ুর ভাবেন না।

অরুণা চটে যায়, আপনার একটা কথাও আমি বিশাস করি না, সব বানিয়ে বানিয়ে বলছেন।

প্রভাত হেসে ফেলে, তুমি ঠিক ধরেছ, আশ্চর্য বৃদ্ধি খুলছে দিন দিন! আমি একটা গল্পের প্লট বলছিলাম।

অফণার মুখ লাল হয়ে ওঠে, যান, আর আপনার সঙ্গে কথা বলব না।

—আহা, রাগ করছো কেন, দাঁড়াও, এবার সত্যি কথা বলছি।

— না আমি গুনব না, কিছুতেই ন'। বলে কানে আঙ্গুল দিয়ে অফণা বদে থাকে।

প্রভাত কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকে। টেবিল থেকে একটা কাগন্ধ নিয়ে লিথতে বসে। অরুণার জানতে ইচ্ছে করে প্রভাত কি লিথছে, কিন্তু মান খুইয়ে জিজ্ঞেস করতে পারে না। প্রভাতই তার কাছে কাগজটা এগিয়ে দেয়। অরুণা দেখে বড় বড় করে লেখা ররেছে, "কে বকেছে, কে মেরেছে, কে দিয়েছে গাল ?" একবার বলতো খুকী, তাকে আমি খুব বকে দেব।

অরুণা হেদে গড়িয়ে পড়ে। বাবা, আপনার সঞ্চে কেউ পারবে না, ভাগ্যি বিয়ে হয়নি, বউকে জালিয়ে মারতেন তাহলে।

এই ধরনের হান্ধা হাদি-ঠাট্টার মধ্যে অরুণা জিজ্ঞেদ করে বদে, আচ্ছা বলুন তো, আমি কি রকম মেয়ে ?

- —থু—উ—ব ভাল।
- —সত্যি বলুন না?
- —বলছি তো, ভীষণ—ভীষণ ভালো।

অরুণা তবু প্যান প্যান করে, না, আপনি নিশ্চয় ঠাটা করছেন।

- —মোটেই না।
- —কলেজের মেয়েরা কিন্তু আমায় বলে পাকা।
- প্রভাত ফোড়ন কাটে, একটু বেশি।
- —তবে যে বলছিলেন আমি ভালো মেয়ে?
- --বাঃ, পাকা কি থারাপ ? পাকা আম বুঝি ভালো হয় না ?

অরুণা আবার হেসে ফেলে, আপনি বিচ্ছিরি লোক। রাগাও যায় না, যা বোকা-বোকা কথা বলেন।

অরুণার বাবা এসে ঘরে ঢোকেন, কি রে খুকী, আবার কি আবদার হচ্ছে ? প্রভাত উঠে দাঁড়ায়, না, জিঙ্কেস করছিল, আম পাকা থেতে ভাল, না কাঁচা—

রমেশবাবু হা-হা করে হাসেন, এ আবার জিজ্ঞেদ করতে হয় নাকি? পাকা আম দব দময় ভালো। আমাদের ছোটবেলায় কি আমই না থেয়েছি, দে দব কথা মনে হলে এথনও জিবে জল আদে।

অরুণা হাসি চাপতে চাপতে উঠে যায়। প্রভাত রমেশবাবুর
সঙ্গে গভীর মনোযোগের সঙ্গে আম-তত্ত্ব আলোচনা করতে থাকে।
হঠাৎ রমেশবাবু জিজ্ঞেন করেন, বই লিথে তোমার ভালো রোজগার
হয় ?

- -- বিশেষ আর কি, চলে যায়।
- —তবে এম-এ পাস করে শুধু ঐ নিয়ে পড়ে আছো কেন ? **এর্কিরী** করলে তো পারো ?
  - দিচ্ছে কে বলুন ?
  - -- भिटन क्द्रित ?
  - যদি কেরানীগিরি না হয়।

রমেশবারু খুশি হয়ে বললেন, কেরানী হতে তোমায় বলবো কেন? কাল আমার অফিসে এস, ক্যানিং স্টিটে।

- —আপনার অফিসে, কথন ?
- সকালের দিকেই এস। আমারই জানাশোনা ফারমে একজন বিশ্বাসী লোক খুঁজছে। অন্তত আড়াইশ'থেকে তিন শ'টাকা মাইনে আরম্ভ। আমি বলে দিলে তোমার হয়ে যাবে।

ক্বতজ্ঞতায় প্রভাতের চোথ সজল হয়ে ওঠে, তাহলে সত্যিই বড় উপকার হয়। একটা বাধাধরা রোজগার থাকলে ভাবনা থাকে না।

—সে তো বটেই। তাছাড়া তুমি লেখক, নাম হলে বই থেকেও টাকা পাবে। —বেশি টাকা আমি চাই না, তবে মা'র শেষ জীবনটা যদি স্থাধ রাধতে পারি।

রমেশবার প্রভাতের দিকে তাকিয়ে কি যেন ভাবেন।

আফণার বাবার স্থপারিশে তিন শো টাকা মাইনের চাকরী পেরে অবধি প্রভাতের জীবন অনেকটা বদলে গেছে। আর সে সময়-অসময় আশুদার দোকানে গিয়ে আড্ডা মারতে পারে না। আশুদা বলেন, খুব ভালো কথা প্রভাত, তোমাদের উন্নতি দেখলে বড আনন্দ হয়। দেখো, কেইর অক্টেও যদি কিছু ব্যবস্থা করতে পার।

আগুদা যে কেষ্টর জন্মে দব সময় চিন্তা করেন তা প্রভাতের অজানা ছিল না। বলে, কেষ্টটা ষে আমার চেয়েও পাগল আগুদা, ম্যাট্রিকটা পর্যন্ত পাদ করলো না।

—তা আর জানিনে! এত বৃদ্ধি, কিন্তু বড় গোঁয়ার-গোবিন। আবার তেমনি একরোধা। ওর মনটা বোঝা শক্ত। আমার কাছে আসা তো প্রায় ছেড়েই দিয়েছে। দেখো, তুমি আবার ফাঁকি দিওু না।

প্রভাত হাদে, কি ষে বলেন, সকালের চা এথানে না থেলে আমার লেখাই বার হয় না।

চাকরী নিয়ে আর-এক মৃদ্ধিল হল প্রভাতের। ঠিকমত সে বেলারাণীর কাছে হাজিরা দিতে পারে না। আজ রবিবার তাই সাত দিন পরে বেলারাণীর বাড়ি এলো। বেলারাণীও ছাড়ার পাত্রী নয়। জিজ্ঞেদ করে, কি, পথ ভূলে নাকি?

- —না, কাজে ব্যস্থ ছিলাম।
- —কি এমন কা**জ গুনি, কুমারী** ছাত্রী পড়ানো ?
- —কি যে বলেন।

বেলারাণীর জিদ চেপে ষায়, সত্যি বলুন না মেয়েদের কি পড়ান ?

- ---কেন, বই-এ যা লেখা থাকে।
- —কি জানি, আমার মনে হয় আপনার বয়সী মা**স্টারের সক্তে** ছাত্রীরা প্রেম করে, পড়ে না এক পাতাও।
  - -- এ আপনি কি বলছেন ?
  - —সত্যি করে বলুন তো অরুণাকে আপনি ভালবাসেন কি না ? প্রভাত দৃঢ় অথচ সংযত স্বরে উত্তর দেয়, বাসি।
  - —তবে ? এতক্ষণ যে অস্বীকার করছিলেন ?
  - —এ কথা তো জিজেন করেন নি।
    বেলারাণীর মাথায় যেন আজ ভূত চেপেছে, অরুণার বয়ন কত ?
  - ---আঠারো-উনিশ।
  - কি আছে তার ?

প্রভাত দে-কথার উত্তর না দিয়ে বলে, আজ বোধ হয় আপনার মন ঠিক নেই। আমি বরং অন্ত দিন আসব।

বেলারাণী চেঁচিয়ে ওঠে, না, আমার সব কথার জবাব দিয়ে যান।

- ---বলুন।
- --অরুণার চেহারা ভালো?
- ---মাঝামাঝি।
- —আপনাকে ভালবাদে?
- --জানি না।
- আপনি মনে করেন অরুণার বাবা আপনার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে বদবেন ?
  - --- ना ।
  - —তাহলে অরুণার পেছনে দৌড়চ্ছেন কেন ?
  - —দৌডইনি তো।
  - —দিন নেই ব্লাত নেই, ওর কাছেই তো পড়ে থাকেন।

# প্रভাত বিশ্বিত হয়, এ कथा कে বললে १

- --আমি জানি।
- —ওটা সত্যি নয়। আমি একটা চাকরী পেয়েছি—
- —চাকরী ? কোথায় ?
- —বড় অফিসে। ভালো মাইনে দেয়, আরুণার বাবা রমেশবারুই করে দিয়েছেন।
  - —ও, বেলার। শিগন্তীর হয়ে যায়। তাহলে লেখা-টেখা ছেডে দেবেন 🏞
  - --কেন, চাকরী করলে কি লেখা যায় না?
  - आभारमञ भारत्व राखाला वामा विकास १
- —বদলে এনেছি, দেখবেন ? প্রভাত পকেট থেকে থাতা বারু করে দেয়।
  - -- এখন সময় হবে না, আমি দেখে রাখব পরে।
  - —আজ তাহলে আসি। প্রভাত উঠে দাঁডায়।
  - -- বস্থ না, খেয়ে যাবেন।
  - —মাজ আমার একটু তাডা আছে।
  - বেলারাণী বিরক্তি চেপে বলে, কবে আসবেন ?
  - —আজ হবে না, বলেন তো কাল আসতে পারি।
  - —বেশ, তাই আদবেন। বেলারাণী পেছন ফিরে দাঁড়ায়।

বেলারাণীর ব্যবহারে যদিও প্রভাত খুব বেশি রকম অবাক হয়েছিল কিন্তু এর কারণ দে বুশতে পারে নি। সারাদিন বেলারাণীর কথাগুলোই মনে মনে মনস্তত্বের কষ্টিপাথরে ঘষে বিচার করার চেটা করেছে, তবু যুক্তি-সঙ্গত কারণ খুঁজে পায়নি। বিকেলবেলা প্রভাত অনস্ত-কেবিনে যাবে বলে দরজায় তালা দিচ্ছিল, নিজের নাম শুনে ফিরে দেখে বিনোদ। বড় গাড়ীতে বসে আছে।

প্রভাত হাসিমূথে অভ্যর্থনা করে, কি সোভাগ্য, আপনি নিজে?

- —বিনয় করবেন না, বিশেষ দরকার আছে, চলুন। প্রভাত গাডীতে উঠে জিজ্ঞেন করে, কোথায় যাবেন ?
- —চলুন, লেকে যাই।

গাডীতে স্টার্ট দিয়ে বিনোদ প্রশ্ন করে, এ ক'দিন আদেন নি কেন ?

- --কাজ ছিল।
- —বেলা রোজ আপনার থোঁজ করে। প্রভাত অপ্রতিভ কণ্ঠে বলে, কাল ঠিক যাব।
- —তা নয়। বেলার মত মেয়ে যার হাসির দাম একশ' টাকা, সে আপনার থোঁজ করছে—
  - আপনি আমার বিষয় কি বললেন ?
- —আপনার ছাত্রীর কথা বললাম, বোধ হয় পড়াতে ব্যস্ত আছেন।
  প্রভাত এতক্ষণে ব্যতে পারে, কেন আজ বেলারাণী বার বার
  অরুণার কথা বলে তাকে আঘাত করার চেষ্টা করেছে। এ ইর্মা ছাড়া
  আর কিছুই নয়। তবু প্রভাতের খট্কা লাগে, অরুণাকে বেলারাণীর
  ইর্মার কি থাকতে পারে ! বেলারাণী রূপবতী, স্থনামধন্তা এবং এস্থর্যবতী,
  অরুণা তে! তার কাছে অতি সাধারণ।

গাড়া এসে লেকের ধারে থামে, সে দিকটা অপেক্ষাকৃত নির্জন। প্রভাত নামতে যাচ্ছিল, বিনোদ তাকে সিগারেট এগিয়ে দেয়। প্রভাত কিছু না বলে সিগারেট নেয়। বিনোদ দ্বীয়ারিং-এ ভর দেওয়া হাতের ওপর মাথা রেথে আরাম করে বসে। হঠাৎ বিনোদ জলের দিকে তাকিয়ে একটা বড দীর্ঘখাস ফেলে, প্রভাত সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তার দিকে তাকায়।

—এথানে বেলাকে নিয়ে কতদিন এসেছি। প্রভাত জিজ্ঞেদ করে, আজ-কাল আর আদেন না ?

- --- না। আমার সঙ্গে বেরুতে ওর ভাগে লাগে না।
- **—কেন** ?

বিনোদ স্লান হাদে, আমাকে যে পুরোপুরি জেনে ফেলেছে, আর তো দাম নেই।

প্রভাত চুপ করে থাকে।

—জীবনে স্থথ নেই প্রভাতবার্, বড় ফাঁকা লাগে। লোকে ভাবে আমার সব আছে, গাড়ী, বাড়ি, টাকা। কিন্তু তারা জানে না আমার কিছু নেই।

প্রভাত আন্তে আন্তে বলে, আপনি বড্ড দেটিমেণ্টাল!

- —সে যাই বলুন। আমার মত জীবন অতি-বড় শক্রবও যেন নাহয়!
  - —কিন্তু আমার কাছে কি দরকার বললেন না তো ?

বিনোদ ম্লান হেসে প্রভাতের দিকে তাকায়, দরকার কথা বলার।

- ---কথা ?
- —হাঁা। বিশ্বাস করুন প্রভাতবারু, প্রাণ থুলে কথা বলারও আমার একটা লোক নেই।

বিনোদ কত কি বলে যায়। প্রভাতের সব চেয়ে বড় গুণ অঞ্চের কথা সে মন দিয়ে গুনতে পারে। নিজের কথা বলতে সকলেই চায়, কথা শোনার লোকই কম। তাই বোধ হয় প্রভাতের আদর অনেকের কাছে।

বাড়ি ফেরার সময় বিনোদ প্রশ্ন করে, আপনার লেখা কোন নাটক আছে ?

- -কেন বলুন তো?
- আমার বাড়িতে পাড়ার একটা ক্লাব আছে। মাঝে মাঝে তারা থিয়েটার করে। নতুন নাটক খুঁজছে, আছে না কি ?

প্রভাত উৎসাহিত হয়, নিশ্চয় দেবো, নাটকটা ধারাবাহিক ভাবে। ছায়ামঞ্চে বেরিয়ে ছিল।

- —ক'টি মেয়ে-চরিত্র ?
- ---চারটি।

वितान वल, इ'ि त्यस जामात्तर काना जारह।

- —অ্যামেচার ?
- .—ই্যা, আমেচারই। তবে টাকা নেয়, চল্লিশ কিংবা পঞ্চাশ যে রক্ম খাটনী।
- সে রকম মেয়ে আমিও দিতে পারি। চিনায়ী, আমার এক বন্ধুর স্থী। আামেচারে বেশ ভাল অভিনয় করে। অবস্থা বিশেষ ভাল নয়, তাই টাকা নেয়।

বিনোদ খুশি হয়ে বলে, তাহলে আজই নাটকটা দেবেন। যত শীঘ্র হয় আবার রিহার্সেল শুক্ত করতে হবে কিনা?

মানুষ যে পথে নিজের ভীবনকে চালাবার চেষ্টা করে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তাহয়ে ওঠে না। কেষ্ট এতদিন ভেবেছিল গৌরীকে ব্ঝিয়ে সে নিজের মত করে গড়ে তুলবে, ক্রমে সে-আশা স্বদ্রপরাহত বলে মনে হতে লাগল। গৌরীর মনে যে ছল্ম দেখা দিয়েছে তাকে অস্বীকার করার ক্ষমতা কেষ্ট্র না থাকলেও স্বীকার করে নিতেও, সে পারে না, দিনের পর দিন ছন্ধনের মধ্যে কথা কাটাকাটি হয়েছে।

কেষ্ট বলে রোজগার আমাদের করতেই হবে বদি সংসার পাততে চাও। টাকা না হলে চলবে কি করে?

গৌরী সরোষে উত্তর দেয়, তাই বলে মিথ্যে কথা বলে—

—সত্যি-মিথ্যে তুমি কি বোঝ, সারা ছনিয়াটাই মিথ্যে। আজকের

দিনে মাস্টার মিথ্যে, ছাত্র মিথ্যে, কেরানী মিথ্যে, ব্যবসাদার মিথ্যে।
কি মিথ্যে নয় ?

গৌরীর চোথে জল এদে যায়, কেইদা. আপনার পায়ে পড়ি, আমার এতদিনের বিশ্বাস ভেক্ষে দেবেন না।

কেষ্ট বিরক্তির স্বরে বলে, একঘেরে কালা থামাও। চোখে ঠুলি বেঁধে আন্ধ হয়ে থাকতে চাও থাকো, কিন্তু চোথ খুললেই দেখতে পাবে মামুষের সত্যিকারের চেহারা। কী বীভংস, কী কুংসিত! ধর্মপুত্তুর মুধিষ্টিরের জন্মে কোন জায়গা নেই এথানে, যা তোমার ক্যায্য পাওনা, তা নিতে গেলেও ঘুষ দিতে হয়—

গৌরী ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে, কোন কথাই তার কানে যায় না। ধরাগলায় বলে, হোক না সবাই থারাপ, আমরা কেন হব ?

কেষ্ট জলে ওঠে, চোরের রাজত্বে বাস করতে হলে নিজে চোর হতে হবে।

- यि ना इडे १
- —মরবে। স্বাই তোমার ওপর দিয়ে মাডিথে চলে যাবে।
- —আর আমি পারছি না।

কেষ্ট ধমকে ৬ঠে, পারতে হবে।

रगीती कानए हाथ मूरह वरन, वनून कि कत्ररवा ?

কেষ্ট গোরীর মৃথের দিকে তাকিয়ে একটু ভেবে নেয়। তারপর সহজ গলায় বলে, মৃথ ধুয়ে, সিঁথিতে সিঁদুর দিয়ে এস।

গৌরী উঠে পড়ে। যন্ত্রচালিতের মত ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।
চিমুকে বাইরে ডেকে বলে, আমার মাথায় সিঁদ্র পরিয়ে দে।

চিম্ন গোরীর ফোলাফোলা চোথ দেথে আশ্চর্য হয়, কি হয়েছে গোরী ?
কালায় গোরীর গলা ধরে আদে, এখন বলতে পারছি না, দিঁদ্র
পরিয়ে দে।

ঘরে পিনাকী না থাকলে চিম্ন জ্বোর করে গৌরীকে ভেতরে নিম্নে গিয়ে সব কথা শুনে নিত। উপায় না থাকায় তাড়াতাড়ি সিঁদ্র এনে গৌরীর মাথায় দেয়, এ নকল সিঁদুর যেন সত্যি হয়।

বলতে গিয়ে চিমুরও চোথ ছলছল করে ওঠে।

কেই গোরীর জন্মে অপেক্ষা করছিল। ফিরে আসতেই বলে, বাঃ, এই তো বেশ বৌ-বৌ দেখাচ্ছে, চুলটা খুলে ফেল। যা শাডী পরে আছো, তাইতেই চলবে।

আধ ঘণ্টার ভেতরে তারা তৈরি হয়ে বেরিয়ে পড়লো বালিগঞ্জের উদ্দেশে। কেষ্ট আগেই সব কথা গৌরীকে বলেছিল, কেমন করে ছেলেটিকে চাপা দিয়ে গাড়ী চলে যায়। কি ভাবে সে ঘু'বার টাকা নিয়ে এসেছে এবং এবার গৌরীকে নিয়ে সে শেষবারের মত টাকা সংগ্রহ করতে যাচ্ছে।

ট্রাম থেকে নেমে তারা রিক্সা করে বাড়ির সামনে এসে হাজির হ'ল। ভয়ে, ঘেরায় বার বার গৌরীর চোথ জলে ভরে যায়। কেইর সেদিকে নজর নেই, প্ল্যানটা ঠিক করে দিচ্ছে।

কর্তা-গিন্নী বেডাতে গিয়েছিলেন, ফিরেই ঘরে এদের দেখে শুস্তিত হয়ে গেলেন। কোন কথার আগেই গৌরী কেঁদে ফেলে।

ভদ্রমহিলা কেটকে বলেন, আপনার স্ত্রী বুঝি—এরই ভাই ? কেট নীরবে সমতি জানায়।

ছেলেটি যে মারা গেছে, তা বুঝতে এদের এতটুকু কট হয় না। বিশেষ করে গৌরীর চেহারা দেখে, রুক্ষ চূল, চোথ কানায় ভরা। কর্তা মুহস্বরে জিজ্ঞেদ করলেন, কবে ?

কেষ্ট শান্ত স্বরে উত্তর দেয়, চার দিন আগে।

- --ভাক্তাররা কিছু করতে পারলে না ?
- ---না।

- —আহা! আপনার স্ত্রীকে দেখে বড় কট হচ্ছে। কি করে ওঁকে বোঝাই!
  - ७ यि वित्वा त्यात, अत्र मा। मात्न जामात्र मा छणी ?

তক্ষণী গিল্লী-মা বলেন, মোটর চালানো আমি ছেড়ে দিয়েছি, এত বড অক্তায় আমি করেছি—

গৌরী কাদতে কাদতে হঠাং বলে ওঠে, আপনার কি দোষ, সবই নিয়তি।

গৌরীকে কথা বলতে দেখে ভদ্রমহিলা সত্যি খুশি হন। আপনাদের যা ক্ষতি করেছি, তা তো মেটাতে পারবো ন।। তবে আমাদের ক্ষমতায় যা কুলোয়, সবই করবো।

কান্নাকাটি চললো অনেকক্ষণ। কর্তা বিচক্ষণ লোক। এক সময় কেষ্টর হাতে পাঁচশো টাকার নোটের থামটা ধরিয়ে দেন। কেষ্ট নিরাসক্ত ভাবে নোটগুলি গৌরীর আঁচলে বেঁধে দেয়।

তারা যথন বাইরে এনে রিক্সায় পাশাপাশি বসে, তথন বেশ বেলা হয়ে গেছে। গৌরী কেঁদে কেঁদে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। কেন্ট চুপ করেই বসে থাকে। কিছু দূর আদার পর য়ে মিটির দোকানের সামনে ছেলেটি চাপা পড়েছিল, সেথানে কেন্ট রিক্সা থামাতে বলে। মিষ্টিওয়ালাকে জিজ্ঞেদ করতে হয় না। নিজে থেকেই বলে, নমস্কার বাব্। ছোক্রা ভাল আছে, ক'দিন থেকে কাজে লেগেছে। ইঙ্গিতে দেপিয়ে দেয়।

মোটা সোটা ছেলেটি সন্দেশ বিক্রি করতে ব্যস্ত। গৌরীর কাছ থেকে পাঁচটা টাকা নিয়ে কেণ্ট মিষ্টিওয়ালার হাতে দেয়। মিষ্টিওয়ালা নিতে চায় না—না-না, আর কেন দেবেন ?

- —ছেলেটকে জামা কিনে দেবেন।
- --- আপনার দয়ার শরীর, বাবু।

আর কথা না বলে কেই রিক্সায় উঠে বসে। গৌরী জিজেন করে, ছেলেটির কি হয়েছিল ?

---ও-ই গাড়ী চাপা পড়েছিল।

রিক্সা তথন চল্তে শুরু করেছে, গৌরী মৃথ বাড়িয়ে ছেলেটাকে দেখে, কপালে হাত ঠেকায়। কি যেন প্রার্থনা করে।

সেই দিন থেকে গোরী অনেকথানি বদলে গেল। আর আগের মত ছেলেমান্থবিতে তার মন ভরে ওঠে না। সব কিছুই করতে হয় বলে করে। কেন্টর কোন কথাই সে অমান্ত করে না, কিন্তু তাতে প্রাণ নাই। সংসার-অভিজ্ঞ কেন্ট বোঝে আন্তে আন্তে সয়ে যাবে, এ নিয়ে ঝগড়া করে লাভ নেই। তাই বেশির ভাগ সময় বাইরে বাইরে ঘোরে।

আজকাল গৌরীর নিজেকে নিঃস্ব মনে হয় ! এতদিন মান্থবের ওপর যে তার খুব বেশি আস্থা ছিল তা নয়, কিন্তু কেইর উপর বিশ্বাস ছিল খুব বেশি। সেই বিশ্বাসের শেকড কেই নিজে হাতে উপড়ে ফেলে দিলে। আর সে কিসের ভরসায় বেঁচে থাকবে। তার জীবনের দাঁড়ি-পালার একদিকে ছিল আত্মীয়স্বজন সকলে, আর-একদিকে ছিল একা কেইদা। সেই কেইদাকেই সে বেছে নিয়েছিল আর কিছুর জত্যে নয়, কেইদা প্রকৃত মানুষ বলে।

কেইর নিজের কথাগুলোই ঘুরে ফিরে গৌরীর মনে পডে। চোঝ খুলে দেখ, দেখবে মান্ধবের সন্তিয় চেহারা, কী বীভৎস, কী কুৎসিত। আজ গৌরীর কাছে কেইও যে তাই—দে-ও যে বীভৎস, দে ও যে কুৎসিত। সেই প্রথম দিন যে কেইদা শাড়ী কিনে দিয়েছিল, দোকানে খাইরেছিল, সে-কণা মনে করে গৌরী কত দিন মিষ্টি স্বপ্ন দেখেছে। আজ বখনই মনে হয় সে সবই লোক-ঠকানো টাকায় তার মন বিধিয়ে ওঠে। তার ভাইও পুড়েছে ঐ টাকায়। গৌরীর চোথে জল ভরে আসে। আজ বার বার তার রাজেনের কথা মনে পডে। রাজেন তাকে
সিত্যিই ভালবেসেছিল, গাঁ থেকে কলকাও আসা অবধি সব সময় সে
কাছে কাছে থেকেছে। ভাইয়ের অস্থথের সময় টাকা দিয়ে সাহায্য
করতে পারেনি বলে গোরী তার প্রতি বিম্থ হয়েছিল। টাকার জয়েই
কেইর কাছে আসতে হয়েছিল। এখন বোঝে, রাজেন টাকা রোজগার
করতে পারেনি ভালমামুষ বলে। রাজেনকে তার এতদিন মনেই
পড়েনি। একথা ভেবে নিজেকে সে ধিকার দেয়। গোরী দীর্ঘশাস
কেলে, এখন আর ফেরবার পথ নেই।

এই নতুন জীবনের আস্বাদ না পেলেই বোধ হয় ভালো হত, গৌরী ভাবে। বন্তী থেকে চলে এদে এখানে সংসার পাতার পর থেকেই তার জীবনের তেগ্রী বেডে গেছে। এত স্থ্য এত আনন্দের কোন খবরই সে জানত না। দিনের পর দিন নতুন নতুন স্বপ্নের জাল বুনেছে অথচ একদিনে সব ছিঁডে গেল। চিন্নুর সঙ্গে বসে বসে যুক্তি করেছে বিয়ের পর কেমন করে ঘরকন্না করবে। বাডি ভাগ হয়ে গেলে কেইর নিজের জায়গায় সে গৃহিণী হয়ে ঢুকবে। তারপর ছেলেপুলে, ভাবতেই গৌরীর মুখ লজ্বায় লাল হয়ে ওঠে।

চিম্ন বলত, দেখিদ, তথন আমায় চিনতে পারবি না।

গোরী কপট রাণের সঙ্গে উত্তর দিয়েছে, কি যে বলিস, আমি তো একটা ভিকিরা—

—হবি তো রাজরাণী—

এ সবই তো মিথ্যে হয়ে গেল। গৌরী মনে মনে ঠিক করে একথা সে কাউকে বলতে পারবে না, চিম্নকেও নয়। এতথানি হার সে কি করে স্বীকার করবে ?

চিম্ব এদে জিজেন করে, কি হয়েছে বল ?

-- না, কিছু না।

- —সত্যি কথা বল না— গোরী বিরক্ত হয়, বলছি তো কিছু হয় নি।
- —তবে কাদছিলি কেন?
- ---শরীর থারাপ।

চিন্ন কিছুতেই গৌরীর পেট থেকে কথা বার করতে না পেরে ধরে নেয় কেষ্টর সপে তার কোন রকম ঝগড়া হয়েছে।

কলকাতার লোক পাগল হয়ে উঠেছে। আজ বাস বন্ধ, কাল ট্রাম বন্ধ, পরদিন সাধারণ ধর্মঘট। তারপর সরকারের একশ' চুয়ালিশ ধারা জারি, আইন-অমান্ত আন্দোলন, টিয়ার গ্যাস, লাঠি চার্জ, জেল। পরদিন কাগজে হতাহতের সংখ্যা।

এ ধরনের থবরে কোন বৈচিত্র্য নেই, লেগেই আছে। আ**জ কাল** আর কেউ কারণ জিজেদ করে না। ছাত্র, শিক্ষক, কর্মী, শ্রমিক কিংবা ব্যবসাদার, কারুর না কারুর অভিযোগের স্থযোগ নিয়ে শহরে বিশৃদ্ধলার সৃষ্টি।

দেবেনদার বাড়িতে আজ সবাই জমা হয়েছে। দেবেনদা ইজিচেয়ারে অর্ধশায়িত অবস্থায়। তাঁর চোথ-মুথ উত্তেজিত, জোর গলায় বলে চলেন, এ সাধারণ ধর্মঘট সফল করা চাই-ই। যাতে একটাও দোকান না থোলে ট্রাম বাদ না চলে। দেশের লোক ব্যুক অন্তায় চিরকাল বেঁচে থাকতে পারে না! ন্তায়কে আমরা ফিরিয়ে আনব। যে মহং আদর্শের জন্ম হাজার হাজার ভারতবাদী স্বাধীনতা-সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছিল সেই আদর্শকে আবার মান্ত্রের চোথের সামনে তুলে ধরতে হবে—

দেবেনদা আরও হয়ত বলতেন, কালী থামিয়ে দেয়, অত কথার কি আছে দেবেনবারু? আপনি হুক্ম করুন, আমরা তামিল করব।

—সেই কথাই তো বলছি।

—বেশি কথায় কাজ হয় না।

कानीत मनवन टाँठिया ७८५, वामता क अ हारे।

দেবেন্দা আখাদ দেন, কাজ তো তোমরাই করবে। তোমরা নবীন, তোমরাই তো আমাদের ভরদা।

কালী জ্বাব দেয়, আপনি কিছু ভাববেন না। আমি সব ঠিক করে রেথেছি। কাল দেখবেন কলকাতা শহর ঘুম্চ্ছে। যে পাড়ার যে দল আছে সকলের সঙ্গে কথা হয়ে গেছে, স্বাই মহডা রাথবে।

• গরম গরম আলাপ আলোচনার পর কালী দলবল নিয়ে চলে গেল। চুনীলাল কিন্তু তথনও বদে ছিল। একটু বাদে মৃত্যুরে জিজ্ঞেদ করে, দেবেনদা এটা কি ঠিক হ'ল?

- —এই কালীর হাতে সব ছেড়ে দেওয়া।
- —ও যে কথা শুনতে চায় না।

চুনীলাল বিরক্ত হয়, তাহলে ওকে ত্যাগ করুন।

দেবেনদা হাদেন, ত্যাগ করা সোজা, কিন্তু কালীর মত কাজের লোক ক'টা পাবে ?

—তা হতে পারে, কিন্তু আপনার আদর্শের সঙ্গে যার মিল নেই, তাকে নিয়ে কি করে কাজ করবেন ?

দেবেনদা চুপ করে থাকেন। চুনীলাল দেবেনদাকে সত্যিই শ্রদ্ধা করে, তাঁকে অযথা আঘাত দিতে সে মোটেই চায় না। কিন্তু কালীর ব্যবহারে তার থটকা লাগে, ভাবে এর মধে নিশ্চয় কোথাও গলদ আছে!

— তুমি অত ভেবো না, চুনীলাল। কালী আমার আদর্শ ঠিক ব্রতে পারবে। আজ না হয় ছ'দিন পরে। তুমি দেখো, সে নিশ্চয় এমন কিছু করবে না যাতে আমার আদর্শ নীচু হয়, আমাদের মাথা হেঁট হয়। পরদিন সাধারণ ধর্মঘট হয়েছে পুরোমাজায়। এতথানি সফল হবে কালী নিজেও ভাবেনি। সকালের দিকে ট্রাম-বাস বেরিয়েছিল বটে, তবে ছ'-তিনটে পোড়াতেই বন্ধ হয়ে গেছে। ছ'-একটা দোকান লুঠ করতেই সব ছড-দাড বন্ধ করে দিয়েছে। ছপুরের দিকে সত্যিই কলকাতা শহর ঘুমিয়ে পডে।

চুনীলালের সঙ্গে ভামলের দেখা হয়েছিল, বড রান্তার ওপর সে তথন অভাদের সঙ্গে ট্রাম পোডাতে ব্যস্ত। চুনীলাল জিজ্ঞেস করে, এ কি করছ ভামল ?

- —দেখতেই তো পাচ্ছো!
- —দেখছি তো ঠিক, পাগলামী করছ, এ তো আমাদের আদর্শ নয়?
- —আদর্শ-ফাদর্শ জানি না, কালীদা যা বলেছে তাই করছি।
  চুনীলালের চোথের সামনে ট্রামটা দাউ দাউ করে জলে ওঠে।
  সেই আগুনের মধ্যে চুনীলাল যেন দেখতে পেল দেবেনদার আদর্শ পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে।

খ্যামলরা হি-হি করে হানে, হাততালি দিয়ে লাফায়। পুলিসের গাড়ী দেখলে ভোঁ-ভাঁ পালিয়ে যায়।

শ্রামলের সঙ্গে আর-একবার কথা হয়েছিল চুনীলালের। তুপুরের পর। শ্রামলই জিজেন করে, কি চুনী, তুমি কিছু করছো না?

- --কি করবো?
- —শুধু বক্তৃতা, কি বল ? ওতে তো আর কোন ভয় নেই।
  চুনীলাল মান হাসে, শ্রামল, ট্রামগুলো যে পোড়ালে, জেনো ওগুলো
  দেশেরই জিনিস, ক্ষতিই হ'ল, লাভ হ'ল না—
  - —লাভ নেই কি বলছো, প্রচুর লাভ হয়েছে।

## --কি রকম ?

খ্যামল গলা থাটো করে বলে, আজ স দালে একটা মনোহারীক দোকান লুঠ ক্ররেছি, কিছুতেই দোকান বন্ধ করছিল না। ব্যস, দিয়েছি ব্যাটার দফা সেরে। আমি নিজেই কত টাকার মাল সরিয়েছি জানো?

- <u>—কত ?</u>
- —টাকা পঞ্চাশ।
- —তাই নাকি?
- —ও তো কিছু না। কালীদা, মাইরি প্রাতঃম্মরণীয় লোক, একটা স্থাক্রার দোকান।
  - —বল কি, সত্যি ?

শ্যামল থেঁকিয়ে ওঠে, আমি কি মিথ্যে বলছি ? স্থাকরার দোকানটা অবিশ্যি বন্ধই ছিল, কালাদা নিজেই গোলমাল বাধিয়ে দরজা ভেঙ্গে লুঠ করেছে। সব রকম যন্ত্র ওর কাছে আছে কিনা।

চুনীলাল বিশ্বিত হয়। এত কথা দে জ্বানতো না। খ্যামল আবার বলে, তুমি একটা মেয়েছেলে, কিছু করতে পারলে না!

#### -- কি আর পারলাম।

পকেট থেকে এক প্যাকেট দামী সিগারেট বার করে শ্রামল চুনীলালের হাতে দেয়, এই নাও, একটা বিড়ি-সিগারেটের দোকানও লুঠ করেছি। মাস্থানেক সিগারেট না কিনে চলে যাবে। শ্রামল আজ্ব-প্রসাদের হাসি হাসে।

সারাদিন চুনীলাল এতটুকু শান্তি পায় না। তিন বার সে দেবেনদার সঙ্গে দেথা করতে গিয়ে ফিরে এসেছে, উনি বাসায় ছিলেন না। সব কথা তাঁর সঙ্গে আলোচনা করার জত্যে চুনীলাল ছটফট করেছে। শেষে সঙ্গ্যের পর দেখা হ'ল। দেবেনদা উত্তেজিত হয়ে পায়চারী করছেন, কালী নিজের বাহাছরীর কথা বলে যাছে, যা বলেছিলাম হ'ল কি না। একটা ট্রাম বাদ চলে নি, স্থূল, কলেজ, অফিদ, দোকানপত্ত মায় বাজার পর্যস্ত—

দেবেনদা বলে ওঠেন, বাহাত্ব কালী। আমি দেখতে পাচ্ছি দেশে জাগবণ আসছে। কত সহজে লোকে এই সব আন্দোলনে আজ সাড়া দিচ্ছে।

চুনীলাল চেঁচিয়ে বাধা দেয়, দেশের লোক তো সাড়া দেয় নি!
দেবেনদা বিশ্বিত হন, কি বলছো চুনীলাল, আজকের ধ্রুঘট সার্থক
হয়নি ?

- ---না।
- --কে**ন** ?
- —দোকান বন্ধ হয়েছে লুঠ করেছেন বলে। লোকে স্থল কলেজ যাম্রানি মার থাবার ভয়ে। ট্রাম-বাস চলেনি, আপনারা পুডিয়েছেন বলে।

উত্তেজনায় চুনীলালের গলা কাঁপছিল। চেঁচাতে গিয়ে চোথে জল এপে যায়, এই আপনার আদর্শ দেবেনদা, গুণ্ডামী—

- চুনীলাল! দেবেনদা ধম্কে ওঠেন। চুনীলাল চোথ নামিয়ে নেয়।
  দেবেনদা বলেন, সব কাজেরই ভাল-মন্দ হুটো দিক আছে, গুধু
  মন্দটা দেথলেই তো হবে না।
- —এর মধ্যে কি ভাল আছে আমি তো ব্ঝতে পারছি না। দোকান
  নুঠ করে, নিরীহ জনসাধারণকে মারের ভয় দেখিয়ে যদি দেশের উন্নতি
  করবেন ভেবে থাকেন, তা ভূল, ভয়ন্ধর ভূল।
  - —তোমার কাছে আমায় রাজনীতি শিথতে হবে ?

চুনীলাল জোর গ্লায় বলে, মোটেই না। আমি যা বলছি তা আপনারই কাছে শেখা। সেই দেবেনদার কাছে শেখা যে দেবেনদা দেশকে ভালবাসতো। যে আজ রাজনীতির নামে স্বার্থসিদ্ধির চেটা করছে, তার কাছে নয়।

দেবেনদার কান লাল হয়ে ওঠে, কি বাংজ বকছ ?

—আপনি আমায় ভালবাসতেন আমি স্পষ্ট কথা বলি বলে।

कानी रम्पाएन काटि, किन्न उथन वास्क वक्टि ना।

চুনীলাল উত্তেজিত হয়ে ওঠে, দেবেনদা বিশ্বাস করুন আপনি গুণ্ডাদের হাতে পড়েছেন, তারা শিথণ্ডীর মত আপনাকে—

কথা শেষ হতে পারলো না, কালী বিদ্যুদ্বেগে চুনীলালের সামনে এদে দাঁড়ায়ু, কে গুণ্ডা ?

চুনীলাল আরও চেঁচায়, কে গুণ্ডা ব্রতে পারছো না ?

সঙ্গে সংস্থা কালী সজোৱে চড় মারে চুনীলালের গালে, বেশি ফড়-ফড় করলে জানে মেরে দেব। ভাগ।

কালীর রক্তবর্ণ চোথ দেখে কেউ আর চুনীলালকে সাহায্য করতে ভরদা পার না। চুনীলাল মাটিতে পডে গিয়েছিল, আন্তে আন্তে উঠে দাঁড়ায়। একবার দেবেনদার দিকে তাকিয়ে মাথা নীচু করে দেখান থেকে বেরিয়ে যায়। লজ্জায়, অপমানে সমস্ত শরীর তার জ্ঞলছে। বিশেষ করে কট পায় এই ভেবে য়ে দেবেনদা, কি শ্রামল, কেউ তাকে সাহায়্য করতেও এলো না, মুখেও একটা সহায়ভূতির কথা পর্যন্ত বললে না!

চুনীলাল দেই ধরনের ছেলে যারা অন্তায়কে কিছুতেই বরদান্ত করতে পারে না। কালীর আড্ডা থেকে বেরিয়ে বাড়ি না ফিরে সোজা গেল মদনের কাছে। মদন চুনীলালের মুথের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে যায়। জিজ্ঞেদ করে, কি ব্যাপার চুনী, এত গন্তীর কেন?

চুনীলালের ম্থ-চোথ তথনও লাল হয়ে আছে। ধীর স্বরে বলে, স্থামলকে ফিরিয়ে আনতে হবে।

- —কোথা থেকে ?
- —গুণ্ডার আড্ডা থেকে।

यहन हयरक उट्ठे, तम कि ?

চুনীলাল একে একে দেবেনদা, কালী সকলের কথা বলে। মদন বিস্মিত হয়, সে কি, সেই দেবেনদা!

- হাঁা, সেই দেবেনদা। গাঁকে আমি এত শ্রদ্ধা করতাম। গাঁর আদর্শে অন্প্রাণিত হ্রেছিলাম, ভোদের কাছে গাঁর কথা এত বলতাম, সেই দেবেনদা।
  - -- **33**1 ?
- —তা ছাড়া আর কি! কতকগুলো অশিক্ষিত লোক সমাব্দের যারা কোন উপকার করতে পারবে না, তারাই ওকে দামনে রেথে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করছে।
  - —ভামলও তাদের দলে?
- —তাই ত দেখছি। কালী যথন আমায় মারলে ও একবার এগিয়ে এল না।

মদন একটু ভেবে নিয়ে বলে, এখন কি করা যায় ?

- ভামলকে বোঝাতে হবে। তাকে ফিরিয়ে আনা আমাদেকর কর্তব্য। বিশেষ করে আমার, কারণ আমিই তাকে নিয়ে গিয়েছিলাম।
  - —বেশ, আমি ভামলকে নিয়ে কাল তোর বাড়ি যাব।

প্রদিন কথামত মদন শ্রামলকে নিয়ে গেল চুনীলালের বাড়ি।
চুনীলাল তাদেরই জয়ে অপেক্ষা করছিল। প্রথমেই জিজেদ করলে,
শ্রামল, কেন তুমি আমার হয়ে কথা বললে না ?

শ্রামল উত্তর দেয়, আমি কি বলব, কালীদা, দেবেনদার সঙ্গে তুমি ঝগড়া করেছ !

- —বগড়া করিনি, ঠিক কথা বলেছি।
- —ঠিক-বেঠিক আমি অত বৃঝি না, ওরকম ভাবে কথা বলা ভোমার উচিত হয়নি।

চুনীলাল রেগে যায়, তাই বলে ফার-অফায় দেখবে না, কেউ ভুক করলে তাকে শোধরাবে না ?

- --কালীদা কোন দিন কাচ্ছে ভূল করে না।
- —ছত্ত্রের কালীদা! দেবেনদার মত একটা অত বড মানুষ।

শ্যামল তাচ্ছিল্যের স্বরে বলে, দেবেনদাকে কি এত বড ভাবো আমি বুঝি না। ও-তো তোমার মত একটা মেয়েছেলে, শুধু লম্বা-চওড়া কথা, কাজের বেলা লবডক্ষা।

- —তোমার মতে কি কাজ মানে লুঠ করা, গুণ্ডামী করা ?
- —সে তুমি যাই বল, কিছু করতে হবে তো? গুধু লেকচার মেরে কি হবে? দেবেনদা এক জন্ম আগে কি করেছেন সেই গল্প করতেই ব্যস্ত, জ্বেল থেটেছে, হান করেছেন, ত্যান করেছেন, যত সব নিকুচি করেছে।

চুনীলালের আর ধৈর্য থাকে না, তবে তোমার গুরু কে, কালী গুণ্ডা?

- —থবদার কালীদার নামে যা-তা বলবে না।
  স্থামল মদনকে বলে, কেন আমাকে এথানে ডেকে আনলি ?
  চুনীলাল উত্তর দেয়, আমি ডাকতে বলেছিলাম।
- **—কেন** ?
- —তোমাকে দলছাড়া করবার জন্মে। শ্রামল বিদ্রূপ করে হাদে।
- —তুমি যথন আমার কথা গুনলে না, ভেবো না আমি তোমার ছেড়ে দেব।

শ্রামল আর কথা না বাড়িয়ে হন হন করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়।
মদন কিছু ব্রুতে না পেরে চুনীলালের মুথের দিকে তাকায়।

চুনীলাল মৃত্রুরে বলে, ছেলেটা একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে।

অফণার সিনেমায় যেতে ইচ্ছে হলেই বাবাকে এসে ধরে। রমেশবার্ সব সময় বলেন, কি ভালো ছবি হচ্ছে বল। অফণা হয়ত বলে, বাপি, নতুন হিন্দী বই এসেছে।

- খবর্দার নয়, হিন্দী বই দেখলে আমার মাথা ধরে যায়।

  যদি বলে বাংলা বইএ যাবে ? খুব ট্যাজিক বই এসেছে।
- —পাগল না কি, পয়দা দিয়ে টিকিট করে কাদতে যাব?
- —তাহলে যাবে কোথায় ?
- -- हेरिब इति ।
- —তোমার তো ওই মেট্রো, নয় লাইটহাউস।
- --- निक्त्य, श्रमारे यि (एटवा, ठीखा घटत वनव।

আজ কিন্তু অরুণা নিজে থেকেই মেট্রোর টিকিট কবার জ্বন্থে বাবাকে ধরেছে। রমেশবাবু কপট বিশ্বয়ের সঙ্গে জিজ্জেস করেন, ব্যাপার কি, তুই বলছিস মেট্রোয় যাবি, ওথানে হিন্দী ছবি দেখাছে নাকি?

- —না বাপি, শেক্সপীয়ারের একটা নাটক। ভীষণ ভাল।
- —সর্বনাশ ! ওর তো কিছুই বোঝা যাবে না।
- --- না বাপি, খুব ভাল। প্রভাতদার কাছে আমি সব গল্পটা গুনেছি।
- —বেশ, তাহলে প্রভাতেরও একটা টিকিট কাটো, ও আমাকে বুঝিয়ে দেবে।

প্রভাতকে নীচে বসিয়ে রেথে অরুণা রমেশবাবুর অনুমতি নিতে ওপরে এসেছিল। মত পেয়ে, মার কাছ থেকে একটা দশ টাকার নোট চেয়ে নিয়ে প্রভাতকে দেয়।

- —বাবা বললেন চারখানা টিকিট কেটে আনতে।
- —চারখানা কেন ?

- ---বাবা মা ঢু'জনে, আমি আর আপনি।
- —আমি গিয়ে কি করব ?
- —বাবাকে বুঝিয়ে দেবেন!

প্রভাত হাঁসে, উনি বোধ হয় ঠাট্টা করেছেন। তুমি তাই সতিয় ভেবে নিলে ?

- —ঠাট্রা-ফাট্রা জানি না, আপনাকে যেতেই হবে।
- —কালকেই দেখেছি যে।
- —দেখলেন কেন ?
- -- वित्नाम धरत निरंत्र त्राल, ७ या था मरथयानी।
- —বিনোদ, বেলারাণী। এদের ছাডা আপনার মন ওঠে না। প্রভাত থামিয়ে দেয়, ঝগডা করতে হবে না, আমি যাবো, হোল তো?

ইন্টারভ্যালে অরুণার নির্দেশমত প্রভাত হল থেকে বেরিয়েছিল হুটো চকোলেট আনতে। দোতলার বারান্দার অনেকেই আইসক্রীম বা পানীয় নিয়ে বদে আছে। বেশির ভাগই বিদেশী। কোণের দিকে হাল্কা নীল রঙের শাড়ী পরে যে মেয়েটি বসেছিল তাকে দেপেই প্রভাত ইতন্তত করে। কিন্তু বেলারাণী তথনি হাতছানি দিয়ে ডাকে, অগত্যা প্রভাতকে অনিচ্ছাসত্ত্বেও সেই দিকে এগিয়ে যেতে হয়। বেলারাণী যেপুরুষটির সঙ্গে বসে আইসক্রীম থাচ্ছিল, সে প্রভাতের পরিচিত না হলেও অচেনা নয়। অনেক ছবিতে অভিনয় করতে তাকে দেখেছে। বেলারাণী জিজ্ঞেস করে, কি থাবেন বলুন ?

## --কিছু না।

—তা কি হয়, অন্তত একটা কোকাকোলা। বেলারাণী দক্ষে সঙ্গে বেয়ারাকে অর্ডার দেয়। ভদ্রলোকটিকে বলে, এর সঙ্গে আলাপ নেই বোধ হয় ? লেখক প্রভাত গুহু আর ইনি অভিনেতা পার্থসারথি। প্রভাত ও পার্থদারথি উভয়ে নমস্কার-বিনিময় করে। বেলারাণী জিজ্ঞেদ করে, আজ আবার কার সঙ্গে এলেন ?

প্রভাত না বোঝার ভান করে তাকায়।

- —কালই তো বিনোদের সঙ্গে এসেছিলেন শুনলাম।
- --অরুণারা---

বেলারাণী হাসে, অরুণারা মানে ?

- --- মানে ওর মা-বাবা।
- —তাই নাকি ? সবাই মিলে। বাঃ গুভদিনটি কবে ?
- প্রভাত ওঠবার চেষ্টা করে, কেন মিথ্যে ঠাট্টা করছেন ?
- ---বস্থন না, দরকার আছে।

শো শুরু হ্বার ঘন্টা পড়ে। পার্থসারথি এতক্ষণে কথা বলে, চল বেলা, ওঠা যাক। ওয়ানিং দিয়েছে।

— তুমি বসগে যাও পার্থ, আমি প্রভাতবাব্র সঙ্গে ত্ব-একটা কথা বলে যাচ্ছি।

প্রভাত তাড়াতাডি বলে, আমিও উঠবো।

—অত তাড়া কিসের ? কাল তো নেখেছেন।

বেলারাণীর সঙ্গে প্রভাত কিছুতেই পেরে ওঠে না। অনিচ্ছাসত্তেও ওবসে পড়ে। পার্থ উঠে যেতেই বেলারাণী মন্তব্য করে, উঃ, এর জালায় অন্থির। পাগল করে মারে।

- --আপনি দেখছি কারুর ওপর খুশি নন !
- —িক করে খুশি হব বলুন? ঠিক বিনোদের জুড়ি! আপনিই বলুন, বিনোদের মত লোককে সঙ্গী করা যায়?

প্রভাত মৃত্স্বরে বলে, বিনোদবাবু তো খারাপ লোক নন!

—থারাপ লোক তো বলিনি, সঞ্চী হিসেবে ভাল নয়। সব সময় কি নাটুকেপনা ভাল লাগে ?

প্রভাত কি উত্তর দেবে ভেবে পায় না। বেলারাণী কথার স্থর পান্টায়, হাা, আমাদের এ দিকের সব ব্যাস্থা হয়ে গেছে। সামনের মাস থেকে ছবি ভোলা শুরু হবে।

—থুব ভাল কথা। কাল আপনার বাড়ি গিয়ে আলোচনা করব। চলুন, বই আরম্ভ হয়ে গেছে।

বেলারাণী আলতো করে প্রভাতের হাতের উপর চাপ দেয়, আজ্ব আমার বাডি পর্যন্ত গাডীতে গেলে ভাল হত, পার্থর হাত থেকে বাঁচতাম।

প্রভাত কথা বলতে গিয়ে চুপ করে যায়, দেখে, একদৃটে বেলারাণী তার দিকে তাকিয়ে আছে।

-প্রভাত, আমার এই একটি অনুরোধ রাথবে না ?

প্রভাতের অস্বীকার করার আর শক্তি থাকে না। মাথা নীচু করে বলে, আচ্ছা, যাবো।

- —চল, ভেতরে যাওয়া যাক্।
- —শোভেঙ্গে গেলে আমি এথানে অপেক্ষা করবো।

অন্ধকার হলে চুকে ছ'জনে ছদিকে চলে যায়, নিজেদের সীটের দিকে। এতক্ষণে প্রভাতের মনে ভয় ঢোকে, তাই তো কি বলবে সে, অঞ্গার চকোলেটও আনা হয় নি, তার ওপর এত দেরি।

সীটে এসে বনতেই রমেশবাবু জিজেস করেন, অরুণার চকোলেট আনতে নিউ-মার্কেট চলে গিয়েছিলে না কি ?

প্রভাত ছবিব দিকে তাকিয়ে উত্তর দেয়, না, একজনের সঙ্গে কথা বলতে দেরি হয়ে গেল।

অরুণা চুপি চুপি জিজেন করে, চকোলেট পান নি ?

- —না :
- —কার সঙ্গে কথা বলছিলেন ?

প্রভাত এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করে, ঐ ছবি তোলার ব্যাপারে। তারপর আর এ প্রশ্ন ওঠে না। ছবি দেখতে সকলে ব্যস্ত। কিন্তু মুস্কিল হল ছবি শেষ হয়ে যাবার পর।

প্রভাতকে বলতেই ২্র, আমি আর আপনাদের সঙ্গে ফিরব না, এক জায়গায় যেতে হবে।

অরুণার মা বললেন, তাই নাকি, আমি ঠিক করেছিলাম আজ আমাদের বাডিতেই থেয়ে যাবে।

—রোজই তো থাচ্ছি মাদীমা! আজকে একটা বিশেষ দরকার আছে।

কথা বলতে বলতে তারা হলের বাইরে আদে। অরুণাবলে, প্রভাতদা, হ'-একটা জায়গা বুঝতে পারিনি, কালকে বুঝিয়ে দিতে হবে।

#### -বেশ তো!

সি<sup>\*</sup>ড়ির কাছাকাছি আসতেই বেলারাণীর ডাক শোনা যায়, প্রভাত-বারু, আমরা এথানে!

প্রভাতকে ইঙ্গিতে জানাতে হয় আগছে বলে। অরুণা এতক্ষণ বেলারাণীকেই লক্ষ্য করছিল, মেক্ আপ করা মৃথ, ফাঁপানো চুল আর তার চটুল চাহনী। ভারী গ্লায় জিজেন করে, উনি কে ?

#### ---বেলারাণী।

—ও, ওরই সঙ্গে বৃঝি ইন্টারভ্যালে কথা হচ্ছিল ?

প্রভাত মিথ্যে বলতে পারে না, বলে, হ্যা।

আর কোন কথা না বলে অরুণা জত সিঁড়ি দিয়ে নেমে রমেশ-বাবুদের সঙ্গে যোগ দেয়।

প্রভাত আসতেই বেলারাণী বলে, সত্যি অরুণাকে ভারী মিষ্টি দেখতে, কি স্থূন্দর চূল, ফরসা রঙ ৷

প্রভাত দে-কথার উত্তর না দিয়ে বলে, চলুন, নামা যাক্।

পার্থসারথি যে প্রভাতের আসাটা মোটেই পছন্দ করেনি তা কাউকে বলে দিতে হয় না। জিজ্ঞেস করে—আপনি যে বললেন আজ কাজ আছে ?

প্রভাত বলে, ছিল, তবে বেলা দেবী বলছেন বইটার ছ'-এক জায়গায় ডায়ালগ চেঞ্জ করতে হবে, তাই।

—তাহলে আমি বরং এথান থেকেই বিদায় নিই।

বেলারাণী সহজ গলায় বলে, আচ্ছা, কাল তো সেটে দেখা হবেই। কথা বলতে বলতে তারা সি<sup>\*</sup>ড়ি দিয়ে নীচে নেমে আসে। বেলারাণীর ড্রাইভার সিনেমার নামনেই গাড়ী এনে রেখেছিল। পার্থর কাছে বিদায় নিয়ে বেলারাণী আর প্রভাত পেছনের সীটে উঠে বসে।

গাড়ী চলতে শুরু করে। বেলারাণী স্বস্তির নিঃশাদ ফেলে, উঃ, এত সহজে যে পার্থর হাত থেকে নিস্তার পাব ভাবিনি।

- —তবে আর কি, আমার এখন ছুটি।
- —তাড়া কিসের ?

প্রভাত হাদে, পার্থর হাত থেকে যথন রেহাই পেয়েছেন, আমার প্রয়োজনও ফুরিয়েছে।

- —না প্রভাত, তোমাকে অনেকগুলো কথা বলার আছে। আজ আমায় থানিকটা সময় দাও। বেলারাণী প্রভাতের ডান হাতটা নিজের কোলের উপর টেনে নেয়, জানি তুমি অবাক হচ্ছো, ভাবছো, এও আমার একটা ঢং, কিন্তু বিশ্বাস কর, আমি তোমায় সত্যিকারের বন্ধু হিসেবে পেতে চাই।
  - —দে তো আমার সৌভাগ্য!
- —দোহাই তোমার, বই-এর ভাষায় কথা বোলো না। আজ তোমায় অনেকগুলো কথা না বলে শান্তি পাচ্চি না।
  - —বলুন।

---গাড়ীতে নয়, বাড়িতে !

বাড়িতে পৌছে বেলারাণী ড্রাইভারকে নির্দেশ দেয়, প্রভাতবাবুকে বাড়ি ছাড়তে হবে, ঠিক থেকো।

কত দিন কতবার প্রভাত বেলারাণীর বাড়ি এসেছে, কিন্তু আৰু সব কিছু অন্ত রকম মনে হয়।

—নীচে নয়, ওপরে চল।

বেলারাণী প্রভাতকে নিয়ে ওপরে উঠে আদে। নীচের চেয়ে ওপর তলা অনেক ভালো করে সাজানো। সিঁড়ি দিয়ে উঠেই বৈঠকথানা, দেশী আসবাবপত্তে ভর্তি, শৌথীন ফরাস তাকিয়ার স্ববন্দোবস্ত।

—বস, আমি আসছি।

প্রভাত ফরাসের ওপর গিয়ে বসে, কেমন আডট হয়ে যায়। চেয়ারে বসলেই ভাল হ'ত, প্রভাত ভাবে।

বেলারাণী থুব তালাতাডি কাপড বদলে ফিরে আসে। গোলাপী রঙের সাধারণ তাঁতের শাড়ীতে ওকে যেন আরও স্থন্দর দেখাচ্ছে। জিজ্ঞেদ করে, আজ এথানে থেয়ে যাবে তো ?

- —না, একটু অস্থবিধে আছে।
- —তাহলে জোর করব না, কিছু পান করবে?
- —ঠাণ্ডা জল।

বেলারাণী হাসে, তা বলিনি, কোন ছিম্বস ?

- —না।
- -পান করো না?
- —পয়সা কোথায় ? ও-সব দামী অভ্যেস্ করতে অনেক টাকার
  দরকার।
  - —আমি কিন্তু আজ একটু শেরী খাব, তোমার আপত্তি নেই তো ?

#### —মোটেই না।

পান করতে করতে বেলারাণী বলে, এৎ দিন আমার জীবনের কথা শুনতে চেয়েছিলে মনে আছে, দেদিন বলিনি, আজ বলব।

- —বেশ তো, বলুন।
- আমার বাবা কে জানিনা। আমার মা থিয়েটারে পার্ট করতেন, নাম ছিল না। তাই শহরের কুথ্যাত নোংরা পদ্ধীতে আমাদের বাদা ছিল। মা আমাকে থুব যত্নে মানুষ করে। যাতে আমায় দেখতে ভাল হয়, সেদিকে তার সব সময় নজর ছিল। কারণ মা'র নিজের চেহারা ভাল ছিল না। সেই জন্মেই থিয়েটারে নাম করতে পারেনি।

প্রভাত জিজেন করে, আপনার মা'র নাম ?

- —তা জেনে লাভ নেই। মা আমাকে নাচ শেথালেন, গান শেথালেন, যাতে আমি থিয়েটারে কাজ পাই। মা'র চেঠায় বারো তের বছরে কাজ পেলাম থিয়েটারে।
  - —কি পার্ট করতেন ?
- —সাজাহানে দারার মেয়ে। চক্রওপ্তে চাণক্যের মেয়ে, এই ধরনের চোটধাট পার্ট আর প্রায় সব নাটকে নাচতাম, স্থী সেজে।
  - —তারপর ?
- —এমনি ভাবে তিন চার বংসর চলল। এর মধ্যে বহু লোকের সঙ্গে পরিচয় হ'ল। আমার বয়স কম ছিলো, তাই শো'এর পর অনেকে দেখা করতে চাইত, কেউ কেউ বাসায় আসত। রোজগার বেডে গেল।

প্রভাত বিশ্বিত হয়, মাত্র পনের বোল বছর বয়স থেকে ? আপনার থারপ লাগতো না ?

বেলারাণীর বেশ নেশা হয়েছে। হেসে বলে, থারাপ লাগবে কেন ? সেথানে তো বেশি লোক এলে আমাদের গর্ব হত।

- -মা বারণ করতেন না ?
- মেয়ের সাফল্যে কি মা ত্রংখ পান ?

প্রভাত চুপ করে থেকে জিজেন করে, তারপর ?

- --- মা মারা গেলেন।
- —তথন আপনার বয়স কত ?
- —সতের কি আঠারো। একজন প্রসাওয়ালা ভদ্রলোক মা'র কাছে আসতেন। মা মারা গেলে আমার কাছে আসতে শুরু করলেন। কিছুদিন বাদে আমাকে তাঁর রক্ষিতা করে নিলেন।

প্রভাত নিগারেট ধরায়, দে-ভাবে কত দিন ?

- চার বছর। পরে জানলাম ভদ্রলোক সিনেমা লাইনের অনেককে চেনেন, উনিই আমায় ফিলমে নামার স্থযোগ করে দিলেন। বরশ্ত ভালো, প্রথম বইতে অভিনয় করেই নাম হয়ে গেল। এত দিন আমার নাম ছিল বুঁচকি, ফিলমে চুকে নাম হল বেলারাণী।
  - —কত বছর আগে প্রথম ছবিতে নামলেন ?
  - সাত বছর, চাঁদের দেশে।
  - —সাত বছরের মধ্যে খুব নাম করেছেন।

বেলারাণী আত্মপ্রসাদের হাসি হাসে, তা হয়েছে! ফিল্মে ঢোকার ত্বছর বাদে যথন নিজের পায়ে দাঁডাতে শিথলাম, তথন থেকে সেভদ্রলোকের রক্ষিতা হয়ে না থেকে এই বাডি ভাড়া করে চলে এলাম।

বেলার।ণা তাকিয়ার উপর গা এলিয়ে দেয়, টাকা হল। মাস্টার রেখে লেথাপড়া শিথলাম, যাতে কথাবাতা বলতে পারি।

- —ইংবিজীও তো বেশ ভাল শিথেছেন !
- —কাজ চালিয়ে নিতে পারি।
- —এর পর কি করবেন ?

বেলারাণী দীর্ঘশাস ফেলে, এমনি করেই মরে যাব একদিন।

প্রভাত চমকে ওঠে, সে আবার কি কথা ?

— সত্যি প্রভাত, আর আমার বাঁচা: শথ নেই।

প্রভাত বোঝে, নেশার ঝৌকেই চোথ জলে ভরে আসছে। তবু সান্থনা দিয়ৈ বলে, কেন এ রকম ভাবছেন ?

— আমি যে মান্থবের নোংরা দিকটা দেখেছি, পুরুষ মান্থব দেখলে আমার ঘেনা করে। বেলারাণী জােরে জােরে নিখাদ ফেলে, কত রকম দেখলাম, বড় বড় পণ্ডিত লােক, সমাজের হােমরা-চােমরা নীতিবাগীশ। একজন বাড়িতে বােকে বলে এলাে অফিসের কাজে বাইরে যাচছ, হাতে স্কটকেদ নিয়ে আমার কাছে এদে হাজির। বুড়ো প্রাঢ় জােয়ান, দব সমান।

প্রভাত হঠাৎ জিজেস করে, বিয়ে করলেন না কেন ?

- —কাকে করবো <u>?</u>
- —তার মানে ?
- —একটা মান্ন্য যে চোথে পডল না! সত্যি প্রভাত, তোমাকে আমার ভাল লাগে, তুমি সত্যিকারের মান্ন্য। যাকে ভালোবাদো তাকে ছাড়া অন্থ রকম ভাবতে পারো না। হয়তো অরুণার উপর আমার হিংসে হয়, কিন্তু তবু তোমার উপর শ্রদ্ধা বেড়ে যায়। একটুথেমে বলে, তোমার কাছে ছটো অন্থরোধ আছে আমার, রাথবে ?
  - —বলুন।
  - —মাঝে মাঝে আমার কাছে এস, বড় একা আমি।
  - —আসবো।
- —আর, বেলারাণীর কথা ষেন আটকে যায়, আর শুধু আজকের দিনটিতে আমার কাছে এস।

বেলারাণী কথা শেষ করতে পারে না, সকরুণ মোহময় চোধে প্রভাতকে আহ্বান করে। প্রভাত উঠে দাঁড়ায়, এখন আমি চলি, বাড়ি ফিরতে অনেক রাভ হবে।

বেলারাণী তথনও সতৃষ্ণ নয়নে চেয়ে থাকে, এসো লক্ষ্মীটি।

প্রভাত ঘেমে ওঠে, মালুষের মন বড় ছুর্বল, তাকে নিয়ে থেলা করবেন না। ইয়তো কি করে বসবো, তথন আর আস্থা থাকবে না আমার ওপর। চলি।

প্রভাত বেলারাণীর দিকে ফিরে না তাকিয়ে ক্রত সি<sup>\*</sup>ডি দিয়ে নেমে যায়। গাড়ী দাড়িয়ে ছিল। প্রভাতকে আসতে দেখে ড্রাইভার দরজা খুলে দেয়। প্রভাত নিঃশব্দে গাড়িতে উঠে বদে।

কেষ্ট আবার তার কাজের জীবন ফিরে পেয়েছে। কোন দিন গৌরীকে
নিয়ে কোন দিন বা না নিয়ে বার হয় প্রয়োজন মত। পুরানো মোটা
খাতাটা বাড়ি থেকে বেহালার বাসাতেই এনে রেথেছে। খাতার এক
এক পাতায় এক এক জনের নাম-ঠিকানা লেখা আছে। কি ব'লে
কবে, কার কাছ থেকে সে কত টাকা নিয়ে এসেছে সব কিছু। পরের
বার গিয়ে যাতে না ভুল কথা বলে ফেলে।

যেদিন গৌরী সঙ্গে থাকে না, কেন্ত অফিসগুলোয় যায়। ক্লাইভ স্ত্রীটের চারটে বড় বড় বিলিতি সওদাগরী অফিসের কর্মচারীদের কাছে সে হাবা কালা বলে পরিচিত। বড়বাবুর কাছে গিয়ে ছাপা কালজ বার করে দেয়, যাতে লেখা আছে, "এই ভদ্রলোক হাবা, কালা, দরিত্র, আমাদের বিশেষ পরিচিত। সাহায্য করলে সত্যিই এক ভীষণ অভাব-গ্রন্থ পরিবারকে সাহায্য করা হবে।" নীচে অনেকের নাম সই করা। বড়বাবুকে প্রথম দিন বোঝাতে কেন্টর খুবই অস্থবিধে হয়েছিল। হাত পা নেড়ে বোঝাতে হয়েছে, বার বার চিঠি সার্টিফিকেট খুলে দেখাতে হয়েছে। কিন্তু এখন আর সে অস্থবিধে নেই। বড়বাবু সই করে চার

আনা কি আট আনা দিলেই অন্ত ক্র্যচারীদের কাছে যায়। এক টেবিল থেকে আর এক টেবিল ঘুরে যথন বেরিয়ে আসে, পকেটে তার অনেক টাকার খুচরো জ্যা হয়। বড়বাবুকে ধন্তবাদ জানিয়ে আসতে ভোলে না। কত দিন বড়বাবুকে বলতে শুনেছে, লোকটা ভাল। ন'মাসে ছ'মাসে একবার আসে, বেশি জ্ঞালাতন করে না।

কেষ্ট এমনও কয়েকজন দয়ালু ভদ্রলোককে জানে যারা সত্যিকারের তথাওনলে সাহায্য না করে পারে না। উদ্ধোধুস্কো চূল, থোঁচা-থোঁচা দাডি আর ছেঁডা জামা-কাপড পরে কেষ্ট তাদেরই মত একজনের সঙ্গে দেখা করে বলে, দয়া করে আপনার টেলিফোনটা একবার ব্যবহার করতে দেবেন ?

#### ---করুন।

কেই দাঁড়িরে থেকেই নম্বর চায়। ভদ্রলোক বসতে বলেন। কেইর দেদিকে থেয়াল নেই, সমস্ত মন-প্রাণ দিয়ে সে থেন টেলিফোন করছে, হালো, ই্যা, অমলা-স্ডোর কল, শুরুন, আমি মনোহর দাস কথা বলছি, আপনাদের পাশের ঘরে আমি থাকি। আজ্রে ই্যা, আমার ছেলে, কেমন আছে? একটু দয়া করে থবর নিয়ে বললে ভাল হয়। কিছুক্ষণ কেই চুপ করে থাকে। ও-পাশের কথা শুনে থেন বলে, ই্যা বল্ন, একশ' চার ডিগ্রী? আমায় খুঁজছে, বল্ন, আমি যাচ্ছি এক্ষনি।

টেলিফোন কেটে দিয়ে কেষ্ট ধপ করে চেয়ারে বসে পডে। চোখে জল ভরে আসে, এক গ্লাস জল খাওয়াবেন ? ভদ্রলোক বেয়ারাকে জল আনতে বলে নিজে থেকেই প্রশ্ন করেন, কি হয়েছে ?

- —ছেলেটার জর। ক'দিনই একশ চার-পাঁচ ডিগ্রী উঠছে। আজ একেবারে নেতিয়ে পড়েছে—
  - —ডাক্তার দেখিমেছিলেন ?

—হাদপাতালে নিয়ে গিয়েছিলাম। গরীবদের ওরা দেখে না। বলে কেবিনে রাধুন, দে সামর্থ্য কোথায়? পাড়াতেও একজন ভাক্তারকে দেখিয়েছি, উনি বলেন একজন স্পেশালিস্ট-এর কাছে নিয়ে যেতে, যোল টাকা ভিজিট, কোথায় পাব অত টাকা?

(वयाता जन नित्य जारम। जम्रानाक वर्णन, जन थान।

কেষ্ট ঢক-ঢক করে সব জ্লটা থেয়ে ফেলে। উঠে দাঁজিয়ে বলে, কাই, সে বাজিতে একলা পড়ে আছে।

—একলা কেন, ছেলের মা ?

কেইর চোথ সজল হয়ে ওঠে, সে তো ত্র'বছর হল টিবি-তে—একটু থেমে বলে, ছেলেটা গেলে জানি না কি নিয়ে বাচবো!

ভদ্রলোকের মনটা কেমন করে ওঠে, নিজের ছেলেটিও ক'দিন থেকে জ্বের ভূগছে। তার কথা মনে পড়তেই বলেন, আমি আপনার ডাক্তারের ভিজিট দিচ্ছি, এই নিন ধোল টাকা।

কেন্ত কেন্দে ফেলে, আপনি আমায় বাঁচালেন, এ কথা আমি কথনও ভূলব না সার।

ভদ্রলোক বাধা দিয়ে বলেন, দেরি করবেন না, শীগগিরি ভাক্তারের ব্যবস্থা কর্মন।

কেষ্ট নমস্কার করে বেরিয়ে আদে।

অনেক রকম পদ্ধতি কেইর জানা আছে। তার জত্যে ব্যাগ-ভর্তি নানারকম উপকরণ, যা তার প্রায়ই কাজে লাগে। তারই মধ্য থেকে একদিন একটা ছবি বার করে গৌরী জিজ্ঞেদ করছিলো, এটা কার ছবি ?

—ও এক বড়লোকের বউ-এর। কাঁধ দিতে গিয়েছিলাম, শ্মশানে তোলা ছবি।

গৌরী তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে, বেশ দেখতে বে।টি, একমাথা সিঁদুর। কি হয়েছিল ?

- —জানি না।
- --বয়স কত ?
- ---তা-ও জানি না।

গৌরী আজ্বাল আর কেইর কথা বিশ্বাস করে না। ভাবে, হয়ত কেই সবই জানে, বলতে চাইছে না। কেই কিন্তু সত্যিই জানতো না, কাঁধ দেওয়ার জন্মে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল, অত থোঁজে ওর দরকার কি? যার বৌ, তিনি থুব ঘটা করে পুড়িয়েছিলেন। অনেক ছবি তোলা হয় শ্বানঘাটে। একটা ছবিতে কেই মাথার কাছে দাঁড়িয়ে। উঠেছিল ভাল। শ্রাদ্ধের দিন থেতে গিয়ে ওই ছবিটা চেয়ে রেথেছিল।

্ গোরী হঠাৎ বলে, এমন লক্ষ্ম-প্রতিমা বিসর্জন দিয়ে ভদ্রলোক বোধ হয়—

—िक्डूरे ना। পরের বছরই আবার বিয়ে করেছিলেন।

কেন্ত অবশ্য ছবিটা কাছে রেখেছে অন্য কারণে। এই ছবি দেখিয়ে অনেক টাকা রোজগার করেছে। একদফা স্ত্রীর অস্ত্র্য বলে টাকা এনেছে, তারপর স্ত্রী মারা গেছে বলে এই ছবি দেখিয়ে।

কেষ্ট এসে আগুদার চায়ের দোকানে ঢোকে। আজকাল আবার আগের মত কেষ্ট প্রায়ই এখানে আসে, চায়ের কাপ নিয়ে খবরের কাগজের পাতা ওল্টায়। পুজো এসে গেছে, পাভার ছেলেরা বারোয়ারীর ব্যবস্থা করতে উঠে-পড়ে লেগেছে। সত্যেন বলে, আমাদের পুজো সব চেয়ে ভাল হাওয়া চাই, প্রতিমা হবে একেবারে হালফ্যাসনের।

- ---কি রকম ?
- যাকে বলে 'আল্ট্রামডার্ন'। ফিল্ম-স্টারের মত চেহারা হবে।

- —বিলস কি, বুড়োরা চেঁচামেচি করবে ষে !
- -- मृत मृत, भूरथ वनरव। थूनि इरव अताहे नवरहरा दवनि।

ভোঁতন কথার মোড় ঘোরায়, মনে নেই আগের বছর বালিগঞ্জের সেই ঠাকুরটা ? মা-ছুর্গা থেকে ছেলে পিলে দকলের মাথায় গান্ধীটুপি।

- —মাইরী, কি অরিজিগ্রা**লিটি বল তো**় কা**গজেও ছেপেছিল সে** ছবিটা।
- —আগের বার তো আমর। মাইকে গানই দিইনি। এবার আর বলতে হবে না। যত হিট সঙ আছে একের পর এক। কানে তালা লাগিয়ে দেব।

কেষ্ট জিজেন করে, চাদা কেমন উঠেছে ?

- —বিশেষ নয়।
- ---কেন ?
- —এখনও জোর-জবরদন্তি শুরু হয়নি আর কি !
- চাঁদা আদায়ে জোর দাও, দেখ যদি একটা একজিবিদান্ করতে পার।
  - —দে কি আর হবে?
- —চেপ্তা করতে দোষ কি? অন্তত থানকয়েক দোকানও যদি বসাতে পারা যায়, উংরে যাবে।

আগুদা উৎসাহ দেন, এ যুক্তি মন্দ নয়, আমি একটা 'কাফে' খুলবো।
কেও বলে, আমি মনোহারীর দোকান দিতে রাজী আছি। লজেন্স,
চকোলেট আর খুচরো-থাচরা যা পাওয়া যায়।

সবাই এ প্রস্তাবে রাজী হয়, তাই হোক, এক্জিবিদান।

সকলে চলে গেলে আগুদা কেইকে বলেন, তুমি এত দিন ছিলে না, আমাদের আড্ডাও জমতো না।

কেই হাদে, এবার থেকে ঠিক সময়-মত পাবেন।

- --দাদার থবর কি ?
- —পাঁচিল উঠতে বা দেরি। এখন মালাদা বন্দোবস্ত এক রকম হয়ে গেছে।

আগুদা গলা নামিয়ে বলেন, আর গৌরী, তাকেও এ বাডিতে নিয়ে আসচো তো ?

—প্রভাত বলেছে ? মাসথানেকের মধ্যে নয়। তার আগে বিয়েও তো করতে হবে।

আভিবাবু বিজ-বিজ করেন, তুটো মস্তর পডলেই কি আর বিয়ে হয়, আসল হল মনের মিল।

কেষ্ট বেরুবার জন্মে উঠে দাঁডায়, তা সত্যি।

আগুদা জিজেদ করেন, খ্যামার নাকি বিয়ে গুনছি ?

- —শুনছি তাই।
- পাত্রটি কে ?
- --প্রায় চল্লিশ বছরের ছোজবরে, ত্র'-ছেলের বাপ।
- আহা, তোমার দাদা যে কি ? বাপ হয়ে নিজের মেয়েকে—
  কেন্ট দীর্ঘাদ ফেলে, এ শুধু আমাকে কট দেবার জন্তা। স্থামাকে
  আমি ভালবাদি কি না, তাই !
  - —যাই হোক, গৌরীকে একদিন নিয়ে এন। আসবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়ে কেষ্ট কেবিন থেকে বেরিয়ে যায়।

কেষ্ট গোরীকে বলে, মাথার সিঁদ্র তুলে ফেলে আভকে কুমারী সেজে এসো।

আগে গৌরী তর্ক করতো, এখন আর করে না, নির্দেশ-মত কাব্দ করে।

কেষ্ট গৌরীকে নিয়ে মন্ত বড় একটা বাড়িতে এদে ঢোকে।

গৌরীকে বারান্দায় অপেক্ষা করতে বলে সামনের বড় ঘরে চুকে যায়। গৃহস্বামী বাড়িতে ছিলেন না। তার ছেলে বসে ছিল। কেষ্ট আলাপ করে বলে, আপনাকে বলেছিলাম আমার বোনের কথা।

ভদ্রলোক জিজেস করেন, যার বিয়ের চেষ্টা করছিলে ?

- —আজে হ্যা, সব পাকাপাক। বোনকেও নিয়ে এসেছি।
- —কৈ দেখি।

কেন্ত গৌরীকে ভেতরে নিয়ে আদে। গৌরী মাথায় অনেক চেট্টা করে বড থোঁপা করেছে, কপালে ছোট টিপ, পরনে সর্জ-রঙের শাড়ী। গড় হয়ে গৌরী প্রণাম করে। ভদ্রলোক তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেন, বাঃ, থাসা মেয়ে। ছেলেটি কি করে ?

- —রেল কোম্পানীর গার্ড।
- —টাকাকডি চায় নাকি ?
- না, দেদিক দিয়ে ভালো। যা মেয়ের কিছু গয়না-কাপড তাই দিতেই পারছি না, বাবা নেই। আমার একটি বোন, ইচ্ছে তোকরেই।
  - —তা তো বটেই। তা কিছু টাকা সংগ্ৰহ হয়েছে ?
- —প্রতিশ্রুতি পেয়েছি। অ্যাটর্ণীবাবু এক শ' টাকা দিয়েছে—কেষ্ট কাগজ বাঁর করে দেখায়।

ভদ্রলোক বাধা দেন, ঠিক আছে, ও-সব দেখাবার দরকার নেই, বাবা তোমায় কত টাকা দেবেন বলেছিলেন ?

- तटनिছिलन, विरय ठिक रटन अटमा, টाका भक्षारमक मिरम दिव ।
- —বেশ, আমি দিতে বলে দিচ্ছি। সরকারকে ডেকে বলেন, এই ভদ্রলোককে পঞ্চাশ টাকা দিয়ে দিন। কলাদায়ের সাহায্য বলে লিখে রাথবেন।

मत्रकात्रवात् (कहेरक नित्य भारभत घरत हरण यान, महे कदारछ।

গৌরী চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। এন সময় চোথ তুলতেই দেথে, ভদ্রলোক তার দিকে সতৃষ্ণ নয়নে তাতিয়ে আছেন। চোথাচোঝি হতেই জিজ্ঞেস করেন, কি নাম তোমার ?

- —গোরী।
- —বাঃ বেশ নাম। দাদার নাম কি?
- —কেষ্ট।
- —বাং ভাই-বোন ত্র'জনেরই দেবতার নাম। দাঁডিয়ে রইলে কেন, বস না ঐথানে।

ভদ্রলোক আঙ্গুল দিয়ে ফরাসপাতা চৌকীটা দেখান। গৌরী উত্তর না দিয়ে দাঁডিয়েই থাকে। চোথ মাটির দিকে থাকলেও ব্যুতে পারে ভদ্রলোক একদৃষ্টে তাকিয়ে দেখচেন।

েকেষ্ট কিছুক্ষণ বাদেই টাকা নিয়ে ফিরে আসে। গু'জনে ভদ্রলোককে প্রণাম করে বেরিয়ে পড়ে।

গৌরী মন্তব্য করে, ভদ্রলোক কি অস্ত্য, সারাক্ষণ চোথ দিয়ে গিলে থাচ্ছিলেন।

নির্বিকার কেই উত্তর দেয়, এ রকম একটু-আধটু সহা করতে হয় বৈ কি, পঞ্চাশ টাকা তো কম নয় ?

शोता मीर्यभाम क्लल, ट्रांकाटाई कि भव ?

—এক ব্লম তা বলতে।

যদিও এ ধরনের লোক ঠকাতে গৌরীর আর মনে লাগে না, কিন্তু তার ধারাপ লাগে অত্যের বিশ্বাসের ওপর আঘাত করতে। দেদিনও যথন কেষ্ট তাকে স্ত্রী সাজিয়ে নিয়ে গিয়েছিল ভবানীপুরের এক সন্ত্রান্ত পরিবারে, গৌরীর যথেষ্ট আপতি ছিল। দে ভালো করেই জানত, কেষ্ট এক বৃদ্ধের তুর্বলতার স্থযোগ নিতে চলেছে!

তুপুরবেলা রোদ ঝাঁ-ঝাঁ করছে। চাকরেরা দরজার কাছে বদে তাস

থেলায় ব্যন্ত। কেষ্ট ব্লিজ্ঞেদ করে, কর্তাবাবু বাড়ি আছেন ? একজন উত্তর দেয়, যুমুচ্ছেন।

- --- আমাদের যে বিশেষ দরকার।
- —আপনার নাম কি বলবো?

কেপ্ত একটা মাটির গণেশ বার করে তার হাতে দিয়ে বলে, এইটে দেখালেই হবে। বলো, কুমোরেরা এসেছে।

একটু বাদেই ওপরে ডাক পডলো। গৃহস্বামী বৃদ্ধ ভদ্রলোক। ইজি চেয়ারে বনে হাতে মাটির গণেশটি নিয়ে ঘূরিয়ে ফিরিয়ে দেখছিলের। ওদের দেখে একম্থ হেনে তারিফ করে বলেন, বাঃ, এতো স্থলর হয়েছে।

কেট আর গোরী তু'জনে প্রণাম করে। কেট বলে, আপনার দয়ায়।

- —কারুর জন্মেই কিছু হয় না। নিজেদের ইচ্ছে নিজেদের চেষ্টা থাকলে তবেই তো দাঁডান যায়। ভিক্ষে করে বাঁচা যায় না।
- সাপনি প্রথমে টাকা দিয়েছিলেন, তবেই তো ব্যবসাকরতে পারলাম।
  - —এখন কেমন রোজগার হচ্ছে ?
- —যা বিক্রি হচ্ছে তাই দিয়ে সংসারও করছি, আবার নতুন মাল-মশলাও কিনছি! চলে যাচ্ছে একরকম।

বৃদ্ধ আনন্দে অধীর হয়ে পডেন, আমার যে কি ভালো লাগছে। ত্'টিতে মিলে এবে প্রথম দিনই যথন সাহায্য চাইলে, তগনই বুঝেছিলাম তোমাদের কাজ করার ক্ষমতা আছে, মন আছে। তাই ত বললাম মাটির পুতুলের ব্যবসা করতে। গাঁহে যে কাজ করতে, এথন পাকিস্তান হবার পর শহরে এলেও সে-কাজ কেন চলবে না, দেখলে তো ?

কেই বিনয়ে ভেঙ্গে পরে, আপনার সাহায্য না পেলে কোথায় খড়কুটোর মত ভেনে যেতাম।

- —আমি খুব খুশি হয়েছি। এখন কি করতে চাও?
- —সামনে পুজো আসছে। এই মুগু যদি কিছু বেশি মাল তৈরি করতে পারি, তাহলে অনেক টাকা লাভ হয়।
  - —এ তো খুব ভালো কথা। কত টাকা লাগবে?

কেষ্ট ভেবে নিয়ে বলে, শ'পানেক। রঙ মাটি সবই বেশি করে কিনতে হবে। পুজোর বিক্রির পর আমি টাকা ফেরত দিতে পারব।

বৃদ্ধ একটি মেয়েকে বলেন, যাও তো দাহু, একটু জলথাবার দিতে বল মাকে।

জল-মিষ্টি থাওয়া হলে ক্যাশ-বাকা থুলে বৃদ্ধ পঞ্চাশ টাকা গোরীর হাতে দেন, নাও না এখন পঞ্চাশ টাকা। সামনের মাসে আরও পঞ্চাশ টাকা নিয়ে যেও। মন দিয়ে কাজ কর, দেখবে কারুর উপর নির্ভর করতে হবে না।

গোরী ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম কবে, তার চোথে জল এনে যায়। রান্তা থেকে আট আনার গণেশ কিনে বৃদ্ধের সঙ্গে এভাবে প্রভারণা করতে গোরীর মোটেই ভাল লাগে না। অথচ কেইকে বলে কোন ফল ইয় না।

- —অত দেখলে চলে না. এ আমার ব্যবসা।
- —ব্যবসা আপনি করুন না, আমাকে টানছেন কেন ?
- —ক্ষতি কি ?

এ কথার আর কি উত্তর দেবে গৌরী ? দে কেইর মৃথের দিকে তাকায়, ভাবে, মনটা যে তার সন্ধৃচিত হুয়ে আসছে।

শ্রামলকে নিরম্ভ করতে ন। পেরে চুনীলাল মদনের কাছ থেকে ঠিকানা নিয়ে গেল খ্রামলের মামার সঙ্গে দেখা করতে! জ্বাংবার তথন সবে অফিন থেকে ফিরে বাইরের ঘরে ব্যেচ্ছন; বটুবার্ও তক্তাপোষের ওপর থবরের কাগজ নিয়ে একমনে পাত্রপাতীর বিজ্ঞাপন দেখছেন, এমন সময় চুনীলাল ঘরে ঢোকে।

জগংবাবু জিজেন করেন, কাকে চাই ?

- -জগংবাবু আছেন ?
- ---আমিই।

চুনীলাল নমস্কার করে আন্তে আন্তে বলে, আপনার সঙ্গে দরকারী কথা আচে।

---বল।

চুনীলাল বটুমামার দিকে তাকায়। জগংবাবু বুঝতে পেরে বলেন, উনি আমার আত্মীয়। ভ্র সামনে বলতে পার।

—শ্রামলের বিষয় ত্ব-একটা কথা আছে।

বটুমামা ঔংস্কা প্রকাশ করেন, খামলের বিষয়! কি ব্যাপার? ব্যোনা, দাঁড়িয়ে রইলে কেন ?

চুনীলাল আন্তে আন্তে শ্রামলের সব কথা খুলে বলে।

জগৎবাবুর চোথ কপালে উঠে যায়, বলো কি, ভামল বছর থানেক স্থলে যায় না ?

- **--**취 1
- —পলিটিকস করছে ?
- —পলিটিকসের নামে গুগুামী।
- -- না না, এ বিশ্বাস করা যায় না।

বটুমামা স্থ্যোগ খুঁজছিলেন। মাথা নেড়ে বললেন, জানতাম। তোমায় কত বার বলেছি ভগং, একটা বিচ্ছু শয়তান ঐ ভামল।

জগংবাবু বলেন, ও যে বল্তো কোচিং ক্লাশে যায়?

- —মিথ্যে কথ!। স্কুলে ওর নামই নেই।
- —কি ভয়ানক ব্যাপার, এ যে বিশ্বাস করা যায় না।

চুনীলাল বলে, সেই জন্মেই স'বধান করতে এলাম। বদ্দকে মিশচে।

—ভালো করেছো, খুব ভালো করেছো। এর যা হোক ব্যবস্থা আমি করবো।

চুনীলাল চলে গেলে জগংবাবু গন্তীর মুখে জিজ্ঞেদ করেন, কি মনে হয় বটু! ছেলেটা কি সত্যি কথা বলে গেল ?

- শুধু শুধু মিথ্যে কথা বলবে কেন ?
- —তাও বটে। যাই হোক, কাল আমি একবার স্থলে গিয়ে খবর নেব।

বটুমামা তাডাতাডি বলেন, ওর বাক্স-প্যাটরা খুলে দেখলে হয়।

—না না, আগে ভাল করে থবর নিই।

পরদিন আর সন্দেহ রইল না যে চুন।লাল সবই ঠিক কথা বলেছে। হেডমাস্টার মশাই বললেন, গ্রামলের নাম তো বহুদিন কাটা গেছে।

জগংবাবুর মুথ কালো হয়ে যায়, আমি কিছুই জানি না।

- —তাই নাকি, তাহলে তো সর্বনেশে কথা!
- শুন ছি নাকি রাজনীতি করছে। সে দলটাও গুণ্ডাদের আডগে।
- —তা তো হবেই, বাদরামী করার একটা জায়গা চাইতো।

জগংবার্মাথ। গরম করে বাড়ি ফিরলেন। বটুমামা সাহহে জিজেন করেন, কি হোল ?

- —ছোকরা যা বলেছে দব সত্যি।
- —তাহলে ?
- —কোথায় ওর বাক্স-প্যাটরা, দেখি তার ভেতরে কি আছে।

বটুবাবু শুধু এই কথারই অপেক্ষা করছিলেন। তাড়াতাড়ি তালা ভেঙ্গে জগংবাবুর সামনে শ্রামলের ট্রাঙ্কটা থুলে ফেললেন। ত্র'জনের বিশ্বয়ের সীমা থাকে না। বাক্সভর্তি নানারকম জিনিস। হাত্যড়ি. ফাউন্টেন পেন, সিগারেটের টিন, ছোটখাট সোনার গয়না। কতকগুলো শৌথীন জিনিস, তাছাড়া নগদ টাকা।

জগৎবাবু গুণে দেখেন, শ'হুয়েক তো বটেই।

বটুমামা প্রথম কথা বলেন, দেখলে তো, ছেলে এক মিনিট বাড়ি গাকে না, এছাড়া কি করবে ? পাকা চোর।

জগৎবাবু গুরুগম্ভীর স্বরে বলেন, ভাগ্যে সময় থাকতে সাবধান হতে পেরেছি, কোন দিন আমাদেরই থানায় নিয়ে যেত।

- —নিশ্চয়ই, আমার তো অনেক দিন থেকেই সন্দেহ হয়েছে।
- ওর বাবাকে একটা ধবর দিতে হ্য, এ-সব ছেলেকে বাডিতে রাথা মুস্কিল। আমি কিছু বলতে চাই না।

বটুবাবু তেতো গলায় বলেন, আমি হলে তো হতভাগাটাকে এথুনি দূর কয়ে দিতাম, তোমার কাছে আস্কারা পেয়েই তো এমনি বদ্ হয়েছে। জগংবাবু দীর্ঘধান ফেলেন, হাজার হোক নিজের ভাগ্নে তো ?

জগংবার্ ঠিকই করে নিয়েছিলেন শ্রামলের বাবা না আসা পর্যন্ত এ বিষয় নিয়ে আর কোন উচ্চবাক্য করবেন না। কিন্তু শ্রামল নিজে থেকেই গোল বাধালে। রাত্রি ন'টা নাগাদ কালীর আড্ডা থেকে বাডি ফিরে ট্রাঙ্কের তালা ভাঙ্গা দেখে ওর মাথা গরম হয়ে ওঠে। ছোটদের জিজেদ করে, কে তালা ভেঙ্গেছে রে ?

সকলে একসঙ্গে বলে ওঠে, বটুমামা।

আর যায় কোথায়! শ্রামল রাগে কাঁপতে কাঁপতে সোজা বটুমামার সামনে গিয়ে জিজের করে, কে আমার ট্রাঙ্ক খুলেছে ?

বটুবাবু চিবিয়ে উত্তর দেন, তোমার নামা। শ্রামল চেঁচিয়ে বলে, মিথ্যে কথা, আপনি থুলেছেন।

—তা কি হয়েছে ?

- —আমাকে না জিজ্ঞেদ করে কেন খুলেছেন ?
- —তোমার কীর্তি-কলাপ দেখতে।
- আমার সব ব্যাপারে আপনি নাক গলান কেন ?
- —চোরের ওপর নজর রাগতে হবে না ?

শ্রামল নিজেকে সামলাতে পারে না। বটুবারুর ওপর তার চির-কালের রাগ, আজ তারই ঝাল ঝাডে। সজোরে ঘুধি চালিয়ে দেয় নাকের ওপরে। সঙ্গে সক্রে বটুবারু বাপ রে, মারে বলে আর্তনাদ করে ওঠেন। নাক দিয়ে গল গল করে রক্ত পডতে শুক করে। বাডির সকলে হৈ চৈ করে ছুটে আনে। শ্রামল হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল, রাগের মাথায় মারটা এত জোরে হয়ে যাবে, দে ভাবতে পারেনি।

জগংবাব্র মন মোটেই ভাল ছিল না, তাই আজ একটু নেশি মাত্রার পান করেছিলেন। ভামলের দিকে একদৃটে তাকিয়ে থেকে বললেন, বেরিয়ে যাও আমার বাডি থেকে।

মামার এ ধরনের গলা শামল কথনও শোনেনি। বটুবাবু হাউমাউ করে কি বলতে ষাচ্ছিলেন, জগংবাবু তাকেও ধমকে থামিয়ে দেন, চুপ কর। জগংবাবুর থমথমে মৃথ দেখে আর কারুর কথা বলার সাহস হয় না। শামল কি করবে বৃঝতে না পেরে ভরে ভরে এদিক-ওদিক তাকায়। জগংবাবু আবার বলেন সেই একই স্বরে, বেরোও আমার বাড়ি থেকে।

শ্রামল মাথা নীচু করে ঘর থেকে বেরিয়ে যার। জগংবারু চিৎকার করে ওঠেন, তোমার জিনিসপত্র যা আছে সব নিয়ে যাও। চোরাই মাল এথানে থাকবে না।

চাকরকে হুকুম দেন, এখুনি ওর সব জিনিস বার করে দাও।

মিনিট কয়েকের মধ্যে জিনিদপত্ত নিয়ে খামল বেরিয়ে আদে। রিক্সায় চেপে এই প্রথম তার চোথে জল আদে। এ কি হোল? মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যে মামা-বাড়ির এত দিনের সম্পর্ক চিরকালের মত ছি ছৈ গেল ? যে মামা কোন দিন তাকে একটা কড়া কথা পর্যন্ত বলেন নি, তিনিই আজ দ্র দ্র করে বাডি থেকে তাডিয়ে দিলেন! আর পিদীমা, তিনিও কিছু বললেন না। খামল তাঁকে পিদীমা বলে ডাকে, বাড়ির অল ছেলেদের মত, যদিও তিনি তার মাদীমা, মার আপন ছোট বোন। বিধবা মান্ত্র, খামলকে কিছু বলতেন না। তার কথা মনে পডতেই খাললের চোথ দিয়ে আরও জল বেরিয়ে আসে। খামলের সমন্ত রাগ গিয়ে পডে বটুমামার ওপর, তিনিই যে মামার কানে লাগিয়ে লাগিয়ে খামলের সমন্ত রাগ কিছুমাত্র সম্ভামলের গারাপ ধারণা করে দিয়েছেন, এ বিষয়ে আর কিছুমাত্র সন্দেহ রইল না।

এত রাত্রে কোথায় যাবে ভেবে না পেয়ে স্থির করে, অনস্ত-কেবিন যদি কেটনা থাকে। মামা-বাড়ি থেকে অনস্ত-কেবিনই সবচেয়ে কাছে হয়, পৌছতে আধ ঘণ্টাও লাগে না। দোকানে বিশেষ লোক ছিল না। আগুবাবু টাকা প্যুগার হিসেব মেলাচ্ছিলেন। শ্রামল কাছে গিয়ে শুকনো গলায় জিজ্ঞেদ করে, কেটদাকে কোথায় পাব বলতে পারেন ?

আগুবাবু উত্তর দেন, তা কি করে বলব, বিকেলের দিকে এসেছিল।

- --- আমার যে খুব দরকার।
- —কাল বরং এসো, বলে রাথব।
- না আজই।

আগুবারু ভাল করে শ্রামলের মুখটা দেখে নেন, কি ব্যাপার বল তো ?

- —আজকের রাত কাটাবার একটা জায়গা চাই।
- —কেন, কি হয়েছে ?

খ্যামল বলতে গিয়ে কেঁদে ফেলে, বাড়িতে ঝগড়া করে চলে এসেছি।
আশুবাবু হাসেন, তাতে কি হয়েছে, এমন ঝগড়াঝাটি সকলেরই
হয়। এই বেলা ফিরে যাও, বাডির সকলে ভাববেন।

- —না: আমি ফিরতে পারব না।
- —ছিঃ, অমন করতে নেই।
- —আপনি বৃঝতে পারবেন না, কেইদা হলে বৃঝত। খ্যামল দীর্ঘধাস ফেলে. দেখি কোথায় জায়গা পাই।

আশুবাবু বাধা দিয়ে বলেন, থাকতে চাও, এ রাতটা এখানে থাকতে পার। চাকর হুটো তো থাকেই, টেবিলগুলো টেনে নিয়ে পাথার তলায় বিছানা করে নাও।

শ্রামল সক্কৃতজ্ঞ কণ্ঠে বলেন, বাঁচালেন আগুদা, এত রাত্রে মালপত্তর নিয়ে যে কোথায় যেতাম।

- সে কি, বাক্স-টাক্স নিয়ে এসেছে। পু আগুদা অবাক হ'ন।
  গ্রামল রিক্সাওয়ালাকে ডেকে মাল নামাতে বলে। আগুদা জিজেন
  করেন, থেয়েছো?
  - --- থিদে নেই।

আগুদা হাদেন, রাত্তিরে থিদে পাবে। ছোঁড়া চাকরটাকে ডেকে বলেন, রুটি ডিম যা আছে শ্রামলবাবুকে থাইয়ে দিস, উনি আজ এই ঘরেই থাকবেন। আগুদা ক্যাশবাক্ত থেকে টাকা বার করে পকেটে রাথেন, চলি শ্রামল, কাল দেখা হবে।

শ্রামল হাসবার চেটা করে, ভয় নেই আগুদা, আপনার থদের আসবার আগেই আমি যা হোক একটা ব্যবস্থা করে নেব।

রাত্রে শুয়ে শুয়ে খামল একটা কথাই ভেবেছে যে দে আজ গুহহারা। মার কথা তার মনে নেই, মারা গেছেন থুব ছোটবেলায়। বাবার সঙ্গে পরিচয় অল্প, মফঃস্বল থেকে আসেন যান। খুব বেশি তাকে ভালবাসেন বলেও মনে হয় না। ভামলের যা কিছু বল ভরসা সবই ছিল মামাব উপর। সতিট্র জগৎবারু সদাশিব মান্ত্র্য, কোন দিন সাতে শিক্ষে থাকতেন না। নিজের ছেলেমেয়ের মতই ভামলের জন্মে করেছেন। আজ এই প্রথম ভামলের মনে হয় সে বোধ হয় অতায় করেছে, নইলে মামা এতথানি চটে গেলেন কেন! কেইদা, মদন, দেবেনদা, কালী সকলের কথাই একে একে মনে পড়ে কিন্তু কেইদা ছাড়া কাক্রর ওপরই তার ভরসা নেই। সম্প্রতি বেশি দেখা-শোনা না হলেও ভামলের ছির বিশ্বাস হয়, সব কথা শুনলে কেইদা তার জন্তে কোন রকম ব্যবস্থা করবেন নিশ্চয়।

পরদিন কেইর সঙ্গে দেখা হতেই খামল একে একে সমস্ত কথা বলে যায়।

— আমি বলছি কেইদ!, এ-সব ঐ বটুমামার কাজ। মামার কানে নানা রকম লাগিয়েছে।

কেট অনেকক্ষণ চূপ করে থেকে জিজেস করে, তুমি কি আর বাড়ি ফিরবে না ?

- —ফেরবার উপায় নেই কেট্টলা, মামা তাড়িয়ে দিয়েছেন।
- —তোমার বাবাকে একটা চিঠি লেথ।
- —কি হবে ?
- —বাঃ, বাবাকে জানাতে হবে তো!
- —বেশ লিথব। এথন থাকব কোথায় १
- —আমার কাছে। একটু থেমে কেন্ট বলে, বল তো তোমার মামার সঙ্গে আমি দেখা করতে পারি।

খ্যামল কি ভাবে, না থাক। শেষকালে আপনাকেও হয়তো যা-তা বলে দেবে। —তা হলে এখন আমার সঙ্গে চল, তার পর তোমার বাবার চিঠি পেলে যা হোক করা যাবে।

কেট্ট ট্যাক্সি থেকে মালপত্রসমেত খ্যামলকে বেহালায় নিয়ে যায়।
খ্যামল গাড়ীতে জিজেন করে, আপনার বাড়িতে যাব, না ?

- ना । मामात नत्क रंगानमान हनत्ह, था अया-मा अयात मूक्षिन !
- —আমার জন্মে অস্থবিধেয় পডতে হল আপনাকে।
- —না, তোমাকে গৌরীর কাছে রেথে দেবো। ও একলা থাকে, তোমাকে পেলে খুশি হবে।

গোরী কেপ্টর কাছে শ্রামলের কথা শুনেছিল এবং তার ভাইকে পোড়াতে যে শ্রামলও শ্রাশানে গিয়েছিল দে-কথা জানত। তাই বেরিয়ে এদে সাদরে অভ্যর্থনা করে, এদো ভাই, আমার কাছে থাকবে।

শ্রামল প্রথম প্রথম সংকোচ কাটিয়ে উঠতে পারে না। বাল্ম-বিছানা ঘরের এক কোণে রেখে চুপ করে বদে থাকে। কেই কাজে বেরুবার সময় গৌরীকে বলে যায়, শ্রামল রইল। বেচারী লজ্জা পাচ্ছে, একটু আলাপ করে নিও।

শ্যামলকে পেয়ে গোরী সত্যিই খুশি হয়। এত দিন পর্যন্ত কেট আর চিমু ছাড়া তার কথা বলার লোক ছিল না। তাই ভাই-এর বয়নী এই ছেলেটকে পেয়ে সহজেই কাছে টেনে নেয়।

- —ভামল, কি থাবে বল ?
- -- কিছু না।
- —কেন, লজ্জা কি আমার কাছে? আমি তোমার কে হই জান? শ্রামল চোপ নীচু করে বদে থাকে। গৌরীর বেশ মজা লাগে। হেদে বলে, গৌরীদি।

খ্যামল এতক্ষণে হাসে। সহজ হয়ে বলে, এক গ্লাস জল দিন না সৌরীদি।

শুধু জল আদে না, তার সঙ্গে মিষ্টিও। গোরী সম্মেহ আদরে শামলকে খাওয়ার। চিমুকে ডেকে এনে আলাপ করিয়ে দেয়, এই দেখ চিমু, একটা ভাই পেয়েছি। শামলকে বলে, এ তোমার আর একটি দিদি, চিমুদি!

স্থামল মুখ তুলে হাসে।

এদের মধ্যে ভাব জমে উঠল থুব তাড়াতাড়ি। চিমু আর গৌরী ত্র'ইজনেই যেন এই ধরনের একটি ছেলের অভাব বোধ করছিল অনেক দিন। আত্মীয়স্বজন ছেড়ে আসা এই চুটি নারীর স্নেহের সবটা দ্বল করে বসল খ্যামল। এর সঙ্গে বাইরে বেরুলে কেউ কিছু মনে করে না। বিশেষ করে পিনাকী, অন্ত কারুর সঙ্গে বেরুলে চিমুকে বড মার-ধোর করে। তুপুরের দিকে প্রায়ই খ্যামলকে নিয়ে এরা বাজারে যায়, নয়ত কোন দিন এমনিই থানিকটা ঘুরে আসে! খ্যামলেরও এই নতুন পাওয়া দিদি ত্র'টির সঙ্গ ভালো লাগে। এতদিন সে এরকম ভালবাসা পায়নি। তাকে যে কারুর কাজের জন্তে প্রয়োজন হতে পারে তাও সে জানতে পারে নি।

শ্রামল বলে, গৌরীদি, আপনার কাছে থাকতে আমার খুব ভালো লাগে।

গৌরী হেনে বলে, দিদির কাছে ভাই-এর থাকতে ভালো লাগবে না?
ভামলের মনে হয় গৌরীর প্রত্যেকটা কথা কি মিষ্টি, কতথানি
দরদ মেশানো।

- —এত আদর-যত্ন আমি সত্যি কোন দিন পাই নি।
- —মা না থাকলে ঐ রকমই মনে হয় ভাই!

স্থামল আসার পর গোরীকে আবার আগের মত হাসিথুশি দৈথে

কেষ্টও নিশ্চিম্ভ হয়ে তার নিজের কাজে মন দিতে পেরেছে। তথু তাই নয়, কেইর সঙ্গে কাজে বেকতেও এখা গোরী সহজেই রাজী হয়। বোঝে টাকার দরকার আছে। আজকাল রোজই প্রায় গোরীর ঘরে ধাওয়া-দাওয়া লেগে থাকে। পিনাকী সকালে বেরিয়ে গেলেই চিম্ব গোরীর ঘরে চলে আদে, এক সঙ্গে রায়া করে। কেই কোন দিনই তুপুরের আগে আদে না, তাই সকালের বাজার করে খামল। সবাই হৈ হৈ করে এক সঙ্গে ধাওয়া-দাওয়া করে। কেই বেশি ধরচা হচ্ছে বুঝেও গৌরীকে বারণ করে না। ভাবে, এতে যদি সে আনন্দ পায় তাই ভাল। রায়ায় গোরীর হাত পাকা, বিশেষ করে মাছের তরকারীতে।

চিমু গৌরীর দেখাদেখি কেইকে কেইদা বলে ডাকে। আজকাল সে-ও নিঃসঙ্কোচে আলাপ করে। খেতে বদে বলে, আপনি খুব কম খান কেইদা!

- —তাইতেই ভুঁড়ি হয়ে যাচ্ছে।
- —ও আপনার বাতিক, কি এমন মোটা আপনি ?

কেই হেদে বলে, থাওয়াতে হয় শামলকে থাওয়াও, ছোট ছেলে।

খ্যামল কুত্রিম ভয়ে জোরে মাথা নাড়ে, ওরে বাবা, দিন নেই বাত নেই যা থাওয়া-দাওয়া গুরু হয়েছে, পরে মুঞ্জিলে পড়ব।

গোরী হাদতে হাদতে আরও থানিকটা ভাত খ্যামলের থালায় ঢেলে দেয়।

যেদিন কেষ্ট একলাই কাব্দে বেরিয়ে যায়, গৌরী চিন্থকে বলে, গান কর না চিমু, তোর গলাটা বেশ।

চিন্নর ভাল লাগলে গান করে। খ্যামল বান্ধর উপর তবলার তাল ঠোকে।

গোরী জিজ্ঞেদ করে, থিয়েটারে তুই কি পার্ট করিদ, ভয় করে না ? বাবা, অত লোকের দামনে ?

- —তাতে কি হয়েছে ? একবার পর্দা উঠে গেলে আর কি ?
- —আমি কিন্তু ভাবতেই পারি না।
- --- একবার করে দেখ না।
- --কোথায় ?
- —কত অফিনের কর্মচারীরা, কত ক্লাবে সব থিয়েটার হয়। সেখানে মেয়েদের পাট করবার জন্মে বলে পাঠায়, টাকাও দেয়।
  - —তোকেও টাকা দেয় ?
- —নিশ্চয়, চল্লিশ পঞ্চাশ টাকা, কথনও তার বেশিও দেয়। তোর চেহারা ভাল, পার্ট করতে পারলে নায়িকা হতে পারবি।
  - —আমি করতেই পারি না।
  - চেষ্টা করলে কেন পারবি না? যাবি একদিন বিহার্সাল দেখতে ? গোরীর কৌতূহল হয়, কবে ?
- —শীগ্গিরি একটা অ্যামেচার ক্লাবে প্লে হবে, প্রভাতদা বলে পাঠিয়েছে।
  - —তাই নাকি, কি বই ?
  - —প্রভাতদারই লেখা একটা নাটক।
  - —তাহলে নিশ্চয় খুব ভালো হবে ?

গৌরা জিজেস করে, কি করে জানলে?

শ্যামল নুক্ষবি চালে বলে, প্রভাতদার বই যে সিনেমায় উঠছে।
আমাকে বলেছে একদিন ছবি তোলা দেখাতে নিয়ে যাবে।

গোরা আবদারের স্থরে বলে, আমরাও যাব, প্রভাতদাকে তৃই বলিদ তো চিত্র।

- —তুই-ই বলতে পারিস, চল না আমার সঙ্গে রিহার্সালে।
- —কেইদাকে জিজ্ঞেদ করবো।
- —কেইদা কিছু বলবে না। আমি তোর হয়ে মত চেয়ে নেব।

## গৌরী খুশি হয়, হাা, সেই ভালো।

এমনি কত রকম গল্প-গুজব করে িন জনে। হাসি-ঠাট্টার মধ্যে এদের দিন কেটে যায়। চিন্তু সন্তিয় গৌরীদের মধ্যে থেকে নতুন প্রাণ্ণ পেয়েছে। তামল এ ধরনের সাংসারিক জীবনের স্থাদ আগে পায়নি। গৌরীর মনের কোণে যে বিধাদের মেঘ জমা হয়েছিল তা অনেকথানি হাজা হয়ে যার, তবে কেইর কাছে ঠিক আগের মত ধরা দিতে পারে না!

পিনাকীকে নিয়ে প্রভাত অনস্ত-কেবিনে আদে, বস, চা খা। প্রভাত চা দিতে বলে পিনাকীকে জিজেদ করে, কি হল, চিত্নকে বলেচিলি ?

- —বলেছি।
- —করতে রাজী আছে ?
- —করবে নাকেন ? কত টাকা দেবে ?
- ---পঞ্চাশ।
- —কিছু টাকা আমায় আগে দিতে হবে।
- ---সে তুই যা বলবি।

পিনাকী চায়ে চূন্ক দিয়ে জিজেন করে, কবে থেকে রিহার্নাল শুক্ত হচ্ছে ?

- —পরও। ওরামেরেদের আনবার আর পৌছবার জ্বতে গাড়ী দেবে। আমি তুলে নিয়ে আসব চিম্বকে।
  - --- আচ্ছা চিত্তকে বলে রাখবো।
  - —তোর কাছে নতুন ছবি কিছু আছে নাকি?
  - —থান কয়েক পোট্টেট।
  - —দেখি।

পিনাকী ঘু'থানা বড় ছবি বার করে দেয়। প্রভাত দেখে সবগুলিই

একটি নতুন মেয়ের বিভিন্ন ভঙ্গি। কয়েকটা বেশ ভাল উঠেছে। ছবির দিকে তাকিয়ে বলে, বাং বেশ উঠেছে তো!

- --এগুলো নতুন তুলেছি।
- —কেরে? প্রভাত প্রশ্ন করে।
- ---একটা মেয়ে।
- —সে তো দেখতেই পাচ্ছি, মেয়েটা কে, তাই বল না ?
- --- চিত্ররূপা।
- —বাবাঃ, নামটিও কবিতা।
- —আমিই দিয়েছি।
- —তাই নাকি ? প্রভাত আড়চোথে পিনাকীর দিকে তাকায়, কি ব্যাপার, চিম্ন থেকে চিত্ররপায় নাকি ?
- —তোর যত বাজে কথা। পিনাকী কথাটা উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করে।

বিনোদের পার্ক সার্কাদের বাড়িতেই নাটকের রিহার্সাল হচ্ছে।
বিনোদের বাড়ির কেউ এখানে থাকে না। অপেক্ষাকৃত নির্জন পাড়ায় বাগানের মধ্যে ছোট্ট দোতলা বাডি। অতিথি বা আত্মীয় কেউ কলকাতায় এলে ওঠে, নয় তো বেশির ভাগ সময়ই থালি পড়ে থাকে।

নাটকের চরিত্রান্থযায়ী অভিনেতা-অভিনেত্রী যোগাড় হয়ে গেছে। সন্ধ্যের পর সপ্তাহে তিন দিন রিহার্সাল হয়। সব রকম ধরচই বিনোদ দেয় বলে নায়কের পার্ট সব সময় বিনোদই নেয়। মেয়েদের মধ্যে সবচেয়ে বড পার্ট চিছুর। বিনোদ রিহার্সালের দিন নিজে গাড়ী করে তুলে নিয়ে আসে আবার শেষ হয়ে গেলে পৌছে দেয়।

আজ কেন্টর অনুমতি নিয়ে চিন্তু গৌরীকেও নিয়ে এসেছে রিহার্সাল দেখতে। গৌরীর বেশ মজা লাগে। ঘরের এক দিকে স্বাই বসে, ছেলেরা মেয়েরা। অন্ত দিকে জায়গ' থালি, দৃষ্ঠ অনুযায়ী ছ্-একটা।

কেয়ার-টেবিল রাখা।

ষাদের ভাক পড়ে তারা উঠে গিয়ে অভিনয়ের মহডা দেয়। চিহ্ন উঠে যাবার সময় বলে, তুই বস গৌরী, আমি সিনটা করে আসি।

চিম্বকে অভিনয় করতে দেখে গৌরীর হাসি পায়। মুথে আঁচল চাপা দিয়ে বসে। বিনোদের তথন পার্ট ছিল না। গৌরীর পাশে এসে বসে। ফিস্-ফিস্ করে জিজ্ঞেস করে, কি রকম লাগছে আপনার ? গৌরী অন্ত দিকে তাকিয়ে বলে, ভালো।

- —চিন্ময়ী দেবী বেশ ভালো অভিনয় করেন।
- --<del>ই</del>ग ।
- —আপনি অভিনয় করেন না ?
- গোরী হাসে, না।
- --আমাদের সঙ্গে করুন না?
- (गोबी नब्बा भाय, भावत्वा ना ।
- —চেষ্টা করে দেখতে দোষ কি ?
- —আপনাদের তে। আর পার্ট থালি নেই, সব মেয়েই তো এসে গেছে।
  - যিনি সাধনার পার্ট করছেন তাঁর একটু অন্থবিধে আছে। গৌরী হাসে, আচ্চা বাড়িতে জিঞেন করবো।

বিনোদের তাক পড়ে, অভিনয়ের পার্ট করতে উঠে যায়। একটু বাদে চিম্ম গৌরীর পাশে এসে বসে।

- —বাঃ, তুই তো বেশ ভাল করিন!
- --এমন আর কি ?
- —বাবাঃ, অতগুলো কথা কি স্থন্দর বলে গেলি!
  চিমু কথা ঘুরিয়ে বলে, বিনোদবাবুর সঙ্গে আলাপ হল ?

- —হাঁা, বেশ ভাল লোক।
- কি বলছিলেন ?
- ---এখানে পার্ট করার জন্মে।
- —ভাই নাকি, কোন পাৰ্টটা ?
- --- সাধনার। ঐ মেয়েটির কি অস্কবিধে আছে।
- খুব ভালো হবে। তুই কর না, আমি বাড়িতে শি**থিয়ে** দেবো।

সেদিন বাডিতে পৌছে দেবার সময় বিনোদ আবার বলে, চিন্ময়ী দেবী, আপনার উপর ভার রইল। সাধনার পার্টটা গৌরী দেবীকে দিয়ে করাতেই হবে।

চিন্ন ছুটুমি করে, আমার কথায় বুঝি রাজী হবে, আপনি বন্ন ভালো করে।

- কি করে বলবো বলুন? গলবস্ত্র হয়ে?
  গৌরী নিজে থেকে উত্তর দেয়, আমি বাড়িতে জিজেন করবো।
- —বলেন তো আমি গিয়েও বলতে পারি।
- না, তার দরকার নেই। যদি অনুমতি পাই, তাহলে নিজেই চেটা করব পার্ট করতে।

বাড়ির সামনে নামিয়ে দিয়ে বিনোদ হাত তুলে নমস্বার করে। চিমু আর গৌরীও প্রতি-নমস্কার করে ভেতরে চলে আদে।

কেট গরে গৌরীর জন্মেই অপেক্ষা করছিল। জিজ্ঞেদ করে, কি ব্যাপার এত হাসি-খুশি যে ?

- थूर यका रम त्रिश्माला।
- —তাই নাকি ?

গৌরী শাড়ী বদলে কেইর কাছে এসে বসে। জিজেস করে, বিনোদবারুর সঙ্গে ভোমার আলাপ আছে? কেষ্ট প্রভাতের দেওয়া পত্রিকাটা দেখছিল, সেই দিকে ভাকিয়েই বলে, কে বিনোদ ?

- -প্রভাতবাবুর বন্ধু।
- —না বোধ হয়।
- —বিনোদবাবুর বাভিতেই রিহার্দাল হচ্ছে। একটু থেমে বলে, একটা কথা বলবো রাগ করবে না ?

  - —আমি থিয়েটারে পার্ট করবো।
- —কেই চোথ বড় বড় করে জিজেদ করে, কে আবার মাথায় ঢোকাল?
  গৌরী মাথা নীচু করে উত্তর দেয়, চিন্ন বলছিল। একজন মেয়ে
  করছে না, তাই।
  - —তুমি করতে পারবে ?
- —জানি না। চিন্নু বলছে বাডিতে শিথিয়ে দেবে। তুমি **ষদি রাগ** না কর, তাহলে—
  - —রাগ করার কি আছে, পারলে করবে বৈ কি।
  - —পঞ্চাশ টাকা দেবে বলেছে।
  - —এটা তো অ্যামেচার শো, এথানে টাকা দেবে কেন?
  - —মেয়েদের দেয়।

কেষ্ট গন্তীর গলায় বলে, ভালো কথা।

গৌরী থানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলে, সত্যি বল, তুমি রাগ করবে নাতো?

কেষ্ট হেসে ফেলে, কি মৃস্কিল, তুমি আর আমার কোন কথাই বিশাস কর না দেখছি !

কেন্টর মুথে হাসি দেথে গৌরী ভরসা পায়। বলে, আমি তাহলে চিমুকে বলে আসি, ও খুব খুলি হবে।

চিমুকে বলতেই দে ছুটে গৌরীর ঘরে আসে। কেইকে বলে, আপনি মত দিয়েছেন তো? আমি বললাম গৌরীকে, কেইদা মোটেই রাগ করবে না। তবু আপনার মুখ থেকে না ওনে ওর সোরান্তি নেই।

গৌরী কুঁন্দোয় জল ভরে আনতে চলে যায়। কেষ্ট চিমুকে বলে, এসব বিষয়ে একেবারে কাঁচা, তুমি দেখিয়ে দিও।

— সে ভার আপনার বলার আগেই নিষেছি। একটু থেমে বলে, গোরী আপনাকে থুব ভয় করে।

क्टि शास्त्र, किन, जाभारक प्रिथल कि ভय दय ?

- —তা নয়। আপনি রাসভারী লোক। না বলে কিছু করতে সাহস পায় না।
  - ---কেন, তুমি কি পিনাকীকে না বলেই কাজ কর ? চিন্থ আন্তে আন্তে বলে, অনেক সময় করতে হয়।
  - —দে তো ভালো কথা নয়।
- আপনি যে রকম গৌরীর জন্তে করেন সে তো আমার জন্তে তেমন করে না ?
- ু এ প্রশ্নের কেই আর কি উত্তর দেবে, চুপ করে থাকে। পিনাকীর সঙ্গেযে চিন্তুর খুব বেশি বনিবনা নেই, তা সে গৌরীর কাছে আগেই জেনেছিল।

গৌরী জল নিয়ে ঘরে ঢোকে। কেই জিজেস করে, শ্যামল কোথায় জানো?

গোরী মাথা নাড়ে, না, বলেছিল বিকেলের মধ্যে ফিরবে।

শ্যামল এলো আরও এক ঘটা বাদে। তথন রাত সাড়ে ন'টা বেজে গেছে। গৌরী ব্যস্ত হয়ে জিজেন করে, এত রাত হল যে ?

শ্রামল ক্লান্তস্বরে বলে, অনেক দিন বাদে দেবেনদার কাছে গেছলাম। কথা বলতে বলতে দেরি হয়ে গেল। কেষ্ট জিজ্ঞেদ করে, কে দেবেনদা ?

- —নাম শোনেন নি, খুব বড় নেতা '
- —কোন পার্টির ?
- --- তা জানি না। थूर क्ल- टिल थिटि हिन। श्रामिक्म करतन।
- —ও সব দলে ভিড়ো না।
- --কেন ?
- খুব স্থবিধেবাদী না হলে বিশেষ কিছু হয় না। শক্ত লাইন।
  গ্রামল আর কথা বাড়ায় না। চেঁচিয়ে বলে, গৌরীদি, থেতে দিন।
  বিজ্ঞ ক্ষিদে পেয়েছে।

কেন্ট পকেট থেকে একটা চিঠি বার করে শ্রামলকে দেয়, নাও তোমার চিঠি।

চিঠি পডে ভামলের মৃথ গন্তীর হয়ে যায়। কেই জিজেন করে, কার চিঠি?

- --বাবার।
- —কোথা থেকে লিখছেন ?
- —মামা-বাড়ি থেকে। কাল দেখা করতে চান।

কেষ্ট উৎসাহ দেয়, বেশ তো। সব কথা খুলে বল, উনি নিশ্চয় বুঝবেন।

শ্রামল চিস্তিত মুথে বলে, তাই বলবো।
গৌরী চেঁচিয়ে ডাকে, ভাত বাড়া হয়ে গেছে।
কেই আর শ্রামল পাশাপাশি থেতে বদে।

পরদিন সকালবেলা ভামল বাবার সঙ্গে দেখা করার জন্তে বাড়ি থেকে বেরুল বটে, কিন্তু ট্রাম চলতে শুরু করতেই নানা রকম ভাবনা এদে তার মাথায় জড়ো হয়। আবার সেই মামা-বাড়ি যেতে কেমন যেন অস্বন্ধি লাগে। এই ক'দিন আগে সে সেধানে থেকে অপমানে লচ্জায় মাথা হেঁট করে বেরিয়ে এসেছে, কোন্ ম্থে আবার সেই বাড়িতে চুকবে? চাকর-বাকর, মামাতো ভাইরা। তাদের কথা মনে হতেই ভামলের ভীষণ লচ্জা হয়। হয়তো বটুমামা আবার তাকে যা-তা কথা শোনাবেন। কি প্রয়োজন তার সেধানে গিয়ে? বাবার উপর তার কোন আস্থা নেই। ছোটবেলা থেকেই দেখেছে মামার কথায় উনি ওঠেন বদেন। নতুন কিছু তাঁর কাছে আশা করা ভুল। নয়তো আবার সেই মাম-বাড়িতেই দেখা করতে বলবেন কেন? ভামল তো পরিষার করে সব কথা লিখে দিয়েছিলো।

মামা-বাড়ির কাছাকাছি এসে শ্রামল ট্রাম থেকে নেমে পডে।
সামনের চায়ের দোকানে চুকে এক কাপ গরম চা থায়। সিগারেট
ধরিয়ে চুপচাপ বসে থাকে! প্রায় আধ ঘণ্টা বাদে গা-ঝাডা দিয়ে উঠে
দাডায়। এতক্ষণে মনে মনে সে স্থির করে ফেলেছে আজ আর মামাবাডি যাবে না।

চায়ের দোকান থেকে বেরিয়ে শ্রামল সোজা গেল মদনের আড্ডায়, অনেক দিন বাদে দেখা। মদন উঠে এলে আশ্চর্যের সঙ্গে জিজ্ঞেদ করে, কি থবর তোর, এত দিন আদিস নি কেন ?

णामन नौत्रम भनाय वरन, अनिमनि ?

- —অ:মি এখন আর মামা-বাড়িতে নেই।
- —কেন? কোথায় আছিন?

শ্রামল আন্তে আন্তে দব ঘটনার বর্ণনা করে। মদন শুনে স্তম্ভিত হয়ে যায়! সহাত্মভূতির স্বরে বলে, তুই এখন কেইদার কাছে ?

- -- हैंग, दिहानाय ।
- —ঠিকানা কি ?

শ্রামল ঠিকানা দেয়। সঙ্গে সজে বলে, দরকার হলে চিঠিই দিস। গেলে হয়তো দেখা হবে না, কখন বাড়ি থাকি ঠিক তো নেই।

ত্'জনে হাঁটতে হাঁটতে এগিয়ে চলে। মদন বলতে সাহস করে না বে চুনীলালই ভামলের মামার কাছে এ সব কথা বলেছে। ভয়ে ভয়ে জিজেস করে, তোর মামা এ সব ব্যাপার জানলেন কি করে ?

শ্রামল মৃথ বঁ্যাকায়, কে জানে ! বোধ হয় স্কুল থেকে লাগিয়েছে।

মদন বোঝে, জগংবাবু চুনীলালের কথা শ্রামলকে বলেন নি। সহজ্ঞ ভাবে বলে, কেইদা তাহলে আজকাল বেহালায় থাকে ?

- -- रैंग ।
- --হঠাৎ १
- সেই যে ছেলেটাকে পোডাতে শ্মশানে গিয়েছিলাম, তার দিদি এখন কেন্ট্রদার সঙ্গে থাকে কি না।
  - —তাই নাকি, কেষ্টদা বিয়ে করেছে ?
  - —হয়নি, হবে। মেয়েটা থুব ভাল, আমায় ভাই-এর মত ভালবাদে।
  - —আজকাল কি করছিল, দেবেনদার কাছে যাস না?
- ষাই মাঝে মাঝে। রাত করে ফিরলে আবার গৌরীদি বদে থাকে।
  - -- এদিকে আর আসিস না ?
  - —মামা-বাড়ি থেকে চলে যাবার পর, এই প্রথম।

কথা বলতে বলতে ত্'জনে বড় রাস্তায় এসে পড়ে। পাশে সারবন্দী বড় বড় দোকান। মদন হঠাৎ বলে, নন্দিতা—

- কই ? খ্রামল ভাল করে দেখে উত্তর দেয়, হাা, নন্দিতাই।
   নন্দিতা তার মার সঞ্চে কাপড়ের দোকানে এসেছিল। কাপড় কিনে
  দোকান থেকে বেরিয়ে আসে।
  - —পুজোর বাজার শুরু করে দিখেছে বোধ হয়।

## তাই হবে।

নন্দিতারা সামনের গাড়ীতে উঠতে যায়। পাশেই মদনরা দাঁড়িয়ে-ছিল, নন্দিতা ওঁদের দিকে তাকিয়ে হাসে। মদন আশ্চর্য হয়ে যায়, দেখেছিস শ্রামল, আমাদের চিনে গেছে।

- —ত। চিনবে না ! সেই বই-এর দোকানে তো আমার সঙ্গে ত্'-তিন দিন দেখা হয়েছে।
  - —তাই না কি, বলিদনি তো?
- —এ আর বলার কি আছে? আমার নাম ভামল, তাও জানে।

নন্দিতাদের গাড়ী চলতে শুরু করে। পেছনের কাচ দিয়ে মেয়েটা আর একবার ফিরে তাকায়।

খামল বলে, বোধ হয় মনুদাকে খুঁজছে।

মদনের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বেহালায় ফিরতে গিয়ে ভামলের মনে হ'ল তাই তো কেইদাকে কি বলব। গেলেই তো বাবার কথা জিজেস করবেন। মনে মনে ভাবে, কেইদার সঙ্গে দেখা না হলেই ভাল হয়। কিন্তু মানুষ যা চায় সব সময় তা হয় না। বাড়ি ফিরেই কেইর সঙ্গে দেখা। ভানলকে দেখেই কেই জিজেস করে, কি হল ভামল, বাবা কি বললেন?

শ্রামল চট করে উত্তর দেয়, কি আর বলবেন। সব কথা **আমায়** জিজ্ঞেস করলেন।

- —মামা, বটুমামা এঁরা ছিলেন ?
- ---ना ।
- —তাহলে সব খোলাখুলি কথা হয়েছে।
- —হয়েছে, তবে বাবাও কিছু ঠিক করতে পারেন নি। কালকে আবার যাব।

শ্রামল কেন্টকে এড়িয়ে গৌরীকে জিজ্ঞেদ করে, গৌরীদি, থাবার হয়েছে নাকি, আমায় আবার বেরুতে হবে। কেন্টর আগেই থাওয়া হয়ে গিয়েছিল। বলে, শ্রামল থেয়ে নাও, আমি চলি।

- —কোথায় যাচ্ছেন ?
- —পাড়ায়। এবার পুজোয় একজিবিশান করার কথা হয়েছে, ভারই ব্যবস্থা করতে।
  - —আপনি একটা দোকান করবেন বলেছিলেন ?
  - —

    रा, क' मिन भक्षा कवा यादा।
  - --- আমি বিক্রি করবো কিন্তু।
  - —- নিশ্চয়।

কেট চলে গেলে গোরী শ্রামলের ভাত বেডে দেয়। শ্রামল জিজেন করে, চিন্নুদি আজ থাবে না ?

- --- আমরা চ'জনে এক সঙ্গে থাব।
- —আমার ফিরতে দেরি হবে।
- —কোথায় যাচ্ছ?
- —দেবেনদার কাছেই।

গৌরী নিজের মনে হাদে, চিত্র আমার মাস্টার হয়েছে জানো ত ?

- --কেন ?
- ---আমাকে অভিনয় করা শেথাচ্ছে।
- —কোন বইয়ে ?
- —সেই যে তোমার প্রভাতদার লেখা নাটক।
- —খুব ভাল হবে গৌরীদি, আমাকে কিন্তু পাস দিতে হবে একটা।

গৌরী আরও হাসে, দেথি আমায় নেয় কিনা। শ্যামল থাওয়া শেষ করে হাত ধুতে উঠে যায়। দেবেনদার চোবে জ্বল আসে, আমার যে অনেক কথা দেশবাসীকে বলার আছে, তা কি বলা হবে না ?

—গুণ্ডাদের দিয়ে বলানোর চেয়ে না বলাই ভালো। আপনি ব্রতে পারছেন না যে দেশের জন্তে, দেশবাসীর জন্তে আপনি এতথানি স্বার্থ-ত্যাগ করেছেন। তারা আপনাকে কতথানি ধিক্কার দেবে পরে স্থবিধাবাদী ভেবে। সেইজতেইতো কালীরা আপনাকে ছাডতে চায় না।

দেবেনদা দাঁডিয়ে উঠে পায়চারী করতে থাকেন, যাদের জঞ্জে প্রাণপাত করে সারাজীবন পাটলাম, তারাই তো আর আমায় চায় না।

চুনীলাল দৃচস্বরে বলে, তাহলে আপনার প্রয়োজন ফুরিয়েছে।
আর দেবার মত বোধ হয় আপনার কিছু নেই।

দেবেনদার এ প্রসঙ্গ আর ভালো লাগে না। শান্ত গলায় বঁলৈন, আমায় এখন বেরুতে হবে চুনালাল।

—আমরাও উঠবো। চুনীলাল উঠে দাভায়, খামলকে একটু বোঝাবেন।

দেবেনদা ই্যা কি না কিছুই বলেন না, চূপ করে দাঁডিয়ে থাকেন।
দেবেনদার বাডি থেকে বেরিয়ে মদনই প্রথম কথা বলে, বাবা, তুমি
তুখোর লেক্চার দিতে প র, একেবারে মৃথস্থ।

চুনীলাল একথা কানে না তুলে বলে, দেবেনদার জন্মে সন্তিয় তুঃধ হয়। কতথানি খাঁটি লোক। শুধু পাওযাব পলিটিক্স্ মাথায় চুকে দিনে দিনে কোথায় নেমে যাচ্ছে। নিজের স্বার্থ যথন কাজের চেয়ে বড় হয় মাসুষের বিচার-বৃদ্ধি লোপ পায়।

কথা বলতে বলতে হ'জনে ট্রামে উঠে পড়ে।

সেদিন সিনেমা থেকে প্রভাত বেলারাণীর সঙ্গে চলে গিয়েছিল বলে অঞ্চণা চার-পাঁচদিন রেগে কথা বলেনি। প্রভাত রোঁজই গেছে, রাগ ভালাবার যত রকম কৌশল জানে শব রকম চেটা করেছে কিন্তু কোনও
ফল হয় নি। রোজ প্রভাতকে অরুণ।র পড়ার ঘরে বদে থাকতে হয়।
অরুণা বেশ দেরি করে নামে, একটি কথাও না বলে বইথাতা বার করে
বদে। প্রভাত সেদিনের ঘটনা সম্বন্ধে কিছু বলতে গেলেই মাথা ধরেছে
বলে উঠে চলে যায়। অগত্যা প্রভাতকে শেষ চেটা করতে হয়। সরাসরি
অরুণাকে বলে, আমি আর তোমাকে পড়াতে পারব না। রমেশবার্কে
বলে ছুটি চেয়ে নিচ্ছি। যে ছাত্রী কথা বলে না, তাকে কি করে পড়াব ?

অরুণা এরও কোন উত্তর দেয় না।

প্রভাত বলে যায়, জীবনে এরকম অবস্থায় আমি কথনও পড়িনি। সেদিন বেলারাণী ধরে নিয়ে গেল ডায়লগ ছ'-একটা বদলাবার জন্তে, তার আমি কি করবো? যদি না যাই তো আমার বই নেবে কেন? তুমি কি চাও না আমার বই সিনেনা হয়?

অরুণা এতক্ষণে কথা বলে, তা চাইবো না কেন ?

- ---তাহলে ? বেলারাণীর হাতেই তো সব। সে যদি ডাকে আমায় যেতে হবে তো, আমি কি নিজের ইচ্ছেয় গেছি ?
  - —কি রকম ভ্যাব-ভ্যাব করে আমার দিকে তাকাচ্ছিল।
- —আপনার বেলারাণী। কি সঙের মত সেজেছিল। ছবিতেই যা ভালো দেখায়।
  - —সে তো সবাই জানে।
- —আপনিই তো বলেন, কি চেহারা, কি স্থন্দর কথাবার্তা। একেবারে প্রেমে পড়ে গেছেন।

প্রভাত ধমক দেয়, কি বাজে বক ? তোমার কথায় যদি কোন আঁট থাকে।

অরুণা হেদে ফেলে, যেমন মাস্টার তেমনই ছাত্রী হবে তো ?

অরুণার মূথে হাসি দেখে প্রভাত আশ্বন্ত হয়, যাক্ তাহলে রাগ গেছে ?

--- যদি আপনি মাস্টারী করা না ছাড়েন।

এবার প্রভাতও হাসিতে যোগ দেয়, মাস্টারী ছাডার হুমকীতে কাজ হয়েছে বল ?

—তা হবে না, আপনার মত ফাঁকিবাজ মাস্টার মশাই আর কোথার` পাব ?

প্রভাত ভুরু কুঁচকে বলে, তুমি দেখছি আমাকে আর আজকাল একেবারেই মানো না!

- —কে বললে ? ভীষণ ভীষণ মানি। স্ত্যি বলছি, দেখুন না ঠোঁটে আর লিপ্টিক মাথি না।
  - ---স্ত্যি।
- তা নজর করবেন কেন ? কথা শোনাবার বেলা ওস্তাদ। ঠোঁটে রং মাধা আমি পছন করি না। দেখলাম তো বেলারাণীকে, কি রংই মেথেছে। ওকে তো কিছু বলতে পারেন না।

প্রভাত হাসে, কি মৃশ্বিল, ত্নিয়াস্থন্ধ মেয়ে আমার পছন্দমত চলবে নাকি, তোমার যা বৃদ্ধি!

এ ধরনের হান্ধা কথাবার্তার মধ্যে হঠাৎ অরুণার চোথ সজল হয়ে ওঠে। বলে, প্রভাতদা, বাবার আজকাল কি হয়েছে।

অরুণার চোথে জল দেখে প্রভাত বিচলিত হয়, কি হয়েছে ?

- —জানি না। অরুণা একবার চারিদিকে দেখে নিয়ে, নীচু গলায় বলে, রাত-দিন চপ করে বদে ভাবেন, অফিসেও যান না।
  - —কবে থেকে ?
  - -- मिन घुटे।
  - —শরার থারাপ। জর আছে?
  - <u>—</u>না

- যদি বল আমি একবার দেখা করতে পারি।
- —কারুর সঙ্গে দেখা করেন না। ূপ করে ঘরের মধ্যে বস্থে থাকেন।
  - —এত দিন বলনি কেন?
- মা বারণ করেছিলেন। অরুণা নীচু হয়ে চোথের জল মৃছে ফেলে। বাবার কি হয়েছে বলুন না প্রভাতদা ?
  - না দেখলে কি করে বুঝবো ?

অরুণা ধরাগলায় বলে, আমার কি রকম ভয় করছে।

—ভরের কি আছে ? আমি তো রোজই আসছি। যদি সেরকম দরকার হয় ড্রাইভারকে পাঠিয়ে দিও।

প্রভাত অরুণাকে ভরসা দিয়ে বেরিয়ে আসে বটে কিন্তু তার মনটা খুব থারাপ হয়ে যায়, সভিয় হঠাৎ কেন রমেশবাবু এমন হয়ে গেলেন ? রমেশবাবুর স্লেহপ্রবণ হাসিভরা মুখটা তার চোখের সামনে ভাসে।

চিমুর কাছে অভিনয় করতে শিথে গৌরী একদিনেই বিনোদের ক্লাবে বেশ নাম করে ফেলেছে। অভিনয়ের ধরনটা ওর খুব স্বাভাবিক, মনেই হয় না মুথস্থ বলছে। বিনোদ খুবই প্রশংসা করে—দেখুন তো কি অক্যায়। আপনি এত স্থন্দর অভিনয় করেন অথচ কিছুতেই প্রথমে করতে চাইছিলেন না।

গৌরী লজ্জায় লাল হয়ে যায়। বিনয় করে উত্তর দেয়, সন্ত্যি, কিন্তু আমি আগে কথনও করিনি।

বিনোদ ভুরু উঁচু করে বলে, আশ্চর্য, আমি কোন মেয়েকে প্রথম চোটে এত ভালো অভিনয় করতে দেখিনি। ধরুন না এই চিন্ময়ী দেবীর কথা, কত দিন থেকে পার্ট করছেন কিন্তু আপনার মত নয়।

—দে কি বলছেন, আমি তো ওর কাছে শিথেছি।

—তাহলে গুরুমারা বিছে আয়ত্ত করেছেন বলতে হবে।

বিনোদের সঙ্গে গৌরীর কথা বলতে ভালো লাগে। সব সময় কেমন থাতির করে কথা বলে। প্রথম প্রথম আশ্চর্য লাগলেও এখন গৌরীর অভ্যেদ হয়ে গেছে।

বিনোদ বলে, গৌরী দেবী, আপনার গলার ২ত মনটাও মিষ্টি। গৌরী লজ্জা পায়, কি যে বলেন!

- সত্যি বলছি। আপনার এতটুকু অহস্কার নেই। আপনি এ লাইনে থাকলে একদিন খুব বড় অভিনেত্রী হতে পারবেন।
  - —গোরী অবিশ্বাদের স্থরে বলে, এত সহজে কি হয়?
  - —নিশ্চয় হয়। আপনার প্রতিভা আছে, চেষ্টা করা উচিত।

বিনোদ যে শুধু গৌরীর মন রেখেই কথা বলতো তা নয়, তার মধ্যে । অনেকথানি সত্য ছিল। চিম্বুও কয়েক দিন রিহার্সালের পর বাড়িতে কেইকে বলেছিল, গৌরী কি স্থানর পার্ট করছে, একদিন চল্ন না মহড়া দেখতে।

কেই ঠাট্টা করে বলে, ভোমার তো গৌরীর দব কিছুই ভাল লাগে।

- —বেশ তো নিজেই গিয়ে দেখুন না।
- —তাহলে পরে ভাল লাগবে না। একেবারে আসল প্লে'র দিন যাব।
- —আচ্ছা, সেই ভাল।

রিহার্দালের সময় বিনোদ বিশির ভাগ সময়ই গৌরীর পাশে বসে বক বক করে। টাকা-পয়সাওয়ালা এত বড একজন লোকের এ ধরনের সহজ মেলামেশায় গৌরী মৃগ্ধ হয়। তাই রিহার্দালের দিনগুলির জভ্যে অধীর আগ্রহে বসে থাকে। এ সপ্তাহে অনেকের অস্থবিধে থাকায় একদিন মাত্র রিহার্দালের দিন স্থির হয়েছে; তাই আজ ধখন চিমুর জর হয়ে গেল, গৌরীর মন থারাপ হয়ে যায় যাওয়া হবে না বলে। কিন্ত চিমুবলে, তুই কেন যাবি না, ওদের মৃষ্কিল হবে যে!

গৌরী আপত্তি জানায়, না চিমু, আমি একলা যাব না।

চিমু হাদে, তা কথনও হয়, রিহার্দালে তোর কামাই করা উচিত নয়। একে নতুন—

- —-বিনোদবাবুর সঞ্চে এক<del>া</del>—
- —তাতে কি হয়েছে, বিনোদবাবু তো থেয়ে ফেলবে না।
- —কেষ্টদা যদি কিছু মনে করে ?

চিমু বোঝে গৌরীর রিহার্দালে যাবার থুবই ইচ্ছে, শুধু মুখেই বা আপতি। হেদে বলে, এত মেয়ে আসছে যাচ্ছে, এতে মনে করারকি আছে।

- —তবু আমার ভয় করে।
- —কেষ্টদাকে না বললেই হ'ল। আমি তো এর পরের দিন থেকেই আবার যাব।

গৌরী আর আপত্তি করে না। তাডাতাডি তৈরি হয়ে নেয়।
গৌরীকে একা দেপে বিনোদ জিজেন করে, আপনার বান্ধবী
যাবেন না?

- না। ওর শরীর থারাপ।
- —তাহলে আপনি চলুন।

গোরী উঠে বদে। গাড়ীতে স্টার্ট দিয়ে বিনোদ বলে, চিন্ময়ী দেবীকে ছেডে আপনি আসবেন, আমি ভাবিনি।

- —কেন ?
- -- যা বন্ধ-অন্ত প্রাণ!
- কেন আমার বন্ধকে নিয়ে দব দময় ঠাট্টা করেন বলুন তো ?
  বিনোদ প্রায় ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়লের কাছে এদে জিজেদ করে,
  আজ কিন্তু অনেক দময় আছে, একটু বেড়িয়ে য়াবেন ?

- —কোথায় ?
- ---গঙ্গার ধারে।

গৌরী চট্ করে উত্তর দিতে পারে না। বিনোদ জোর করে, চলুন না. কি হয়েছে ?

বিনোদের পীড়াপীডিতে ভালো-মন্দ বিবেচনা না করেই গৌরী বলে ফেলে, চলুন।

বিনোদ হাসে, ভয় নেই। আপনার কেপ্টদার সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে না।

—আহা, বেড়াতে গেলে কেইদা আবার কি বল্বে!

বিনোদ গৌরীর দিকে তাকিয়ে বলে, সত্যি, কেইবারু ভাগ্যবান।
আপনার মত মেয়েকে কত সহজে পেয়েছেন।

গোরী ম্লান হাসে, আমার সব কথা তো আপনি শোনেন নি।
আমার মত মেয়ে পথে-ঘাটে ছডানো আছে। কেইদা দয়া না করলে—

বিনোদ গন্তীর হয়ে বলে, এথানে আমি আপনার সঙ্গে একমত হতে পারি না, আপনার সব কথাই আমি জানি।

शोबी हमत्व खर्ठ, कि करब ?

বিনোদ অন্তমনস্ক ভাবে বলে যায়, গৌরী দেবী, বন্তী থেকে আপনাকে বার করে আনা কেইবারুর উচিত হয় নি।

গোরী বাধা দেয়, হঠাৎ এমন বিশ্রী গোলমাল হ'ল যে—

- --জানি, রাজেন আমায় সব বলেছে।
- —রাজেনের সর্ধে আপনার আলাপ আছে নাকি ?
- —- নিশ্চয়।

গৌরী তাড়াতাড়ি জিজ্ঞেদ করে, রাজেন কেমন আছে ?

- —ভালো, তবে সে আপনাকে ভূলতে পারে নি।
- —আশ্চর্য, সে-কথাও আপনাকে বলেছে?

—বলেনি। তবে আমি বুঝতে পারি।

গঙ্গার ধারে গাড়ী রেথে ছ'জনে নেমে পায়চারী করে। বিনোদ জিজ্ঞেদ করে, আপনাদের বিয়ে কবে ?

- ওনার দাদার সঙ্গে ঝগড়া চলছে। বাড়ি ভাগ হলে—
- —বাড়ি ভাগ তো ওর অনেক দিন হয়ে গেছে।
- —সে কি, আমি তো জানি না।
- —আমি জানি। ওকে জিজেস করবেন।

গোরীর চোথে জল এদে যায়। মৃথ নীচু করে বলে, চলুন, গাড়ীতে ফিরে যাই, হাঁটতে পারছি না।

—চলুন।

পার্ক সার্কাদের বাড়িতে এদে বিনোদ আর গৌরী দেখে স্বাই তাদের জত্যে বদে আছে। বিনোদ কৈফিয়তের স্থরে বলে, কি করবো চিন্নয়ী দেবীর জর। ইনিও কিছুতেই আসবেন না, জ্বোর করে ধরে এনেছি।

রিহার্সাল শুরু হয়। গৌরী আজ কিছুতেই ভালো করে বলতে পারে না, বার বার ভূল করে। বিনোদফোড়ন কাটে, আজকে আর মন নেই, বন্ধুর শরীর ধার।প, তার ওপর জোর করে ধরে আনা হয়েছে।

গৌরীর সঙ্গে বিনোদের চোথাচোথি হতেই ত্'জন হেসে ফেলে।
বিহার্সালের সময় আজ আর অন্ত দিনের মত বিনোদ এসে গৌরীর পাশে
বসলো না। একটা ফাজিল ছেলে মন্তব্য করে, বিনোদদা সভ্যিই জোর
করে গৌরী দেবাকে ধরে এনেছে, তাই আর ভয়ে কাছে ঘেষছে না।

রাত্রে বাড়ি ফেরার সময় গাড়ীতে আর হ'জন মেয়ে থাকায় বিনোদ গৌরীর সঙ্গে বিশেষ কথা বলার স্থযোগ পায় না। গৌরীকে নামিয়ে বিনোদ বলে, কালও রিহার্সাল আছে, ভূলে যাবেন না।

(गोती (श्रम वर्ण, ना, नमस्रात !

## —নমস্বার !

গৌরী বেশ হাল্কা-মনে বাড়িতে ঢোকে। প্রথমেই চিন্তুর ঘরে যায়।
চিন্তু শুয়ে শুয়ে কি একটা বই পড়ছিল, গৌরীকে দেখে জিজ্ঞেদ করল,
কেমন হ'ল ?

গৌরী মৃথ ব্যাজার করে বললে, ভাল নয়।

- —কেন ?
- —তুই না থাকলে আমি বলতে পারি না।
- भागनी, जा कदाल श्य ? भार्षे (जा এक नाहे कदार हात।
- —স্বাই ভোর কথা জিজ্ঞেস করছিলেন।
- —রিহার্সালে না গেলেই থোঁজ পড়ে।

গোরী চিন্নর পাশে বদে মাথায় হাত দেয়, তোর এখনও তো বেশ জব রে, কাল যেতে পারবি ?

—বোধ হয় না, গায়েও ব্যথা রয়েছে।

গোরী উঠে দাঁড়াল, কাল রিহার্সাল না রাথলেই ভাল হ'ত। যাই দেখি. কেইলা এলো কি না।

—না, এখনও আসেনি।

চিত্র কালও রিহার্সালে নাও ষেতে পারে এই সম্ভাবনায় গোরী মনে মনে খুশি হয়। বিনোদবাবুর ব্যবহার তার সত্যিই ভাল লেগেছে। কত নরম, কত সহাত্মভূতিশীল! হঠাং গৌরী ভাবে, বিনোদবাবু কি বিয়ে করেন নি ? বিনোদের সব কথা জানবার জন্মে তার মন ব্যাকুল হয়ে ওঠে।

গৌরীর সব চিন্তা ছিঁতে যায় কেন্ট ফিরে আসতেই। বিনোদের কথাগুলো ভিড় করে আসে। থাকতে না পেরে গৌরী এক সময় জিজ্ঞেস করে, তোমাদের বাড়ি ভাগ হয়নি ?

কেণ্ট গৌরীর মৃথ থেকে এ ধরনের প্রশ্নে বিশ্বিত হয়, হঠাৎ এ কথা কেন ?

- —এমনি জিজেন করছি।
  কেন্ত তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মুখের দিকে তাকায়, কে শিথিয়ে দিয়েছে?
  গোরী হাসবার চেন্তা করে, কে আবার শেথাবে?
- —নিশ্চয় কেউ বৃদ্ধি দিয়েছে। কে তা জানি না, তবে ভালো করেনি।
  - --কেন ?
- —আজ তুমি ব্রতে পারবে না গৌরী, তবে একদিন আসবে যথন বুরবে।

এ ধরনের বড বড কথা কেইর মুথে এত শুনেছে যে গৌরীর আর থৈর্য থাকে না। রুক্ষ স্বরে বলে, ঘাট হয়েছে আর জিজ্ঞেদ করবো না। নাও, মুথ হাত-পাধুয়ে নাও।

গৌরার বলার ধরনে কেই ব্যথিত হয়, কিন্তু প্রকাশ করে না। মুখ-হাত ধুয়ে এনে জিজেন করে, তোমাদের থিয়েটার কবে ?

- -পুজোর সময়।
- —তাহলে তো মৃস্কিল! পুজোর সময় একজিবিশানে একটা দোকান খুলছি, ব্যস্ত থাকবো।
  - —দোকানে কারা বিক্রি করবে ?
  - -- আমি আর খ্রামল।
  - —আমিও থাকবো।
  - --সে কি করে হবে ?
  - **—কেন** ?
  - —পাড়ার মধ্যে কথা উঠবে।

বিনোদের কথাগুলো আবার গৌরীর মনে পড়ে যায়। বলে, তাতে কি হয়েছে, বিয়ে তো হবেই।

—দে যথন হবে।

এ উত্তর গৌরী আশা করেনি। মনে মনে ভাবে বিনোদ হয়তো ঠিকই বলেছে, কেষ্ট বোধ হয় তাকে এখন এড়িয়ে যেতে চায়।

পরদিন বিনোদের গাড়ী অন্ত দিনের চেয়ে আধ ঘণ্টা আগেই এলো। গোরী আর চিন্থর ঘরে না গিয়ে পোজা গাড়ীতে উঠে বদে।

विरनाम किटछम करत, हिन्नग्रीरमयी बाक्छ गायन ना ?

- —না, বেশ জর আছে এখনও।
- —আমি কি দেখা করে যাবো?

लोबी भीष्र गलाय वरल, ना, थाक।

—তথাস্ত। বলে বিনোদ গাডীতে স্টার্ট দেয়।

গৌরীর আজ ইচ্ছে ছিল না যে চিন্নু তাদের দঙ্গে যায়। তাই বলতে গেলে তুপুরের পর একবারও দে চিন্নুর ঘরে যায় নি। পাছে চিন্নু বলে বদে, এখন বেশ ভাল আছি, ভোর সঙ্গে যাব। গৌরী এক রকম নিঃশব্দেই বেরিয়ে এসেছে। চিন্নু বোধহয় একটু অবাক হবে, গৌরী ভাবে, তা হোক।

- কি ভাবছো? বিনোদের প্রশ্নে গৌরী চমকে ওঠে, চোথে চোথ রেথে বলে, কিছু না।
  - आक कान मिरक यादा, वन ?
  - -- আপনি বলুন।
- —পার্ক দার্কাদের বাড়িতেই যাওয়া যাক। বিহার্সাল গুরু হতে দেরি আছে, ওপরে বদে গল্প করা যাবে বেশ।

এ বাড়িতে রিহার্সালে এসে গৌরী নীচে থেকেই বরাবর চলে গেছে। আজ ওপরে এসে সাজানো ফুলর ঘর দেখে সে অবাক হয়। বলে, বাঃ, কি চমৎকার সাজানো!

বিনোদ হেসে বলে, এ তো কিছুই নয়। আগে আরও গোছান ছিল, এখন ডো ব্যবহারই হয় না। বিনোদ গৌরীকে ঘরগুলো দেখায়। ছটো শোবার ঘর, সঙ্গে বাথরুম। মাঝখানে খাবার ঘর, পাশে বৈঠকখানা। চারপাশ দিয়ে বারান্দা গেছে। গৌরী সব জারগা ঘূরে ঘূরে দেখে। বলে, কি হন্দর বাডি।

বারান্দায় তুটো চেয়ার এনে ওরা বলে। বেয়ারা চা দিয়ে গেল। গোরী প্রশ্ন করে, দক্ষিণের শোবার ঘরে যে ভদ্রমহিলার ছবি দেখলাম, উনি কে?

- --- या ।
- —মারা গেছেন ?
- —দশ বছর। একটু চুপ করে থেকে বিনোদ ধরাগলায় বলে, সেই থেকে আমার এই অবস্থা, গৌরী! মা মারা যাবার পর থেকে চোথে অন্ধকার দেখলাম। উনি যে আমার কি ছিলেন কেউ বুঝবে না।

গোরী সহাস্কুতি প্রকাশ করে, আমি ব্রতে পারি! আপনার কথা থেকে, ব্যবহার থেকে। মায়ের ক্ষেহ-ভালবাসা না পেলে কারুর মন এত নরম হয় না।

- সত্যি গৌরী, আমি নরম, ফুলের মত নরম। টাকা-সম্পত্তি পেয়েছি অনেক। বাবা, জ্যাঠামশাই-এর, আবার দাত্র। এক পুরুষে উড়ানো যায় না, এত সম্পত্তি। কিন্তু কি হবে ? এতটুকু শান্তি পেলাম না। আমি বড একলা গৌরী।
  - --- আপনি বিয়ে করেন নি ?
- —করেছিলাম। দে আর এক ট্র্যাক্তেটী। আমার স্ত্রী রূপনী, শিক্ষিতা, কিন্তু বন্লোনা।
  - —কি রকম ?
- হ'বছর একসঙ্গে ছিলাম। একদিনের জন্মেও সে আমাকে ভালোবাসে নি।

# গোরী কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে জিজ্ঞেদ করে, কেন ?

বিনোদ সান হাসে, মৃথে নাবললেও আমি জানতাম সে আমায় ঘেরা করে। কারণ আমার লেখাপড়া হয় নি। সব সময় ভাবতো, আমি বড লোকের মৃথ্য ছেলে। টাকা-পয়সার থারাপ দিকটাই জানি, ভালর সন্ধান পাইনি। চোথ-মৃথে তার অবজ্ঞা ফুটে উঠত, আমি কিছুতেই সহ্ করতে পারতাম না গৌরী!

#### - তারপর ?

—ওদের বাপের বাডির অবস্থা ভাল ছিল না। কিন্তু লেখাপড়ার দন্ত ভীষণ। আমি দেখানে গেলেও অস্বস্থি বোধ করতাম। এ সবও হয়ত আমি সহা করতাম, কিন্তু যেদিন দেখলাম আমার মাকেও দে ঘেলা করে।

### --তাও কি হয় ?

वितारित हिर्छ कन এटिन পछ । সামলে निरं वर्ल, कामात्र मा हिल्लन का छ मानिरिट, कानमान्न्य। लिथा पण लिए निर्म नि, नव ममस शूटका-काका निर्ध थांकरक्त । कांत्र अन्त हन अत बार्काम। किंठ कि वमरक कथा मानाक। शूटका-काकारक कूमस्क्रात वर्ल शिष्ठा कत्रक। मारक कन्न्यी दिर्ध मानाक। शूटका-काकारक कूमस्क्रात वर्ल शिष्ठा कत्रक। मारक कन्न्यी दिर्ध मानाक वर्ष कि साम अवस्था दिर्ध मानाक वर्ष हिल्लन। विराह वर्ष हत्र हर्म अवस्था दिन्द मा अवस्था मानाक वर्ष हिल्लन। विराह वर्ष हत्र हर्म अवस्था दिन्द मा अवस्था हिन मा अवस्था मानाक क्रा मानक निरंद कर्म हिल्लन। काम्मर्थ, कामात्र क्री कांत्र मामरम क्रा दिन्द कि निरंद वर्ण हिल्लन। काम्मर्थ, कामात्र क्री कांत्र मामरम स्था कि निरंद वर्ण हिल्लन। कामात्र माथात्र कांश्व कि कि ना। मा कांमरक नांश्व मा त्रम्य। कांत्र वर्ण कि अविचान कत्रम ना, कारक वर्ण कत्र व्यक्त हिल्लामा। त्रम्य। कांत्र वर्ण कि अविचान कत्रम ना, कारक वर्ण कत्र वर्ण हिल्ल हान क्रम ना, कारक वर्ण कांत्र कर्म हिन्ह अवारत्र वांकि हिल्ल सांत्र, कांत्र दिस्ति। कांमिक कांनर वर्ण सांत्र मा वर्ण कांसिक कांनर वर्ण हिल्लामा सांत्र कां कि हिल्लामा सांत्र कांत्र कांत्य कांत्र कांत्र कांत्र कांत्र कांत्र कांत्र कांत्र कांत्र कांत्र

গোরী চুপ করে ততক্ষণ শুনছিল। জিজ্ঞেদ করে, এখন তিনি—

- এक हो त्यरयदात स्टूटन या महोदी करत ।
- --- আপনার সঙ্গে দেখা হয় না ?
- --- ना ।
- —আর বিয়ে করলেন না কেন ?
- -এর পরও গ

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বিনোদ দার্ঘখাস ফেলে উঠে পড়ে, যাক, ওসব কথা। চল, একবার নীচে যাই, রিহার্সালের সময় হ'ল।

সেইদিনই রিহার্সালের সময় এক ফাঁকে বিনোদ বলে, অনেক আঙ্কে-বাজে বকলাম, তোমার হয়ত থারাপ লাগলো। আমার মনটা বেশ হালকা লাগছে।

গোরী মৃত্রুরে বলে, আপনি অনেক কষ্ট পেয়েছেন।

বিনোদ গাঢ় স্বরে উত্তর দেয়, তুমি আমায় ঠিক ব্রতে পেরেছো গৌরী, আমি বড অসহায়।

গৌরী বিনোদের দিকে নরম চোথে তাকায়।

সারা রাত গোরী বিনোদের কথা ভাবে। বিনোদ বড়লোক। এ ধরনের পয়সাওয়ালা লোকেদের গোরী চিরকাল দ্র থেকেই দেখেছে। এই প্রথম সে একজনের সায়িধ্য পেল। বিনোদ তাকে মৃশ্ব করেছে, তার ব্যবহারে তার সহায়ভূতিশীল মন দিয়ে। এ মনের পরিচয় গোরী আর কারুর কাছে পায়নি। এমন কি কেইদার কাছেও না। আজ তার মনে হয়, কেইদার মধ্যে যা আছে তাহোল দয়া, অয়কম্পা, কর্তব্যবোধ। যা নেই তা হোল ভালবাসা। বিনোদ কিন্তু সে ভালবাসার সাজি ভরিয়ে ফুল এনেছে। গোরীকে সে নারীর সম্মান দিয়েছে, এর চেয়ে বড় সম্মান গোরী আশা করেনি। কেইদার কাছে

তার পরিচয় আশ্রিতা হিসেবে, নারী হিসেবে নয়। এ পার্থক্য যে কতথানি তা পৌরী নিজে ছাড়া কার কে ব্রুবে ? কেন্ট এতদিন তার জন্মে যা যা করেছে সে-সব কথা ছবির মত চোথের সামনে ভেসে ওঠে। কেন্ট না থাকলে বিনোদের সঙ্গে আলাপের কোন সম্ভাবনাই ছিল না। এ কথা মনে হতেই কেন্টর জন্মে কৃতজ্ঞতায় তার মন ভরে উঠেছে, কিন্তু তা কৃতজ্ঞতাই, আর কিছু নয়।

হঠাৎ গৌরীর মনে হল সে এসব কি ভাবছে, এ যে অক্যায় পাপ, সর্বাস্তঃকরণে কেইর কথা ভাববার চেটা করে, কিন্তু পারে না। তার এতদিনের অবহেলিত নারীত্ব সংযমের বাধা ভেক্ষে বিনোদের জন্ম উন্মুথ হয়ে ওঠে।

পৌরী ধডমড করে বিছানায় উঠে বসে। ঘরের এক কোণে শ্যামল অকাতরে ঘূম্চেছ। গৌরী নিঃশব্দে কুঁজো থেকে জল নিয়ে নিজের চোপে-মুথে ছিটিয়ে দেয়। মনটা অনেক শাস্ত হয়ে আসে।

এরই মধ্যে একদিন শ্রামার বিয়ে হয়ে গেল। পাডার লোক কেউ জানতো না। তাদের থেয়াল হ'ল শ্রামার চিৎকার করে কালা শুনে। প্রথমে ভেবেছিল, বলরামের ঘরে ব্বি কোন বিপদ হয়েছে। থবর নিতে এসে দেখে শ্রামার বিয়ে হচ্ছে।

কেইর পক্ষেও সেই একই কথা, বলরাম তাকেও জানয়নি। বাড়ি ভাগ হয়ে গেছে। তাই দাদার অংশে যাবার বা সেথান থেকে কারুর আসার স্বযোগ নেই। শ্রামার কারা শুনে কেই অবশ্র বুঝেছিল যে জোর করে ওর বিয়ে দেওয়া হচ্ছে, কিন্তু সে নিরুপায়। ছাদ থেকে উকি মেরে দেখে বর এসেছে, সঙ্গে তিনজন পুরুত একজন বরকর্তা। এছাড়া আর কেউ নেই। বলরামের দিকেরও বিশেষ কেউ আসেনি। শুধু শ্রামার মামা-বাড়ির একগুটি মেয়ে-বউ এসেছে স্ত্রী-জাচার করতে। কেই তাকিয়ে তাকিয়ে বরকে দেখে। কালো মোটাসোটা দোহারা চেহারা। থোঁচা থোঁচা গোঁফ, মাথায় টাক, বয়স বিদ্রশ-তেত্ত্রিশ তোহবেই, দেখলে আরও বেশি মনে হয়। খ্যামার চেহারা ভালো না হলেও বয়স কম। বয়সের শ্রীটুকু অন্তত আছে। কিন্তু এ ভদ্রলোকের তা-ও নেই।

শ্রামা কেনেই যাচ্ছে, তারস্বরে কালা। বলরাম ধমকাচ্ছে, কালা কেন, বিষের দিনে চোথের জল? শ্রামা উত্তর দেয় না। শাথা, শাড়ী আর সিঁদুর দিয়ে গ্রামার বিয়ে হয়ে গেল।

বলরাম কোনদিন ভাবে নি, এই কালো মেয়েটিকে এত সহজে পার করতে পারবে।প্রতিবেশীরা—তাদের থবর দেওয়া হয়নি হলে অভিযোগ করলে বলে, ভাংচি দেবার লোক ডেকে লাভ কি ?

কথা শুনে তারা মুখ ফিরিয়ে চলে যায়।

পরদিন পাড়ার লোক জানালা দিয়ে দেখে রিক্সা করে বর-বউ চলে গেল। ভামার কোন দিকে থেয়াল নেই, অঝোর ধারায় কাদছে।

কেষ্ট সারাক্ষণ ছিল না। স্থামার কালা শুনে থেকেই তার মনটা খারাপ হয়েছিল। একসময় বাড়ি থেকে বেরিয়ে অনস্ত-কেবিনে ঢোকে। আশুনা জিজ্ঞেন করলেন, শরীর খারাপ হয়নি তো ?

- —ना ।
- ভামার যাবার সময় তুমি থাকলে না ? তোমার জন্তে বড কাদছিল।
   হুঁ।

আশুদা বোঝেন কেণ্ট কথা বলতে চাইছে না। বলেন, বোস তোমার চা পাঠিয়ে দিচ্ছি।

কেণ্ট সেথান থেকে উঠে পড়ে, অন্ত দিনের চেয়ে সকাল সকাল বেহালায় যায়। গোরী ঘরে ছিল না, রিহার্সালে গিয়েছিল। কেন্ট পকেট থেকে আর একটা চাবী বার করে দরজা খুলে বিছানায় গুয়ে পড়ে। দরজা থোলার শব্দে চিম্ন ভেবেছিল গৌরী বৃঝি ফিবেছে। ঘরে চুকে কেইকে দেখে বিশ্বিত হয়।

- —আপনি এত সকাল সকাল ?
- কেষ্ট মান হেনে উভর দেয়, শরীরটা ভাল নেই।
- কি হ'ল ?
- -- এমনি ম্যাজম্যাজ করছে। গৌরী কোথায়?
- -- রিহার্নালে গেছে।
- —তুমি যাওনি ?
- —না, আমার তো ক'দিন থেকে জর।
- —একলা গেছে ?
- —বিনোদবার্ গাড়ী করে নিয়ে গেছেন, আবার পৌছে দেবেন। গৌরী তো একা কিছতেই যাবে না। আমি জোর করে পাঠিয়ে দিলাম।

কথাটা অবশু একেবারেই সত্যি নয়। কারণ, আজ যে রিহার্সাল আছে, গৌবী সে-কথা চিন্তুকে আগে বলেই নি। এমন কি যাবার সময় জিজেসও করেনি ও যাবে কি না। সেই জন্মেই চিন্তু ঝগড়া করতে এসেছিল, কিন্তু ঘরে কেইকে দেখে সম্পূর্ণ অহ্য কথা বলে যায়।

কেপ্ত হঠাং বলে, মাথাটা বড্ড ধরেছে।

- —অ্যানাপিন আছে, দেবো?
- —দাও।

চিম্ন এক গ্রাস জল আর বড়ি এনে দেয়। কে**ই অল্প সময়ের মধ্যেই** স্বস্থ বোধ করে।

- একটু পরে চিত্র এনে জিডেন করে, এখন কেমন লাগছে কেইদা ?
- —ভালোই। দাঁডিয়ে রইলে কেন, বসো।

চিন্ন যেন এই কথাটুকুরই অপেক্ষা করছিল। ঝুপ করে সে মাটিতে বদে পড়ে বলে, আপনি কি এত ভাবছেন ?

- —কে বললে ?
- —আমি বুঝতে পারি!

কেই আন্তে আন্তে বলে, ঠিক ধরেছ, দত্যি খুব ভাবছি।

চিন্ন আবার জিজেদ করে, কি নিয়ে এত ভাবছেন ?

- —শ্যামার আজ বিয়ে **হয়ে গেল।**
- --- আপনার ভাইঝির ?

কেই বিবে থাবে গ্রামার কথা সব বলে। বলতে ভালো লাগে, তাই বলে যায়। চিন্তু বলে নয়, গৌরী কি যে-কেউ থাকলে সে বলতো কিছুতেই সে চেপে রাথতে পারতো না। গ্রামা শুধু কাকু কাকু বলে কাদতে কাদতে শশুরবাডি চলে গেছে।

শুনে চিন্তর চোথ জলে ভরে ওঠে। কান্নাভেজ। গলার বলে, তাই আপনার মন থারাপ হয়ে গেছে, না কেটদা ?

কেষ্ট কোন উত্তর দেয় না।

- —মানুষ কি করে এত নিষ্ঠুর হয়। গ্রামার বিয়েতে আপনাকে একবার ডাকলে না পর্যন্ত ?
- —পাছে আমি বাধা দিই। ঘোজবরে মাস্টার, সেই কোন্ অজ পাডাগাঁয়ে—
  - —বাধ। দিলে তো ভালোর জ্বেই দিতেন।
- —কে বৃঝবে বলো? দাদা যে আমায়—কেই কথা শেষ করতে পারে না।

চিন্থর সবটুকু সহাত্মভৃতি কেষ্টর উপর গিয়ে পড়ে। উঠে দাঁড়িয়ে বলে, আপনি একটু বরং ঘূমিয়ে নিন।

কেষ্ট কথামত শুয়ে পড়ে, চিমু দরজা ভেজিয়ে দিয়ে চলে যায়।

বিনোদ আজকাল স্থযোগ পেলেই গৌরাকে গাড়ীতে নিয়ে একা

বেরিয়ে যায়। সেদিন শনিবার তাড়াতাডি রিহার্সাল শেষ হয়ে গেল। পিনাকী এসেছিল প্রোগ্রামের ছবি তুলতে। চিমুকে নিয়ে তার আর এক জায়গায় যাবার কথা। চিমু ইতস্তত করতে গৌরী জোর দিয়েই বলে, তুই যা না, আমাকে তো বিনোদবারুই পৌছে দেবেন।

চিমুরা চলে গেলে বিনোদ গৌরীকে নিয়ে গাডীতে উঠে বলে। বেহাল। ছাডিয়ে বিনোদের গাডী ডায়মণ্ড হারবারের পথে এগিয়ে যায়। বিনোদ জিজ্ঞেদ করে, তোমাব বেডাতে ভালো লাগে, না গৌরী ?

- –-খু-উ-ব।
- —কোথায় বেডাতে যাও?
- আগে কেইদা নিযে যেত। বেহালায় আসার পর থেকে—
- খার যায় না, এই ডো? আমি তো আগেই বলেছি, ও লোকগুলো ঠিক ঐ রকম। তোমাকে ঘর থেকে বার করে আনার জ্ঞাে সব কিছু করবে, গরে একটা কথাও মনে থাকে না।

(भोतो भञ्जीत भनाम वरन, अथन जारे मरन रुष्छ।

—তোমার কেইগা কি করেন ?

গৌরা ইতন্তত করে উত্তর দেয়, ঠিক জানি না। ওনেছি কি**দের** যেন ব্যবসাকরেন।

- কি জানি আমার মনে হয় না।
- ·-(44 ?

ভালে। রোজগার থাকলে কেউ ঐ বাডিতে ওঠে। বদনাম হয়ে যাবে না ?

এ কথার উত্তর গোরী দেয় না। বিনোদ বলে যায়, পয়দা থাকলে ভালো জায়গায় তোমার থাকার ব্যবস্থা করে দিত। লোকটার লজ্জা বলে কোন পদার্থ নেই।

—क'निन वार्टि विराय हवांत्र कथा—

- সেজতো তো আরও দরকার। যার সঙ্গে ত্'দিন বাদে বিয়ে হকে তাকে কি হাফ্ গেরস্থ করে রাখা যায় ?
  - ---আমি এত ভাবিনি।
- —আনি তোমার কথা ভাবি বলেই বলছি। বাঁ হাতটা গৌরীর কাঁধের ওপর রেথে বিনোদ বলে, সত্যি বলছি, তুমি ওকে জিজ্ঞেদ করো, এরকম অপমান সহু করো না।

গোরী কেনে ফেলে, কেইদা ছাডা আমার যে আর কেউ নেই।

বিনোদ এই স্থোগই খুঁজছিল। গাড়ী বাঁ দিকে পার্ক করে গৌরীকে কাছে টেনে নেয়। কেন, আমি তো রয়েছি।

গৌরী তথনও ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাদে।

—গোষী, তুমি কি আমায় ভালোবাসতে পারবে না? বিনোদ একটু থেমে আবার বলে, যেদিন তুমি প্রথম রিহার্সালে এলে সেদিন থেকেই তোমায় আমি ভালোবাসি। তুমি যাতে স্থাইও, যাতে বড হও, সব ব্যবস্থা আমি করে দেবো।

গৌর। আজ নিজে থেকেই বিনোদের আহ্বানে সারা দেয়। কয়েকটি স্থন্দর মূহুর্ত কেটে যায়। এত আনন্দ কোন দিনই সে পায়নি।

বেলারাণীর প্রযোজনার ছবি উঠতে শুরু করেছে। মহরতের দিন বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও স্থাবৃদ্দের সামনে ক্লাপ স্টিক হাতে বেলারাণীর প্রথম সট্ নেওয়া হয়। প্রভাত চেষ্টা করে কয়েক্জন খ্যাতনামা লেথককে ধরে এনেছিলো। বেলারাণী সারাক্ষণ ব্যস্ত, কে এলো, তা দেখার সময়কোথায়?

বিনোদ কিন্তু এক কোণে ছু'টি মেয়ে নিয়ে বসেছিলো, চিন্তু আর গোরী। এদের এতদিনের স্টুডিও দেখার শথ মিটলো। শ্রামলও বাদ যায়নি, এদের পেছু-পেছু ঠিক এসেছে। প্রভাতকে কাছে পেয়ে বলে, কি প্রভাতদা, আপনি তো নিয়ে এলেন না? প্রভাত খামলকে দেখে প্রথমটা অবাক হলেও চিমুদের দেখে ব্যেছিলো, নিশ্চয় বিনোদ নিয়ে এসেছে। বললে, এসেছো তো তবে আর কি।

খামল চোথ টিপে বলে, ছবির মত নয় কিন্তু!

- ---(ず?
- ---বেলারাণী।

আবার নেই অসভ্য কথা! বিরক্ত হয়ে প্রভাত দেখান থেকে সরে যায়। বেলারাণীর কাছে গিয়ে বলে, বেলা, এদিকের কাজ শেষ হ'ডে আর কত দেরি ?

বেলারাণী জিগ্যেস করে, কেন, তাডা আছে নাকি ?

- খ্যা, বাডিতে—
- কি ব্যাপার ?
- —-পরে বলবো। তোমার গাডীটা আমায় ছেডে দেবে ?

বেলারাণীর সঙ্গে। বিনোদের শুধু একবার কথা হয়েছিলো। বেলারাণী থোঁপা ঠিক করতে করতে জিগ্যেস করে, কি হলো, অনেক দিন আসনি যে ?

বিনোদ গন্তীর সরে উত্তর দেখ, ব্যন্ত ছিলাম।

নতুন কথা ! বেলারাণী জ্র উচিয়ে তাকায়। প্রশ্ন করে—তোমাদের নাটক কবে ?

--পুজোর সময়।

বেলারাণী চিম্নদের ইঞ্চিত করে বলে, ওরা কারা, নাটকের নায়িকা নাকি?

বিনোদও বাঁকা উত্তর দেয়, কেন আপত্তি আছে ?

- —তা নয়, একট ভালো দেখে যোগাড় করলেই পারতে।
- —অ্যাক্টিং ভালো করে।

—তাই নাকি ? আমার ছবিতে ন'মাও না, তবে টাকা দেবো না। বিনোদ হাদে. দে দেখা যাবে।

প্রভাত স্টুডিও থেকে যাবার সময় বেলারাণীর কাছ থেকে পঞ্চাশ টাকা চেয়েঁনিয়ে গেল। বিশেষ দরকার, পরে ফেরত দেবে।

বেলারাণী অন্তরোধ করে, আমার বাডিতে এলো, কি হয়েছে শোনার জন্যে বসে থাকবো।

---সময় পেলেই আসবো।

প্রভাত বেলারাণীকে কথা দিয়ে এসেছিল বটে গিয়ে দেখা করবে, কিন্ত পারে নি। অরুণার কাছ থেকে রমেশবারুর শরার থারাপ শুনেই প্রভাত মনে মনে যে আশস্কা করেছিল, তা স্তিট্য স্টিট্ট ঘটেছে। শেষার মার্কেটে উনি অনেক টাকা লোকসান দিয়েছেন। ভাগ্যবিপ্যয় একেই বলে! যে সময় বাজার তেজী ভেবে লোহার শেয়ার কিনলেন সেই সময়ই দাম চার-পাঁচ টাকা পড়ে গেল। পাঁচশ-তিরিশ হাজার টাকা ঘর থেকে দিয়ে সে-যাত্রা বেঁচে গেলেন, কিন্তু এই টাকা উঠিয়ে আনতে গিয়েই মার থেলেন স্বচেয়ে বেশি। বাজার মন্দা দেখে অনেক শেয়ার বেচলেন দাম পডে গেলে ধরে নেবেন মনে করে, কিন্তু পাকিস্তানে লীগ হারছে, থবর আসতেই শেয়ার বাজার গরম হয়ে উঠলো; শেয়ার-পিছু ছ'-দাত টাকা লোকসান হয়ে গেল। এবার আর বাডি ঘর গয়না স্ব-কিছু বেচা ছাড়া উপায় রইল না। অরুণা যে সময় প্রভাতকে খবর मिराइ हिन **७**थन थ्रिक हे इः मभरवत छक्त । तरमनवातू घत वस्न करव हुन করে বদে থাকতেন। হঠাৎ একদিন থুমবসিদ অ্যাটাক হল, অরুণা গাড়ী পাঠিয়ে প্রভাতকে ডেকে আনলে। তারপর থেকে দব-কিছু ব্যবস্থাই প্রভাত করছে। ডাক্তারদের অনেক চেটায় রমেশবারু বেঁচে উঠলেন বটে, কিন্তু বা দিকটা পক্ষাঘাতে পড়ে গেল।

প্রভাত এ সময় অমামুষিক থেটেছে। দিন নেই, রাত নেই ক্রণীর সেবা করেছে। অরুণার মা সব সময় বলেন, প্রভাত আমার তঃসময়ে থা করেছে নিজের পেটের ছেলে ছাড়া আর কেউ এমন করতে পারে না।

রমেশবারু কিন্ত জড়ানো গলায় বলেন, আমার মরে যাওয়াই ছিল ভালো, কেন বাঁচালে ?

অরুণা চোথের জল শামলাতে পারে না, এ কি বল্ডো বাবা।

—ঠিক্ই বলছি মা, আর বেঁচে কি হবে? ভাল করে তোর বিয়েটাও দিতে পারলাম না।

রমেশবাবুর এই অসহায় কালাকে একমাত্র প্রভাতই সামলাতে পারে, ফের বাজে কথা ভেবে কাদছেন, এ করলে শরীর সারবে কি করে?

- সারিয়ে কি হবে ?
- —সে আবার কি কথা! শরীর ভালো হলেই আবার শেয়ার খেলবেন।

রমেশবারু আঁতকে ওঠেন, আবার শেয়ার বাজারে! না না, ওথানে না।

প্রভাত উৎসাহ দেয়--কেন, সব জিনিসের ভাল-মন্দ আছে। তাইতে এত ভেগ্নে পড়লে কি চলে? আপনার মত এত চমংকার স্পেকুলেটিভ বুদ্ধি ক'জন বাঙালীর আছে?

রমেশবার মুধে মান হাসি মুঠে ওঠে, একথা তুমি ঠিক বলেছো, কত মাড়োয়ারী আমার প্রশংসা করে বলে, বাঙালীবারু বহুং আচ্ছা বাজার কা চাল সমঝাতে হোঁ।

- —তবে সে কি কম কথা!
- কিন্তু এখন যে সব গেল।

#### —তাতে কি হয়েছে, আবার হবে।

কত রকম উৎসাহ দিয়ে, ভাক্তারদের কথামত শুশ্রুষা করে প্রভাত রমেশবাবুকে সারিয়ে ভোলে। অরুণার মা মাঝে মাঝে বলেন, এই তঃসময়, কেউ এলো না। স্বাই লোক দেখানো—

অরুণা চোথ বড বড করে বলে, প্রভাতদা না থাকলে কি হত মা-মণি ?

- ওর ঋণ কি আর আমরা শোধ করতে পারবো ?
- —প্রভাতদ। আজ বলছিলেন, এ বাডি ছেডে আমাদের ওর বাদাতেই নিয়ে যাবেন।

অরুণার মা ক্লান্ত স্বরে বলেন, সে কি করে সম্ভব বুঝতে পারছি না।
ওর ওথানে গিয়ে কি করে স্বাই উঠবো! উনি কি রাজী হবেন ?

— প্রভাতদা বাবাকে রাজী করাবেন বলেছেন, এ মাদেই তো বাডি ছেডে দেওয়ার কথা।

অরুণার মা হাউ-মাউ করে কেঁদে ওঠেন, কত সাধ করে এ বাডি করেছিলেন। এক কথার ছেডে থেতে হচ্ছে! ওর মুখের দিকে আমার চাইতে কট হয়।

আশ্চর্য ক্ষমতা প্রভাতের ! অফণার বাবাকে বৃঝিয়ে নিজের বাসায় নিয়ে গেল। ইতিমধ্যে প্রভাত বাসা বদলেছিল। নীচে তিনধানা, উপরে হ'থানা ঘরের ছোট্ট দোতালা বাডি। উপরের ঘর ছটিতে অফণারা রইল, নীচে থাকে প্রভাত।

রমেশবাবু জিজ্ঞেদ করেন, এ ভাবে কতদিন চ্লবে ? প্রভাত হেদে বলে, যত দিন দরকার।

- —তোমার এমন কি রোজগার ?
- চার জনের যথেষ্ট চলে যাবে।

- —এর চেয়ে আমার ঐ বাড়িটাই বিক্রি করে দিলেই ভাল হ'ত।
- অত নাধ করে বাডিটা করেছিলেন,—তাছাড়া মানিক একটা আয়ও বাঁধা রইল।

রমেশবাবুর ব্যাঙ্কে যা টাকা ছিল তা সব বের করেও আরও কয়েক হাজার টাকার দরকার ছিল। প্রভাত রমেশবাবুর বাড়ি মটগেজ করে সব শোধ করে বাডিটা ভাডা দিয়েছে পাঁচশ' টাকায়। প্রভাত ভেবে রেথেছে, ঠিকমত থরচ বাঁচিয়ে চালালে বাড়ি মটগেজটাও ছাড়িয়ে নিতে পারব।

রমেশবাবু বলেন, তুমি বুদ্ধি ঠিকই করেছো, কিন্তু এত দিন তোমার কষ্ট হবে—

প্রভাত মুথ নীচু করে বলে, আমার কি-ই বা ছিল! আপনিই চাকরী করে দিলেন, তাইতো বেঁচে গেলাম।

ভালো খবরের মধ্যে রমেশবার্র ত্রবস্থার কথা শুনে প্রভাতের মালিক ওর মাইনে বাডিয়ে দিলেন। মালিক মোহনলালজী নিজে এসে রমেশবার্র সঙ্গে পেথাও করে গেছেন। প্রভাতের পিঠ চাপতে বললেন, বড় হু সিয়ার আদ্মী আছে, বড় হবে এক দিন।

রমেশবারুর চোথে এল আখে, এর মন্ট। যে কত বড, তা আপনাকে কি করে বোঝাব।

মোহনলালজী চিরক।ল কলকাতার মান্ত্র। পরিষ্ণার বাংলা বোনোন। বললেন, খুব ভাল কথা, বাবুকে জামাই করে নিন।

ত একথা রমেশবাব্র অস্থা হবার আগে কথনও ভাবেননি। খুব ধুমধাম করে অরুণার বিয়ে দেবেন বলেই ঠিক করেছিলেন। কিন্তু এ অবস্থায় কি করে যে অরুণার বিয়ে দেবেন তাই ভেবে স্থির করে উঠতে পারছেন না। মোহ্নলালজীর কথার উত্তর দিতে গিয়ে তাঁর চোথ ছলছল করে ওঠে, আমার তো সবই গেছে, শুধু হাতে অরুণাকে— প্রভাত বাধা দিয়ে বলে, ও সব কণা কেন ভাবছেন ? অরুণার মত মেয়েকে যে পাবে সে-ই নিজেকে ভাগ্য<ান মনে করবে।

মোহনলালজী উৎসাহ দিয়ে বলেন, সেই কথাই তো বলছি।
আপনি শাদির সব ব্যবস্থা করে নিন। ধরচা যা হবে আমি আপনাকে
দেবো। আপনি আমার কত উপকার করেছেন।

রমেশবার সজল চোথে বলেন, ভগবান আপনার মঞ্ল করুন।

মোহনলালজীকে নিয়ে প্রভাত নীচে চলে গেলে অরুণার মা রমেশবাবুর ঘরে এসে ঢোকেন। রমেশবাবুর চোথ দিয়ে তথনও জল পডছে।

- —কি হ্রেছে গো, চোখে জল কেন ?
- —প্রভাতকে জামাই করবো ঠিক করলাম।

অক্ষণার মার ম্থ হাদিতে ভরে ধাধ, এ তে। খুব তাল কথা। আমি রোজই বলবে। বলবো ভাধি, বলে উঠতে পারি না! অক্ষণাতো প্রভাতদা বলতে অজ্ঞান! প্রভাতও অক্ষণার জল্মে যে কি করে তানা দেখলে বুঝতে পারবে না।

ইতিমধ্যে বেলারাণী ছ'বার গাড়ী পাঠিয়েছিলে। প্রভাতের কাছে। প্রভাত যেতে পারেনি। জাইভার ফিরে গিয়ে জানিয়েছিল, বাডিতে অস্কথ আছে, বার আদতে পারলেন না।

বেলারাণী জানতো প্রভাত এখানে এক। থাকে, অতএব তার বাডিতে আর কার অহুথ করতে পারে, ভেবে পেল না। তবে কি ওর বাবা-মা এখানে ফিরে এসেছেন? যাই হোক সন্দেহভঞ্জনের জন্মই একরকম বেলারাণী নিজেই আজ প্রভাতের বাডি এসে হর্ন দিল। প্রভাত বাডি ছিল না, অরুণা এসে হাসিমুখে অভ্যর্থনা করে, আহ্বন, নামবেন না?

- -প্ৰভাতবাৰু বাড়ি নেই ?
- —তাতে কি হয়েছে, আমি তো আছি।

অরুণার কথা শুনে বেলারাণীর মনে কেমন যেন থটক। লাগে, তবে কি তার সঙ্গে প্রভাতের বিয়ে হয়ে গেছে! বেলারাণীকে একবার জানালও না? চট্ করে দেখে নেয় অরুণা মাথায় সিঁত্র দিয়েছে কি না। তা না দেখে থানিকটা আশ্বন্ধ হয়ে নেমে পাছে।

নিটের বৈঠকথানায তারা গ্র'জনে বসে। কি কবে কথা শুরু হবে কেউ-ই ভেবে পায় না। এব আগে গ্র'জনের একবার মাত্র দেখা হয়েছিল থিনেমান, তারপর এই দেখা। এর মধ্যে অনেক পরিবর্তন হয়ে গেছে। তবু অকবা দেই কথাই তোলে। প্রভাতদার সঙ্গে মেট্রোতে আপনাকে দেখেছিলাম, তথন থেকেই আলাপ করার ইচ্ছে ছিলো।

বেলারাণী ২েসে বলে, তারু তো আলোপ করেন নি, আমি নিজে এসে আলোপ করলাম।

- —কি করবো সময় পাইনি।
- ঐটাই পাওয়া শক্ত।
- ---বাবার বড় অস্থ্য গে---
- —িক হয়েছে ?

অরুণা সংক্ষেপে সব কথা বলে। সতিয়, প্রভাতদা না থাকলে যে আমাদের কি হত ?

বেলারাণী মন দিয়ে শুনছিলো, চোপে জল এসে পডে, সত্যিই বড় ভালো লোক। তাছাড়া প্রভাত যে তোমায় প্রাণ দিয়ে ভালবাসে অরুণা!

বেলারাণীর মৃথ থেকে একথা শুনতে অরুণার অঙুত লাগে। বেলারাণী আবার বলে, তুমি বললাম বলে রাগ করো না, আমি তোমার চেয়ে অনেক বড়। তুমি থুব ভাগ্য করেছ। তা না হলে এমন স্বামী কেউ পায় না।

## ष्यक्रभात्र म्थ नब्जाय नान रूरय ७८८।

- —আমি প্রভাতবাবুর মুথে তে। পার কথা প্রথম দিন গুনেই বুনেছিলাম, তোমাদের ছ'জনের জুডি মিলবে থুব চমংকার! প্রভাতবাবুকে কত দিন বলেছি, উত্তর পাইনি। বল তে। গুভদিনটা কবে ?
  - —পুজোর পর, বোধ হয় অন্ত্রান মাসে।

অরুণা বেলারাণীকে বসিয়ে খাওয়ালো, শুধু তাই নয়, জার করে উপরের ঘরে নিযে গেল বাবা-মার সঙ্গে পরিচয় করবার জতাে। বেলারাণী দশ মিনিটের জতাে এসে অরুণার কাছে ত্'ঘটা আটকে গেল। কিন্তু এতটুকু তার খারাপ লাগে নি। মনে য়য়য়ছে কত দিনের পরিচিত এরা! বিশেষ করে অরুণার ব্যবহারে সে ময় য়য়য়ছে সবচেয়ে বেশি। এতটুকু মেয়ের কি গিন্নীপনা! কত সহঙ্গে বেলায়াণীর সঙ্গে 'দিদি' সয়য় পাতিয়ে নিলে। আব্দার করে বললে, এবার থেকে বোনের কাছে আসতে হবে কিন্তু, শুধু প্রভাতবার্ প্রভাতবার্ করলে চলবে না বেলাদি!

তার বলার ধরনে বেলারাণী হেদে ফেলে, নিশ্চয আসবো। যা নেবুর আচার খাইয়েছো। প্রভাতবাবুকে একদিন যেতে বলো। ওর বই উঠতে আরম্ভ করেছে।

- —আমিও একদিন স্ট্রভিও দেখতে যাবো।
- —निम्छत्र यादन, आभाग्र थनत्र मिछ, जूटन भिरत्र यादना ।
- —কি মজা হবে, প্রভাতদা কিছুতেই নিয়ে যায় না।
- —দেখো তোমার প্রভাতদা আবার আমায় না দোষ দেয়।

অরুণা মাথা ছলিয়ে বলে, না না আপনাকে কিছু বলবে না। এখন বলুন আবার কবে আসবেন ?

- —চেষ্টা করবো, তু'চার দিনের মধ্যেই।
- --- ना वनून, जामदन मनिवाद पिन ?

(वनावानी ट्रिंग रक्टन, त्वन जामत्वा।

- ---আমি বসে থাকবো কিন্তু।
- —আচ্ছা, আচ্ছা, বলে হাসতে হাসতে বেলারাণী গাড়ীতে গিয়ে বসে।

অনন্ত-কেবিনে আবার হৈ-হৈ হুল্লোড। আখিন মাস পডে গেছে। আর ক'দিন বাদেই পুজো; তারই তোডজোড চলছে। এ বছর প্রথম পুজোর সঙ্গে একজিবিশানের আরোজন হয়েছে। প্রায় পঞ্চাশ ঘর দোকান বসবে, সেও তো কম কথা নয়। কেই বৃদ্ধি না দিলে এ কাজে পুজো কমিটি হাতই দিত না। ছ-এক ঘর দোকান বসবে বলে কাজ্জ, আরম্ভ হয়েছিল, এখন বেডে ক্রমে ক্রমে পঞ্চাশ ঘরে এসে দাঁডিয়েছে।

আশুদার দোকানে পাডার ছেলেদের আবার ভিড় জমছে, যেমন জমেছিল রাঘব বোয়ালের ইলেক্শানের সময়। ভোতন, ল্যাংচা, বিশু স্বাই সকাল থেকে কাপের পর কাপ চা ওডাচ্ছে আর নতুন নতুন প্রান ঠিক করে সারাদিন কাটিয়ে দিচ্ছে।

ভোতন বললে, দেগলি, শালা রাখব বোয়ালের কাওটা, **মাত্র পাঁচ** টাকা চাদা দিয়েছে।

বিশু বলে, আমি তো ভেবেছিলাম, একটা পয়সাও দেবে না।

- —কেন, পাডার পুজো?
- সেই জন্মেই তো আরও দেবে না। গুনবি হয়তো বাগবাজারে চোরবাগানে, কাডি কাডি টাকা ঢেলেছে।
- যা যা, ও সব মকেলকে থ্ব জানি। প্যাচে না পড়লে শালারা টাকা বার করে না।

ইতিমধ্যে কেই এসে ঢোকে। ছেলেদের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে বলে, ব্যাপার কি রে ? এত বেলা পর্যন্ত সব বসে গুলতানী করা হচ্ছে, মাঠে গিয়ে ছাথ কাজকর্ম হচ্ছে কি না। ভোঁতন চট্ করে থামিয়ে দেয়, ও নিয়ে ভেবো না কেইদা! সব ঠিক আছে, আমরা পালা করে পাহাম দিচ্ছি।

আণ্ডিদা বলেন, প্যাণ্ডেলে অনন্ত-কেবিনের যে ব্রাঞ্চ খুলব, দেখবে সেথানে কি জিনিস দিই।

ল্যাংচ। জিজ্ঞেদ করে, দে যাই দিন আগুদা, ভলেটিয়াররা ফ্রী থেতে পাবে তো ?

- —পাগল নাকি, তাহলে তো আমাকেই খেয়ে ফেলবে।
- সে এমনিতেও থাবাে ওমনিতেই থাবাে। আমরা ছাড়ব না।
  আগুদা কপট ভয়ের ভান করে বলেন, কেই ব্যাপার শুনছ? এ
  হলে আমি দােকান খুলছি না ভায়া।

কেও হেসে উত্তর দের, আপনার কাছে আবদার করবে না তো কার কাছে করবে বলুন। যাই হোক আমি নিয়ম করে দেবো, হু'বেলা এক কাপ করে চা ফ্রী পেলেই হবে।

— হতে আমার আপত্তি নেই। চা ফ্রা পাবে, কিন্তু 'টা'টা প্রসা
দিয়ে কিনতে হবে।

শুরু যে এ ভাবে হাদি-ঠাট্টা চলে তাই নয়, কি ভাবে কাজ হবে কোন্ ঘরে কিসের দোকান বদবে সব কিছুর আলোচনাই এইথানে। এককথায় বলতে গেলে অনস্ত-কেবিন পূজা কমিটির স্দস্তদের অফিন! কেই এখানে ক'দিন থেকে দশটা-পাঁচটা কাজ করছে, বলতে গেলে তার ওপর সমস্ত ভার। ডেকরেটার, ইলেকট্টিশিয়ান, প্রতিমা গভার শিল্পী, অতগুলো দোকানদার, সকলের সঙ্গে মাথা ঠিক করে কাজ করা সহজ কথা নয়। ফাঁাক্ড়া তো লেগেই আছে, এটা হয় তো ওটা হয় না, সব দিক মানিয়ে নিয়ে কাজ করতে একমাত্র কেইই পারে।

এই ভাবে চললো প্রায় দিন পনেরো। নাওয়া নেই, থাওয়া নেই, ছুটাছুটি দৌড়াদোড়ি। আগুদা, ভামল, কেই আর তার সাঙ্গোপাঞ্চ

দকলের অক্লান্ত পরিশ্রম। অবশ্য ফল থুব ভাল হ'ল। ষ্ঠীর আণের দিন সব কাজ শেষ। ষ্ঠীর দিন পুজোর মণ্ডপ আর প্রদর্শনী আলোয় ঝলমল করে উঠল। সকলের মৃথেই এক কথা, এ রকম পুজো এ পাডায় কথনও হয়নি। কেইর জয়-জয়কার।

পুজোর ক'দিন ভীষণ ভিড, সকাল থেকে রাত পর্যস্ত লোকের শেষ
নেই। বরং তুপুরের দিকে কম, কিন্তু সন্ধ্যের পর আলো জললে
কাতারে কাতারে লোক আদে। প্রতিমাদেগতে নয়, প্রদর্শনী দেখতে।
প্রতিমা খুব ভালো হয়নি। আগের বছরের মতও নয়। কারণ, কেষ্টরা
সব চেয়ে কম টাকা খরচা করেছে প্রতিমা গড়ানর জন্মে। কেষ্ট বলে
ও তো পয়সান্ট। পুজোর সামগ্রীও ষত কম খরচ হয় ভাল।

আগুদ। মৃত্ আপত্তি করেছিলেন, তা বলে প্রতিমাগডার ধরচা কমিয়ে দেবে, পুজো তো মায়েরই ?

— কেউ প্রতিমা দেখে না আজকাল। এতো বছর তো থুব ভাল ভাল প্রতিমা করেছেন, লোক এনেছে দেখতে? এইবার দেখবেন ভিড়। ডেকবেশানে কত থরচ করেছি দেখেছেন? ফার্স্ট ক্লাশ সাজানো হবে। আলোর চকী গুরবে, মাইকে গান দিচ্ছি, ভীষণ জমবে।

কেষ্টর কথা মিপ্যে ইমনি। ঝলমলে আলো, রেকর্ডের গান আর দোকানের মেল। টেনে এনেছে অসংখ্য লোক, সব পাড়া থেকে। ভোতনরা ভলেটিরারের ব্যাজ লাগিয়ে ব্যস্ত হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। প্রদর্শনী দেখার পথ দড়ি দিয়ে ছ'ভাগ করা। ছেলেদের আর মেয়েদের আলাদা ব্যবস্থা। কোন্ কোন্ ভলেটিয়ার মেয়েদের দিকে ডিউটি পাবে, তাই নিয়ে নিজেদের মধ্যে প্রায় মারামারি হ্বার যোগাড। শেষ পর্যন্ত কেইকে এসে ডিউটির ব্যবস্থা করে দিতে হয়।

আশুদার দোকানে চা-সরবং খুব বিক্রি হয়। বলতে গেলে আসল দোকানে এখন উনি বিশেষ কোন ব্যবস্থাই রাথেন নি। স্বাইকে নিয়ে প্যাণ্ডেলে চলে এসেছেন। কেষ্ট রোজ জিজেন করে, কেমন বিক্রি হল আপ্ডদা?

- —মন্দ নয়। হৈ-হৈও হচ্ছে, কাজও হচ্ছে। প্রত্যেক বছর এক্জিবিশান করো হে, অনন্ত-কেবিনের জন্মে একটা স্টল বাধা।
  - —আমার দোকানও থারাপ চলচে না।
  - —হ্যা, শ্বামল তাই বলছিলো।
  - —ছেলেটা থুব কাজের আছে।

কেন্তর দোকান প্রদর্শনীর এক কোণে। কিন্তু জায়গাটা ভাল। সকলকেই একবার এদিকে আসতে হয়। জিনিস-পত্র বেশি না থাকলেও বিজি ভালই হচ্ছে। ফাউন্টেনপেনের কালী, মুথে মাথা পাউডার, কতকগুলো সন্তার বই, লজেস, চকোলেট, কাপডকাচা সাবান, এই হ'ল বিজির সামগ্রী। যা সব চেয়ে বেশি চলে তা হোল লজেস আর বিস্কৃট।

শ্রামল চৌকদ ছেলে, জ্বিনিদ বিক্রি করার ক্ষমতা ওর আছে। পাউডার খুলে মেয়েদের হাতে লাগিয়ে দেয়, বয়দ অনুধায়ী মা কিংবা দিদি বলে সম্বোধন করে, এই যে মেথে দেখুন না একবার। জিনিদ ভাল না হলে দাম ফেরত দেব।

এক বৃদ্ধা নেডে-চেডে বলেন, কত দাম বাবা ?

- —মাত্র এক টাকা, বিলিতি মাল।
- —বিলিতি জিনিস এক টাকায় হয় ?
- —লাভ করে তে। বিক্রি করছি না ম!, পুজোর মণ্ডপে কি কেউ ব্যবসা করতে আসে। কোটার পেছনে লেখা আছে, দেখুন – শুমল নিজেই কোটা উল্টে দেখিয়ে দেয় লেখা আছে, মেড ইন্ দি গ্রেট বুটেন কোং। বলে, বললাম বিলিভি জিনিদ।
  - -- তार्टन मां वावा, এक कोंगे निया यारे।

বৃদ্ধা পাউডার নিয়ে চলে যায়। লক্ষণ জিজেন করে, সত্যি বিলিতি মাল নাকি ভামল ?

লক্ষণের সঙ্গে খামলের ভাব কালীর আড্ডায়। এ পাড়ায় বাড়ি, তাই সময় পেলেই দোকানে এসে বসে। খামলও খুশি হত দোকানে একজন সঙ্গী পেয়ে।

- দূর গাধা, লেখা আছে দি গ্রেট রুটেন কোম্পানী। লোকে ভাবে বিলিতি মাল।
  - —যাদের মাল তাদের কত দিবি ?
  - —কেটো পিছু আট আনা।
  - --বলিদ কি রে, এত লাভ ?

শ্রামল হাসে। উত্তর না দিয়ে চেঁচাতে শুরু করে, এই যে ফাউণ্টেন পেনের দিশি কালি, মুথে মাথার বিলিতি পাউডার, ছবির বই, বাচ্চাদের লজেন।

এক থদরপরা ভদ্রলোক আদেন, দেখলেই মনে হয় সেই ধরনের লোক যাঁরা ভুলেও বিলিতি জিনিস ব্যবহার করেন না। জিঞেস করলেন, ফাউণ্টেনপেনের কি কালি ভাই ?

শ্রামল কালির শিশি এগিয়ে দেয়, এই যে দাদা, এক শিশি মদী।

- —মনী, ভাল নাম দিয়েছে। দেখতেও বেশ।
- শুধু দেখতে নয়, কালিও খুব ভাল। যে কোন বিলিতি কালির সমান। এই দেখুন—বলে শ্রামল পকেট থেকে ফাউন্টেনপেন বার করে দেয়, আমি তো তু'বছর থেকে শুধু এই কালি ব্যবহার করছি।
- ভদ্রলোক কাগজে তু'-একবার নাম সই করলেন, ভালই মনে হচ্ছে, কত দাম ?
  - ---আট আনা।

ভদ্রলোক পয়সা দিয়ে চলে গেলেন। ভামল আট আনাটা বাজিয়ে

নিয়ে বলে, চার আনা লাভ। শালা কলমে ভরলেই নিবের বারোটা বেজে যাবে।

—কেন, তোর কলম তো বেশ চলছে।

শ্যামল হাদে, তুইও ষেমন, ওতে তো বিলিতি কালি ভরা আছে।
মদনের সঙ্গে একদিন এথানেই দেখা। বাডির মেয়েদের নিয়ে
প্রতিমা দেখতে এসেছে। শ্যামল পিঠ চাপডে জিজ্ঞেদ করে, আমাদের
পোস্টমফিদ কেমন চলছে রে, মন্থুদার চিঠি পেতে অস্থ্রিধা হয়
না তো?

মদন উত্তর দেয়, মহুদা খুব খুলি। দিনে ছটো করে চিঠি ছাডে।

- সত্যি নাকি। দোকানদারটা তো মাইরি লাল ংয়ে গেল।
- —তা আর বলতে, মাসে প্রায় তিরিশ টাকা।
- --শেষ পর্যন্ত হবে কি বলতো ?
- —হয় বিয়ে, নাহয় আত্মহত্যা। নন্দিতানা করলেও মন্ত্রদাতো নির্ঘাত। একট্থেমে মদন জিজেস করে, এ দোকানটা কার ?
  - —কেইদার, তবে আমারও বলতে পারিস।
  - ---আগব আর একদিন।

मनन दाछित लाकरनत मरः हरल यात्र।

দেনিন অঠম। পুজো। শ্রামল সকালে এদেই, ধূপ ধূনো জেলে দোকানঘর স্থবাসিত করে রেখেছে। ভিড আজ অসম্ভব রক্ম বেশি। সব সময় দোকানে চার-পাচজন খদের। এক ভদ্রলোককে মসী কালির গুণাগুণ ব্যাখ্যা করছিল এমন সময় মেয়েদের দিক থেকে একজন মিহি গুলায় জিজ্ঞেস করে—এ বইটার দাম কত ?

খ্যামল বইটার দিকে তাকিয়েই জবাব দেয়, শারদীয়া সংখ্যা, অনেক ছবি আছে। দাম মাত্র তু'টাকা, আর এ বইটা—

य ভদ্রলোক কালি কিনছিলেন তাঁকে অপেকা করতে বলে

খ্যামল মেয়েটির দিকে এগিয়ে যায়। ভাল করে তাকিয়ে দেখে সে নন্দিতা। খ্যামল হেসে জিজেন করে, একলা নাকি ?

- ना भा'ता जरमहान । भी भाकारन आठात किनरहान ।
- —যত ভিড ঐ দোকানে, এ দিকে কেউ আসেই না।

কথার ধরনে নন্দিতা হেসে ফেলে, দোকানে তো কিছুই নেই, কি কিনতে আসবে শুনি ?

—বাঃ, এই তো কত জিনিস রয়েছে।

নন্দিতা একটা বই তুলে নিয়ে বলে, এইটে নিচ্ছি। ব্যাগ থেকে পাঁচ টাকার নোট বার করে দেয়। বাকী পয়সা ফেরত দেবার সময় শামল নাঁচু গলায় ভিজেন করে, চিঠি ঠিকমত পাচ্ছেন ?

—পাই। বলেই নলিতা ব্যস্তভাবে সামনের দিকে তাকায়, ঐ যে মা'রা আণ্ডেন, আমি যাই।

শ্রামল অন্ত দিকে ফিরে গিয়ে নেখে, ভদ্রলোক চলে গেছেন। সে নিষে এর তুঃথ হয় না। ভাবে, কতকণ রসিয়ে রসিয়ে মদনের কাছে নিদিতার কথা বলবে।

সন্ধ্যার পর অরুণাকে নিয়ে প্রভাত একো এক্জিবিশান দেখ্তে। সেজানত কেট, আশুদা বোকান খুলেছে, একবার না গেলে তৃঃধ করবে।

সত্যিই প্রভাতদের দেখে কেইর আর আশুনার আনন্দের সীমা থাকে না। আশুনা বার বার বলেন, প্রভাত তোমার ভাগ্যি ভালো, এমন লক্ষ্মীমন্ত মেয়ে পেয়েছ। স্থাইও মা, থুব স্থাইও। আমার দোকানে কি থাবে বল?

অরুণা বাধা দিয়ে বলে, এখন আর কেন কট করবেন ?

—তা হবে না। আগুদার দোকানে প্রথম দিন এদেছো কিছু থেতেই হবে। আগুদা ছাড়লেন না, যত্ন কবে বসিয়ে খাওয়ালেন। প্রভাত এক সময় কেইকে জিজ্ঞেস করে, থিয়েটা , দেখতে যাচ্ছিস কাল ?

- —কি করে যাবো একজিবিশান ছেড়ে ?
- —একবার যাস, গোরী ভালো পার্ট করছে।
- --- (मिथ यि भग्र भारे।
- —গৌরী-চিন্ন আজ এথানে আদবে বলেছিলো।
- —এথনও আদেনি, হয়তো রিহার্সালে গেছে, রাত করে আদবে।

আশুদার কাছ ৫৭কে বিদায় নিয়ে প্রভাতরা কেইর সক্ষেপ্রদর্শনীর মধ্যে ঘুরে বেড়ায়। অরুণাকে অবশ্য মেয়েদের পথ ধরেই চলতে হয়।

প্রভাত জিজেন করে, তোদের বিয়ের কি হল ?

- —এসব ঝামেলা চুকলে পর দেখা যাবে।
- ---বেশি দিন ফেলে রাথিস না।
- —না ভাবছি, হু'এক মাদের মধ্যেই।

প্রভাত হেসে বলে, আয় সামনের অঘান মাসে হু'জনে ঝুলে পড়ি।

—দেখি, কেই ছোট্ট উত্তর দেয়।

গৌরা, চিন্ন আর বিনোদ সেই সন্ধ্যাতেই দোকান দেখতে এলো বটে, তবে বেশ রাত করে।

শ্রামল গৌরীদের দেথে খুশি হয়, তবু অমুযোগ করে বলে, বাবা, কত রাত করলেন ?

গৌরী হাসে, কি করবো, রিহার্সাল শেষ হলে আসবো তো ?

- -কাল কি বকম হবে ?
- —মনে তো হচ্ছে, ভালোই।
- —আমার বোধ হয় দেখা হবে না, দোকানে একজনকে থাকতে হবে তো ?

বিনোদ ঠাট্টা করে বলে, এই তো দোকানের মাল, ও ফেলে রেখে গেলেও কেউ নেবে না। যাকগে তোমার কেইদা কোথায় ?

- —প্রভাতদার সঙ্গে বেরিয়েছেন, এখুনি আসবেন।
- —বলো, আমরা এসেছিলাম। প্রায় আধ ঘণ্টা এদিক-ওদিক ঘুরে কেষ্ট না আসায় ওরা গাড়ীতে ফিরে যায়।

পরদিন দকালে ডঠে স্নান দেরে গৌরী তৈরি হয়ে রইল বিনোদের দঙ্গে বেরুবে বলে। রান্নাবাডার হাঙ্গামা নেই। পুজার ক'দিন কেষ্ট বা শ্যামল বাডি ফেরে না থেতে। রাত্রেও দেরি হয়ে গেলে শ্যামল কেষ্টর বাডিতে গিয়ে শোয়, এতদ্রে বেহালায় আর আদে না। কথাই ছিল আজ দকালে বিনোদ গৌরীদের নিয়ে যাবে ষ্টেজ দাজাতে। কিন্তু ফি বে দকালে যেতে পারবে না, গৌরী আগে থেকেই জানত। কারণ পিনাকীর জন্মে রান্না করে রাগতে হবে তাকে।

বিনোদেব গাড়ী আঙ্গুতেই দরজা বন্ধ করে গোরী গিয়ে গাড়ীতে উঠে বসে। বিনোদ এক্সিই হেসে অভ্যর্থনা করে, বাঃ একেবারে তৈরি যে।

- —আমি কি কোন দিন দেরি করি?
- —চিমু কোথায় ?
- ঘরে পিনাকী আছে তাই আর ডাকিনি। এখন কোথায় যাবে?
- —বাডিতে।

গাড়ী চলতে চলতে গোরী জিজ্ঞেন করে, চিত্রু যদি আসত তাহলে কি করতে ?

- —তা হলে স্টেজে যেতে হত, সারা সকালটা নষ্ট।
- —পার্ক সার্কাদের বাড়িতে পৌছে বিনোদ গৌরীকে নিয়ে বারান্দায় বসে।

- —গোরী, তুমি এই থিয়েটারে পার্ট করতে না এলে তো আলাপ হত না।
  - —সত্যি।
- কি আশ্চর্য বলতো। কোথায় ছিলে তুমি আর কোথায় ছিলাম আমি। কার সঙ্গে যে কি ভাবে আলাপ হয়, তা আগে থেকে কে বলতে পারে ?

গোরা ঠিক এই কথাই নিজের মনে অনেক বার ভেবেছে। মনে মনে চিহুকে ধন্যবাদও দিয়েছে এই রিহার্সালে নিয়ে আশার জন্তে।

বিনোদ আবেগভরা গলায় বলে, আমার তৃপ্তি কিলে জানো? শুধু এই ভেবে যে, তুমি আমায় বুঝতে পেরেছো।

—তোমাকে না বোঝার কি আছে?

বিনোদ মান হেদে বলে, এতদিন তো কেউ ব্ঝলো না—যাক্পে দে-কথা, তোমার কেইদার সঙ্গে এর মধ্যে আর কোন কথা হয়েছিল ?

- --কি নিয়ে ?
- —এই থিয়েটার, কি আমাদের বিষয়ে?
- —না, পুজোর ক'দিন দেখাই হচ্ছে না। সারা দিনই প্যাণ্ডেলে থাকেন।
  - চিকু ?
- ওর সঙ্গে কথা বলতে আর ভাল লাগে না, বড বাঁকা বাঁকা কথা বলে।

বিনোদ প্রাণ খুলে গৌরীর সঙ্গে গল্প করে। ফেলে-আসা দিনের কত কথা, কত কাহিনী। এক সময় হঠাৎ উঠে দাঁড়ায়ে বলে, স্টেজ্টা ঘুরে আসি চল, সতিয় আজ্কার হাঙ্গামা চুক্লে বাঁচি।

- —তোমার ওপর বড় চাপ পড়ে, না ?
- —থিয়েটার করার শথ আমার ছোটবেলা থেকেই। তবে এ-

বছর এক নাগাডে অনেক দিন কলকাতায় আছি। আর ভালো লাগছে না, বাইরে কোথাও গেলে হত।

- --কোথায়?
- —কার্নিয়াঙে আর পুরীতে আমার বাড়ি আছে। প্রত্যেক বছর অস্তত একবার যাই, এবার বেঞ্জে পারি নি।

গোরী বিনোদের দিকে তাকিয়ে বলে, নতুন নতুন জায়গায় গেলে বেশ মজা লাগে, না ? বাংলার বাইরে আমি কোথাও যাইনি।

- —আমার সঙ্গে যাবে, যেথানে তোমার খুশি।
- কি জানি, আমার ভাগ্যে আছে কি না।

বৈঠকথানায় গৌরা ব্যাগ রেখে এদেছিল, নেবার জন্মে ত্বজনেই ঘরে ঢোকে। বিনোদ গৌরীর কাঁধের ওপর হাত রেখে গাঢ় স্বরে বলে, আমাকে বাঁচতে দিও গৌরী।

- ---একথা কেন বগছ ?
- —তোমাকে ছাডা আমি বাঁচতে পারবো না। সত্যি বলছি, আমার কথা একট ভেবো।

গোৱী বিনোদের চোথে চোথ রেখে নরম গলায় বলে, সব সময়ই তো ভাবি।

---সত্যি বলছো? বলেই বিনোদ গোরীকে জড়িয়ে ধরে চোথেমুখে চুমু খায়।

গৌরী আজ সম্পূর্ণ ভাবে বিনোদের কাছে ধরা দিয়েছে। বিনোদ গৌরীর কানে ফিস-ফিস করে বলে, তোমাকে আমায় সব দেবো গৌরী, যদি আমার কাছে আস। এই বাড়িতে তুমি থাকবে, চাকর, ঝি, বামন সব থাকবে। তার ওপর আমাকে তো পাবেই।

গৌরী চাপা গলায় বলে, অত বোল না লন্দ্রীটি, এত কিন্তু আমি চাইনা। বাড়ি থেকে বেরিয়ে বিনোদ অ'র গৌরী স্টেজে অল্প সময়ের জ্ঞা দাঁড়িয়ে, থেতে গেল রেস্তোর ায়। শত না খাওয়া হল, কথা হল তার চেয়ে অনেক বেশি। বিনোদের গলা গম্ভীর, থমথমে স্বর, আজ তো থিয়েটার শেষ, তার পর ?

গৌরীর দীর্ঘধাস পডে, আমিও তাই ভাবছি।

- —ভাহলে কি করবে বল ?
- **—**বল ?
- সিনেমায় অভিনয় করবে বলে চলে এস।
- —কোথায় ?
- —আমার দঙ্গে প্রভাতের যে ছবি উঠছে তা বেশির ভাগ আমার টাকায়। আমি বললে ওরা তোমায় নিতে বাধ্য।
  - —কেইদা কি মত দেবেন ?
  - —টাকা পাবে গুনলেই দেবে।
  - —বোধ হয় তাই।

বিনোদ গৌরার হাতের ওপর হাত রেখে বলে, কথা দাও গৌরী তুমি আদবে ?

গোরী মন্ত্রনুধের মত দমতি জানায়, আসব।

সন্ধ্যাবেলা থিয়েটার দেখতে এলো অনেকে। বিনা প্রদার নাটক দেখার ভিড় এদেশে সব সময়েই পাওয়া যায়। সামনের সারিতে প্রভাত আর অরুণা বদেছিল। বেলারাণী এসে বললে, প্রভাতবাব্ উঠুন, আমি অরুণার পাশে বসবো। কথামত প্রভাত উঠে যায়। অরুণা কিন্তু গন্তীর হয়ে বলে, আপনার সঙ্গে আডি হয়ে গেছে বেলাদি।

- -- (कन, कि इल ?
- ---বাঃ, শনিবার এলেন না যে !

—তাতে কি হয়েছে, এই শনিবার যাবো, বিজয়ার পরে গিরেন্থ মা-বাবাকে প্রণাম করে আসব।

অরুণার নাটক দেখতে মন্দ লাগে না, গল্পটা বেশ হাসির। বেলারাণী কিন্তু পাশে বদে সারাক্ষণ খুঁত ধবে গেল, কারুবই নাকি অভিনয় মনের মত হচ্ছে না, দৃশ্যসজ্ঞা, রূপসজ্ঞা সবের মধ্যেই গলদ আছে। নাটক শেষ হতে দশটা বাজে। কিছু লোক আগেই উঠে গিয়েছিলো, যারা শেষ প্যস্ত ছিল হাততালি নিয়ে বাহবা দিলে।

পিট থেকে উঠে গিয়ে বাবানায় দাডিয়ে প্রভাত অফণা আর বেলারাণী গল্প করছিল। বেলাবাণী ছিজ্ঞেদ করলে, ঐ মেয়েটি কে, যে বন্দনার পার্ট কবলে ?

প্রভাত উত্তর দেয়, গোরী।

- —নতুন বোধ হয়, আগে তো দেখিন। গলাটা মন্দ না।
- চিত্রব বন্ধ।
- চিহ্নকে অনেক থিয়েটাবে দেখেছি, বড্ড থারাপ পার্ট করে।

বিনোদ গ্রীনক্ষম থেকে ব্যস্ত ২বে বেবিষে আসে। জিজেন করে, কি রক্ষ লাগলো ?

বেলারাণী হেদে বলে, বেশ ভালই তো। তুমি থুব স্বাভাবিক ক্বেছো।

বিনোদের পার্ট-ই বোধ হয় সব চেয়ে থারাপ হয়েছিল, বেলারাণী তারই প্রশংসা করলে। প্রভাত হাসে, উনি তো গোরীর গলার প্রশংসা করছিলেন।

বিনোদ খুশি হয়ে বলে, তাই নাকি? ওকে নাও না তোমার প্রোডাক্সানে।

—কাল বাডিতে এসো, কথা হবে।

मवारे हत्न रगरन विताम धीनक्रस क्रिय अरना। भिनाकी आह

চিন্থ ঘর থেকে বেরিয়ে আসছিল, চিন্থ জিজ্ঞেদ করলে, গোরীকে কি আমরা নিয়ে যাবো ?

— আপনারা কেন আর কঠ করবেন, আমি ছেড়ে দিয়ে আসব।
গোরীকে নিয়ে একলা বেরুবার স্থযোগ পাবে বিনোদ আশা করেনি,
তাই চিন্নরা চলে থেতে ছুটে এল গোরীর কাছে। গোরী সব কিছু
গুছিয়ে নিয়ে যাবার জন্ম বদে ছিল। বিনোদ বললে, চল গোরী,
চিন্নরা চলে গেছে।

#### —চল ।

যাকে যা বলবার বলে দিয়ে বিনোদ গৌরীকে নিয়ে গাডীতে বদে প্রথম কথাই বললে, তোমার পার্ট আজ খুব স্থলন হয়েছে গৌরী!

- —সন্ত্যি ?
- —বাইরের স্বাই তাই বলছে, এমন কি বেলারাণীও। গৌরী আশ্চর্য হয়ে বলে, বেলারাণী ?
- —হাঁা, ও তো কাল আমায় যেতে বলেছে। তোমায় ছবিতে পাট দেওয়া নিয়ে কথা হবে।

গৌরী কেমন ধেন বিহবল হয়ে যায়, তুমি আমার জন্মে কত করছ!

- কিছুই না। তোমার মধ্যে যে গুণ আছে তাই ফুটিয়ে দিচ্ছি।
- —কেষ্টদারা আসেনি ?
- —না বোধ হয়। তাহলে প্রভাত বলতো, ও তোমাকে বড় হতে দিতে চায় না. একটা ঘরে বন্ধ করে রাখতে চায়।
  - —আজ-কাল সত্যিই তাই মনে হচ্ছে।
- —মনে হয় নয়, নিশ্চয়। পুজোর প্যাণ্ডেলে বদে রইল তবু তোমার থিয়েটার দেখতে আসতে চাইল না। এই তার ভালোবাসা।

গৌরী হঠাৎ বলে, কেইদা আমায় ভালোবাদে না, ভালোবাদা কি, ও তা বোঝেই না। বিনোদ অন্ধকারে গাড়ী রেথে গৌরীর কাছে দরে এসে তাকে ত্ব'-হাতে জ্ঞিয়ে ধরে, তুমি ভূল বুঝতে পেরেছো দেখে খুশি হলাম।

- —তুমিই তো আমায় বুঝিয়ে দিয়েছো।
- —আমি যে তোমায় ভালোবাসি।
- ---जानि।

বিনোদ যথন গৌরীকে বেহালার বাডির সামনে নামিয়ে দিলে তথন বারেটা বেজে গেছে। বিনোদ নীচু গলাথ বলে, কাল আমি বিকেলের দিকে আসব।

- —চারটের সময়।
- हांबटहे-भाटफ हांबटहे, भकारन यादन दननावानीब कारह ।

বিনাদ চলে গেলে গৌরী দরজার চাবি খুলে ঘরের মধ্যে ঢোকে।
খ্যামল আজও আদেনি। মনে মনে গৌরী খুশিই হয়, একলা শুয়ে শুয়ে
আনেক কথা ভাবতে পারবে। বিনাদ তার সামনে একটা নতুন পথ
খুলে দিয়েছে, একদিন সেও হয়ত বড হতে পারবে, বেলারাণীর মত
নাম করতে পারবে। স্বাই তথন তার পেছনে ছুটবে। থিয়েটারে
নামার আগে এ স্প্তাবনা তার মাথায় আসেনি, আজ অভিনয় করার
সময় তার ভাষণ পা কেঁপেছে, তবু তো স্বাই ভালো বলেছে। চেটা
করলে ঠিক হয়ে যাবে।

বিনোদ কি তাকে ভালবাসে? এ প্রশ্ন বে তার মনে আসে না তা নয়, কিন্তু গৌরী ভাবে, কেইও তো তাকে ভালবাসে না। এতে কিছু আসে-যায় না। কেইব সঙ্গে যদি এভাবে থাকতে পারে বিনোদের সঙ্গেষ্ট বা থাকতে পারবে না কেন? বিনোদের কাছে সে আরও অনেক স্থেপে থাকবে। এ ক'দিনেই টাকার মহিমা ে বুঝে নিয়েছে। পার্ক সার্কাসের ঐ স্থলর বাডি, গাডী চাকর, এ যেন স্থপ্ন বলে মনে হয়।

এই ধরনের অনেক কথা ভাবতে ভাবতে গোরী কথন ঘুমিয়ে

পড়েছে। সকালবেলা চিমুর দরজা ঠেলায় ঘুম ভাঙ্গলো। তাড়াতাড়ি উঠে গৌরী দরজা থুলে দেয়। চিমু ঘেণ্টুকে গুক্নো গলায় জিজ্ঞেদ করে, কি হল, এত বেলা পর্যন্ত ঘুম্চ্ছিদ যে ?

- -- এমনি।
- —কাল তোর পার্ট ভালই হয়েছে।
- --কে বললে গ
- ७ वनिहिला। এक रे थार्क जातात तरन, किटेना ७ —
- —কেষ্টদা! গৌরী বিস্মিত হয়, কেষ্টদাতো থিয়েটার দেখতে যায়নি ?
- —গিয়েছিলেন। পেছনের দিকে বদেছিলেন, শেষ হতেই চলে গেছেন।

#### ---আশ্চর্য।

চিন্ন চুলের বিন্ধনি খুলতে খুলতে বলে, আশ্চর্য হবার কি আছে ? কেইদা যে যাবে আমি জানতাম।

- —তোর সঙ্গে দেখা হয়েছিল ?
- ইয়া। অনেকক্ষণ তোর জন্মে অপেক্ষা করেছিলেন, দেরি হচ্ছে দেখে চলে গেলেন।

পৌরী মনে মনে বিরক্ত হয়, থিয়েটারের পর আমাদের সঙ্গে দেখা করলেন না কেন ?

- —উনি বললেন, সব বড বড় লোকের ভিড। ওথানে গিয়ে দেখা করতে লজ্জা করে।
  - —যত সব তাকামী। গৌরী কলতলায় মৃণ ধুতে চলে যায়।

চিন্ন ঘর থেকে চেঁচিয়ে গৌরীকে জিজ্ঞেন করে, তোর কি হয়েছে বল তো? কেইদার উপর কথায় কথায় বিরক্ত হোস ?

গোরী কোন উত্তর দেয় না। চিমু নিজে থেকেই বলে, গোরী, তোকে বলছি, একটু সামলে চলিস।

গামছায় মৃথ মৃছতে মৃছতে গৌরী জিজেন করে, হঠাৎ এত উপদেশ দিচ্ছিন যে ?

- —মনে হল বললাম।
- তুই দেথছি কেইদার যোগ্য ছাত্রী হয়েছিন! কথায় কথায় বড় বড় উপদেশ।

চিন্ন আঙ্গুল দিয়ে চুলের জট ছাডাতে ছাডাতে বলে, দে যাই বলিস, আজকাল অনেক বদলে গেছিস তুই।

- কি জানি!
- —আজকাল কত সাজিয়ে কথা বলিস, আগের মত **আর প্রাণথোলা** ভাব তোর নেই।

গোরী হেসে উত্তর দেয়, সে বোধ হয় তোদের সঙ্গে মিশে!

- —তা হতে পারে, কিন্তু ভালো নয়। আর একটা কথা—
- **一**春?
- —বিনোদবাবুর সঙ্গে অত মেলামেশা কি উচিত ?

গোরীর মনের কাঁচা জায়গায় চিন্তু থোঁচা দিয়েছে। মূথ কালো করে বলে, কেন, কি হয়েছে ?

—কাল কোন সকালে তোরা স্টেজে যাবি বলে বেরুলি অথচ স্থোনে তো মাত্র পনের মিনিট ছিলি।

গৌরীর ব্রতে বাকী থাকে না, চিন্ন ভেডরে ভেডরে সব থবরই রাথে। গাই এ প্রদঙ্গ ঘুরিয়ে নিয়ে বলে, চিন্ন, তুই আমাকে মিথ্যে সন্দেহ করছিল। অহা সময় এ নিয়ে কথা বলব। এখন আমার কাজ আছে।

চিন্ন বোঝে, গৌরী আর কথা বাড়াতে চায় না, ধীরে ধীরে নিজের ঘরে চলে যায়।

বিপদ হল পাঁচটার সময় বিনোদের গাড়ী আসতে। গৌরী ঘর

থেকে বেরিয়েই দেখে, চিমু সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে। জিজ্ঞেদ করলে, কোথায় যাচ্ছিদ ?

গৌরী দৃঢ়ম্বরে বলে, ভাসান দেখতে।

- --বিনোদবাবুর সঙ্গে ?
- —কোন দোষ আছে ?

চিন্ন নীচের ঠোঁট কামডে জিজেন করে,কেইদা যদি আদে, কি বলবো ?

—তোর যা ইচ্ছে। 'বলে গোনী পঘুপায়ে নেমে গিয়ে বিনোদের গাড়ীতে উঠে বসে।

চিন্ন চূপ করে দাঁভিয়ে থেকে ওদের চলে যেতে দেখে। গৌরী কি করে এতথানি বদলে গেল, সত্যিই সে ভেবে পায় না! মান্থ্যের কি এত তাডাতাড়ি পরিবর্তন সম্ভব? যে গৌরী ক'দিন আগেও নিজের বলতে কিছু ব্রাত না, থিয়ে করার দরকার কতটা জানতো না, সে আজ কি করে চিন্নর ন্থের ওপর এমন করে চলে যেতে পারে! থিয়েটারের রশ্প দেখার জন্মেই চিন্ন তাকে ধরে নিয়ে গিয়েছিলো, বিনোদের সদে ঘুরে বেডাবার জন্মে নয়। কেন জানা নেই, কেইদার জন্মে তার হংথ হয়। আর ষাই হোক লোকটা খাটি, অভাভা পুরুষদের মতো নয়। গৌরার জন্মে কতই না করে। পিনাকী তো কিছুই করে না চিন্নর জন্মে! সেই কেইদাকে ফাঁকি দিয়ে বিনোদের সঙ্গে ঘুরে বেড়ানর কথা ভাবতেই বিশ্রী লাগে চিন্নর।

ঘরে গিয়ে চুল বাঁধতে বদে চিন্ন। আয়নায় নিজের চেহারা দেখে অদ্ত লাগে। মুখটা শুকিয়ে গেছে, রংটা আরও কালো হয়ে গেছে, এরকম সে ছিল না। তাইতো পিনাকী তার মুখের ছবি এত তুলেছে। বিনা পয়সায় মডেল পাবার লোভে বিয়ে করবে বলে বার করে এনেছে তাকে। তার পর এই দেড বছরের মধ্যে কি চেহারাই না হয়েছে!

পিনাকী তার ছবি আর তোলে না, নতুন নতুন মৃথ খুঁজে বেড়ায় ! গোরীকে বন্ধু ভাবে পেয়ে দে খুশি হয়েছিল, কিন্তু ক'দিন থেকে তার ব্যবহারে দে পীডিত হয়েছে। এর পরিণাম তার অজানা নেই, ঘরপোড়া গরু নিঁতুরে মেঘ দেখলেই ভয় পায়।

গৌরীদের ঘর থোলার শব্দে চিন্ত বেরিয়ে এসে দেখে, কেই ঘরে 
চুকছে। চিন্তুকে দেখে হেসে জিজেন করলে, কি চিন্তু, তোমার বন্ধুটি
বেরিয়ে গেছে না কি ?

- —-ইৌ1।
- ---কোথায় গেছে ?
- —ভাগান দেখতে।
- —তুমি গেলে না ?
- --না।

চিন্ন বিনোদের কথা উল্লেখ করে না। কাছে গিয়ে জিজ্জেদ করে, চাখাবেন ?

কেষ্ট হেসে বলে, পেলে থুব ভাল ১য়, সকাল থেকে বড খাটনি গেছে।

— আমি এখুনি নিয়ে আসছি।

কেই জুতো খুলে বিত্যানায় গা এলিয়ে দেয়, গুয়ে গুয়ে পকেট থেকে একটা চিঠি বার করে পড়ে।

চিন্তু চা নিয়ে এসে দেখে, কেই চোথ বুজে শুয়ে আছে। বলে, চা এনেছি।

কেষ্ট উঠে বদে হাত বাড়িয়ে চা নেয়, তুমি থাবে না ?

- —থেয়েছি।
- —বদো।

বিছানার আর-এক প্রাস্তে চিন্ন বদে। কেই চায়ে চুম্ক দিয়ে বলে, আঃ, চমৎকার চা করেছ!

- —ঘরে আর কিছু নেই, দিঁতে পালনাম না।
- ক্ষিদে মোটেই নেই, এ শুধু চা-তে গা। একটু পরে নিজে থেকেই বলে, ক'দিনই গোরীর সঙ্গে দেখা হচ্ছে না। সময়-মত আদতেই পারি না, বোধ হয় ও আমার ওপর খুব চটে গেছে। যাই হোক, কালকের মধ্যেই সব ঝামেলা মিটে যাবে, আজ তো বিদর্জন।
  - —গোরীকে কিছু বলব ?
  - —হ্যা, মানে শ্রামার চিঠি এদেছে।
  - —তাই নাকি, কি রকম আছে দে ?

চিন্ন যে খামার সম্বন্ধে এতথানি আগ্রহ প্রকাশ করবে, কেন্ত তা ভাবে নি। জিজেন করে, তুমি খামার কথা জান ?

চিমু হাদে, সব জানি। বলুন, ও কেমন আছে ? কেষ্ট খাম থেকে চিঠি বার করে বলে, তোমায় পড়ে শোনাই।

'শ্রীচরণেষু কাকু, বিষের সময় হইতে তোমার সহিত আর দেখা হয় নাই। তোমার জল্যে ভারী মন কেমন করে। তুমি কেমন আছ জানাইও। আমরা এখানে খুব ভালো আছি। সংসার লইয়া ব্যস্ত আছি। ছেলেরা ছ'জন আমার কথা সব শোনে। আমায় খুব ভালো-বাসে। তোমাদের জামাই এখানকার নাম-করা লোক, সকলে খুব খাতির করে। তুমি একবার এখানে আসিলে ভাল হয়, নিশ্চয় করে আসিও। প্রণাম নিও। ইতি তোমার স্বেহের শ্রামা।'

চিন্ন একগাল হেদে বলে, খামা নি চয় স্থী হয়েছে।

- —কি জানি, চিঠি পড়ে তো বুঝতে পারছি না।
- আমি ঠিক বুঝেছি। মেরেরা স্থী না হলে এমন করে লিখতে পারে না।
  - —তা হবে।
  - —চিঠির উত্তর দেবেন না ?

—দেবে।, গোরী আহক।

চিমু নিজে থেকে বলে, পোস্টকার্ড নেই বুঝি ?

- শুরু তাই নয়, লিথেও দিতে হবে। আমার হাতের লেখা বড়ত খারাপ।
  - --আমি লিখে দেবো?

কেষ্ট চিন্থুর দিকে তাকায়। চিন্থ দাঁডিয়ে বলে, পো**স্ট**কার্ড নিয়ে আসি ?

—আনো।

অল্লক্ষণের মধ্যেই চিন্ন দোয়াত-কলম আর পোস্টকার্ড নিয়ে এদে বদে, বলুন, কি লিখবো ?

কেন্ট মান হাসে, শ্যামাকে আগে কথনও চিঠি দিই নি।

চিন্ন চিঠির ওপরে লেখে, শ্রীশ্রীত্বর্গা সহায়। কেট বলে যায়, 'তোমার চিঠি পেয়ে খুব আনন্দিত হলাম। তুমি

স্বধী হলেই আমি থূশি হব। পুজোর ক'দিন বড় হাঙ্গামায় আছি।
যদি পারি কিছুদিন বাদে তোমার বাড়ি যাবো। তোমরা আমার
ভালবাগা নিও।

চিত্র জিজেদ করে, আর কিছু লিথবেন না।

- --আর কি লিখবো?
- —আপনি গেলে খামা বভ আনন্দ পাবে।

প্রায় ঘণ্টাথানেক বদে থেকেও গৌরী যথন ফিরল না, কেষ্ট উঠে পডে, আমি এখন চলি । ও-দিকে অনেক কাজ বাকি, বিদর্জনের ব্যাপার—

আমরাও হয়তো যাব ভাদান দেখতে, দাতটার পর।

কেট বেহাল। থেকে বেরিয়ে সোজা চলে এল পূজার মণ্ডপে। রাত্রি আটিটার সময় প্রতিমা বেরোবে। এখনও দলে দলে লোক আসছে ঠাকুর দেখতে। গেটের মৃথে বিশুর সঙ্গে দেখা।

- —মাইরি কেইদা, আর একদিন প্রতিমারেথে দাও। কি ভিড় দেখছো!
  - —তা কি হয় ?
- —নাহয় এক কাজ করো। প্রতিমা যাক, এক্জিবিশানটা রেখে দাও।

কেট হাসে, তাহলে কি আর ভিড হবে ভেবেছিস, সব ফাঁকা হয়ে ষাবে।

- —কথ্থোনা নয়, খুব লোক আদবে। প্রতিমা দেখবার চেয়ে ঠাকুর দেখতে বেশি লোক আদে—
  - —তার মানে ?
- —তা-ও বুঝতে পারছ না ? বিশু হো-হো করে হাসে। পাশ দিয়ে ল্যাংচা যাচ্চিল, বিশু তাকে ডেকে বলে, শুনেছিন, কেইদা ঠাকুর আর প্রতিমার তফাত বুঝতে পারছে না।

ল্যাংচা উত্তর দেয়, কি করে বুঝবে? তোমার কথা কি সহজে বোঝা যায়? জানো কেইদা, বিশুর মতে প্রতিমা হ'ল মাটির তৈরি আর ঠাকুর হল জ্যান্ত, যারা ঘুরে বেডায়।

কেষ্ট হাসে, বিশু ভালো বলেছে, লোকে ঠাকুর দেখতেই আসে! কেষ্ট মণ্ডপের দিকে এগিয়ে দেখে, মদন আরও তৃজনকে নিয়ে বসে আছে। উঠে এসে বললে, কেঃদা আপনার জন্মেই বসে আছি।

- —কি ব্যাপার মদন, তোমাকে অনেক নিন দেখিনি।
- —বাবার শরীরটা ভাল নেই।
- কি হ'ল ?
- —ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। আজও আসতে পারতাম না, এলাম এ দৈর জন্মে। এই আমার বন্ধু চুনীলাল আর ইতি খ্যামলের বাবা, শশধরবার্।

শশধরবাবু কেটর কাছে এগিয়ে আদেন, স্থামলের বিষয় হ'-একটা কথা বলার আছে !

- —বলুন।
- —ও এখন আপনার কাছে থাকে তো ?
- —-**ž**汀 l
- ওর মামা-বাডিতে কি ব্যাপার নিয়ে গোলমাল হয়েছে, জানেন বোধ হয় ?
  - --খামলই যা বলেছে।
- কি বলেছে জানি না। তবে তার পর থেকে আমার সঙ্গেও আর দেখা করেনি, পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে।

কেট বিস্মিত হয়, সে কি, আমি তো জানি আপনার সঙ্গে ওর কথাবার্তা হয় ---

শশধরবার্সব কথা থুলে বলেন। কেন শ্রামলের মামা-বাড়িতে নগড়া হয়, কোন্দলে শ্রামল মিশছে এবং তার সঙ্গে দেখাও করে না, চিঠিরও উত্তর দেয় না।

কেই চুপ করে থেকে বলে বিশ্বাস করুন, এর কিছুই আমি জানি না। আমি এখুনি এর ব্যবস্থা করছি।

কেই ভোঁতনকে পাঠিয়ে দেয় শ্যামলকে দোকান থেকে ধরে আনার জন্মে। কিন্তু ভোঁতন ফিরে এসে জানাল, শ্যামল একটু আগে দোকান বন্ধ করে চলে গেছে, পাশের দোকানদার তাই বললে।

কেই শশধরবাবুকে ভরদা দিয়ে বলে, আজই রাত্রে কি কাল সকালে আমার দঙ্গে গ্রামলের নিশ্চয় দেখা হবে। আমি কথা বলে আপনার সঙ্গে দেখা করিয়ে দেবো।

কেণ্টর মাথা গরম হয়ে ওঠে। স্থামল যে তাকে না জানিয়ে কিছু করতে পারে, তা তার জানা ছিল না। তার উপর বার বার মিথ্যে কথা বলেছে। সেও তো ভয়ানক কথা, এর বিহিত তাকে করতেই হবে। কাছে পেলে এখনই শুামলের কাছে কৈফিয়ৎ চাইতো, না পেয়ে মনে মনেই গজরাতে থাকে। অবাধ্য ছেলেদের শাঁয়েন্তা করতে সেজানে। আজ বিদর্জনের হাঙ্গামায় বোধ হয় সম্ভব হবে না, তবে পরদিন সকালেই শুামলের সঙ্গে বোঝাপড়া সে করবে।

চিমুর সঙ্গে কথা কাটাকাটি করে মেজাজ দেখিয়ে গৌরী বিনোদের গাড়ীতে এদে উঠলো বটে, কিন্তু মনের মধ্যে ছুর্ভাবনার অন্ত রইল না। এতদিন বিনোদের সঙ্গে বার হওয়া নিয়ে কেন্ট কোন কথাই বলেনি। আজ যদি চিমু তার নামে নতুন করে লাগায় হয়তো কেন্ট তার ওপর রাগ করতে পারে। গাড়ী চলতে শুরু করলে বিনোদ জিজ্ঞেদ করে, কি এত ভাবছ গন্তীর হয়ে ?

- --কিছু না।
- **—ত**বু ?
- -- চিন্নটা যেন কি রকম!
- —কি হল ?
- आभारक ভग्न राज्याराष्ट्र, रक्षेत्रारक वरन रात्र वरन।

বিনোদ হাদে, ও, এই। আমি ভাবলাম হাতি-ঘোড়া আর-কিছু!
তা ওর তো হিংসে হবেই। যাক্গে ও সব বাজে কথা, বেলারাণীর
কাছে গিয়েছিলাম।

- —কি বললেন ?
- —তোমায় স্টুডিওতে নিয়ে যেতে।
- --কবে ?
- —সামনের সপ্তাহে যে কোন দিন।
- —সত্যি ?

- —বিশাস হচ্ছে না ?
- —আমি পারব ন।।
- —কি, স্টুডিওতে যেতে ?

গৌরী ব্যস্ত হয়ে বলে, না, বলছি সিনেমায় পার্ট করতে।

— প্রথমে ঐ রকম মনে হয়, নামলে দেখবে কিছুই নয়। বেলারাণীও ঠিক এই রকম বলত।

গৌরী জিজ্ঞেদ করে, কি করে জানলে?

বিনোদ হাসে, এ তো জানা কথা। তুমি কবে যাবে বল ?

--যেদিন বলবে।

বিনোদ ভুক্ন কুঁচকে বলে, কেইদার অনুমতি নিতে হবে তো ?

—সে আমি আদায় করে নেব।

একটা ছোট রেস্তোরাঁয় চা পান করে তারা এল গন্ধার ধারে। বিকেল থেকেই ঠাকুর বিদর্জন শুরু হয়েছে। একের পর এক লরীতে প্রতিমা নিয়ে আসছে। সদ্ধ্যে হতেই কত রকম আলো দিয়ে সাজিয়ে সামনে নাচতে নাচতে ছেলেরা চলেছে। চার দিকে ঢাকের, ব্যাণ্ডের বাজনার শন্দ। বিনোদ আর গৌরী গাড়ীর মধ্যে বদে বদে অনেকক্ষণ দেখে। অন্ধকার বেশি হবে এলে গৌরী বলে, চল, ফেরা থাক।

- —এত শীগ্গিরি ?
- —আজ বিমর্জন, কেষ্টদারা হয়তো তাডাতাড়ি ফিরতে পারে।
- —-চল ।

বেহালার বাডির কাছে এসে গৌরীরা দেখে গব অন্ধকার। কোন ঘরেই আলো জলছে না।

বিনোদ বলে, কেউ নেই, সবাই বেরিয়েছে। তুমিই সাত তাডাতাড়ি ফিরে এলে।

গৌরী মৃত্বরে বলে, এখন তাই মনে হচ্ছে।

- --একলা ভয় করবে না ?
- —আমি খুকী নাকি ?

বিনোদ গৌরীর দিকে তাকিয়ে বলে, আমার কিন্তু বড়ত তেই। পেয়েছে।

- —একটু দাঁড়াও, আমি জল নিয়ে আসছি।
- —ভয় না পেলে আমিও দঙ্গে যেতে পারি।
- —ভয় কিসের ? এসো।

বিনোদ গৌরীর সঙ্গে বারান্দায় গিয়ে ওঠে। গৌরী চাবি বার করে দরজা খোলে। ঘরে চুকে আলো জালিয়ে ডাকে, এনো, যদিও তোমার বসবার মত ঘর এ নয়।

—কে বললে ? বিনোদ মাটিতে পাতা বিছানার উপর বদে পড়ে।
গৌরী জল আর মিটি নিয়ে আদে, নারকেল নাড়ু, থাও। আমি
করেছি।

বিনোদ খেতে খেতে জিজেদ করে, হঠাৎ যদি কেউ এদে পডে ?

—আমি দেখে আসছি।

গৌরী সম্ভর্পণে বেরিয়ে যায়। ফিরে এসে বলে, ভয় নেই। চট্ করে কেউ আসবে না। চিমুদের ঘরে তালা বন্ধ, ভাস।ন দেখতে গেছে নিশ্চয়।

—তাহলে দরজাটা ভেজিয়ে দাও।

গোরী কথামত দরজা বন্ধ করে দেয়। বিনোদ ডাকে, আমার কাছে বোদো।

গৌরী বিনোদের কাছে গিয়ে বসে। বিনোদ দীর্ঘশাস ফেলে, এই দিনটি আমার প্রিয়; কতজনের কথা মনে হয়, যাদের প্রণাম করতাম একে একে তারা সব চলে গেল!

—আমারও তো কেউ নেই। গত বছরও ভাইটা ছিল; বলতে গিয়ে গৌরীর চোথে জল ভরে আদে।

বিনোদ গৌরীর একটা হাত টেনে নিয়ে বলে, ছিঃ গৌরী, বেঁদো না। লক্ষ্মীটি, বিনোদের কাছে সহাত্মভৃতি পেয়ে গৌরীর কালার উচ্ছাস বেড়ে যায়। বিনোদ গৌরীকে ময়ত্মে কাছে টেনে এনে দৃঢ় আলিম্বনে বন্ধ করে।

পুজোর ক'দিনই শ্রামল ব্যস্ত ছিল দোকান নিয়ে। হৈ-হৈ করে দিন কেটেছে, লক্ষ্ণ প্রায় সব সময় তার সঙ্গে থাকতো। বিক্রি করার সময় সাহায্য করত। অবসর সময়ে ছজনে বসে গল্প করত। লক্ষণের দোষের মধ্যে মেয়েদের দিকে হাংলার মত তাকায়! শ্রামল কত বার বলেছে, ওরকম করে তাকাস না। কি ভাববে।

লক্ষণ তাচ্ছিল্যভরে উত্তর দেয়, কি আবার ভাববে, দেছেগুভে এসেছেই তো দেখাতে।

শ্রামল আর কিছু বলত না যদি-না লক্ষ্মণ সপ্তমীর দিন বিক্রি করার সময় একটা মেয়েকে চারটে লজেন্স বেশি দিয়ে দিত। বিরক্ত হয়ে জিজেন করলে, ও কি, চারটে বেশি দিলি কেন ?

লক্ষ্মণ পানখাওয়া দাঁত বার করে বলে, কি বড বড চোথ মাইরি। শ্যামল থাকতে না পেরে হেদে ফেলেছিল।

বিদর্জনের দিন লক্ষণ বললে, আজ কিন্তু আর সক্ষ্যের পর আসবোনা।

- —কেন ?
- —বাঃ, আজ বিজয়া। বাড়িতে সকলকে প্রণাম করতে হবে যে, নইলে আর ৢাক থাকবে না।

খ্যামলের মৃথ শুকিয়ে যায়, আজকের এ দিনটাতেও সে বাডি ফিরতে পারবে না। মামা, পিদিমা, বাবা, দবাই এদে জড়ো হবেন মাঝখানের উঠোনে। গৃহদেবতাকে প্রণাম করে একের পর এক বড়দের প্রণাম করা, তারপর কোলাকুলি, প্রিয়জনদের শ্বরণ করে চোথের জল ফেলা। খ্যামলের দেখানে আর যাবার অধিকার নাই।

লক্ষণ বলে যায়, জালাতন মাইরি। এমন দিনে যে নিদ্ধি-টিদ্ধি একটু ওড়াবো তার উপায় নেই। রাজ্যের যত বেরনিক লোক এসে জুটবে। বাবাই এখন আমাদের বংশের মধ্যে স্বচেয়ে বড় কি না!

তথন থেকেই শ্রামলের মন থারাপ হয়েছিল। কিছুতেই নিজেকে সামলাতে পারে না। বার বার চোথে জল এদে পড়ে তার। কোন রকমে ছপুরটা কাটিয়ে বিকেল হতেই দোকান বন্ধ করে ফেলে। লক্ষণ অনেক আগেই চলে গিয়েছিল, শ্রামলন্ত বেরিয়ে পড়ে। ভেবেছিল কেইকে বলে যাবে, কিন্তু তার সপে আর দেখা হ'ল না। সেথান থেকে পার্কে গিয়ে বদে। বিকেলের রোদের তেজ কমে গেছে। অল্প অল্প হাওয়া দিছে। বদে থাকতে শ্রামলের ভালই লাগে। হঠাং মনে হয়, মাম-বাছিতে গেলে কি হয় ? দে তো থাকতে যাছে না, স্বাইকে প্রণাম করে চলে আসবে। মনে হতেই শ্রামল উঠে পড়ে মামার বাছির পথে চলতে শুরু করে। থানিক দ্রে এগিয়ে তার মনে পড়ে বারার সপ্পে একবার ও দেখা করেনি, তার একটা ছিঠিরও উত্তর দেয়নি। আজ যদি ওখানে বাবা থাকেন, আবার একটা অগ্রীতিকর ঘটনার পুনরার্ত্তি হবে। শ্রামলের নিজেকে বড় হীন মনে হয়। ভাবে, তার চেয়ে বেহালার বাড়ি গিয়ে শুয়ে পড়া ভালো। ক'দিন অমান্থবিক পরিশ্রম গেছে, ঘূমিয়ে নিলে সব রক্ম অবসাদ কেটে যাবে।

সক্ষ্যে হয়ে গেছে। খ্যামল বেহালার ট্রাম থেকে নেমে পড়ে। ঐ পাডায় পুজোর প্যাভেলের পাশ দিয়ে যেতে যেতে পরিচিত গলায় কে একজন ডাকলে, খ্যামল না ?

ফিরে দেখে জলিল। জলিল কালীর ডান হাত। তবে সে জাতে মুসলমান। কিন্তু না বলে দিলে যোঝবার উপায় নেই, ঠিক বাঙালী হিঁত্র মত দেখতে। শুমান হেদে ভিজেদ করে, কি খবর জলিল ?

---এসো, এক-ভাড় থেয়ে যাও।

- **一**春?
- --- भिक्ति।
- —না ভাই, মন-মেজাজ ভালো নেই।
- জলিল হাদে, সেইজন্মেই তো আরও থাবে।
- —আজ না, অগ্ত দিন হবে।
- জলিল খ্যামলের হাতটা চেপে ধরে, কি হয়েছে রে ?
- -- কিছু না।
- —তার সঙ্গে বাগড়। হয়েছে বুনি। ?

এত তুংখেও শ্রামলের হাসি পায। কালীর আড্ডায় সে অনেক দিন বাহাত্ত্রী করে জলিলদের কাছে বলেছে, সে একটা মেয়েকে নিয়ে এই বেহালায় থাকে। কি রকম ভাবে মেয়েটি তার প্রেমে পড়েছিল, তারপর কি ভাবে তাকে নিয়ে পালিয়ে এসেছে। বানিয়ে বানিয়ে নানারকম গল্প তাদের কাছে করেছে। অন্যেরা সন্দেহ করলেও জলিল করেনি, কারণ গৌরীর সঙ্গে তুঁতিন দিন সে শ্রামলকে বাজারে ষেতে দেখেছে। আজ সেই প্রসঙ্গ তুলতে সত্যিই শ্রামলের হাসি পায়। ভাবে জলিলটা কি বোকা, সব কথাই বিশ্বাস করে।

জলিল কিন্তু ছাড়লো না। একটা ছোট্ট ভাড ধরিয়ে দিয়ে বললে', ভালো না লাগে ফেলে কিও। এক চুমুক দিয়ে খ্যামলের মন্দ লাগে না, গল্প করতে করতে বেশ থানিকটা থেয়ে নেয়।

- -এখন কেমন লাগছে ?
- --- भन्म ना।
- —তবে? নে ধর, এই বড় ভাঁড়টা।

এক কোণায় বদে তৃজনে মিলে অনেকথানি সিদ্ধি থেয়ে ফেলে। জালিল ভাবেনি শ্যামলের এত সহজে নেশা হবে। থানিক বাদেই শ্যামল ভূল বকতে শুরু করে, অকারণে হাসতে থাকে। জলিল বলে, দৃর, এইটুকুতেই তোর নেশা লেগে গেল ? গ্রামল রুগে ওঠে, নেশা লাগেনি তো আমি ঠিক আছি। বলেই হাসতে শুরু করে।

- —শালা এত হাসছিস কেন?
- —কোন্ শালা হেসেছে। আমি তো হাদিনি, তুই হাসছিস। খ্রামল হো-হো করে হেদে ৬ঠে।

জनिन জिए अन करत, भारति ते नाम कि दत ?

- —কোন মেয়েটার ?
- --তোর দঙ্গে যে থাকে ?
- —গেবী।
- —বেশ মিষ্টি নাম। চল, তোকে ঘরে ছেড়ে আসি।

জলিল খ্যামলকে একরকম ধরে ধরেই বাড়িতে নিয়ে আদে। সব বর অন্ধকার, শুধু গোরীর ঘরে আলো জলছে। বাবান্দায় উঠে খ্যামল বদে পড়ে। আর পারছি না, এখানেই শুয়ে পড়ি।

—এই তো দরজা, চল না। গৌরী নিশ্চয় তোর জন্মেই বনে
আছে। জলিল দরজায় ধাকা মারে। দরজা ভেজানো ছিল, ঠেলতেই
থুলে যায়। বারান্দায় পায়ের শব্দ শুনেই বিনোদ আর গৌরী নিজেদের
সামলে নিয়েছিল। জলিল ঘরে ঢুকে এদের ছ্জনকে দেথে থমকে
দাঁডায়। শুমলকে কোন রকমে টেনে আনে। শুমল ঢুকেই ধপ
করে মাটিতে বদেপডে। নেশার ঝোঁকে আঙ্গুল দিয়ে দেথিয়ে বলে,
ঐ তোগৌরী। তারপর আবার মাটিতে শুয়ে পডে।

জলিল ছোট ছোট চোথ দিয়ে গৌরীর দিকে তাকিয়ে বলে, শিদ্ধি থেয়ে ওর নেশা হয়েছে। তাই পৌছে দিয়ে গেলাম।

গৌরী কোন উত্তর দিতে পারে না, মৃথ নিচু করে থাকে। বোঝে, শ্যামল না দেখলেও এই অপরিচিত লোকটার কাছে তারা হাতে-নাতে ধরা পড়ে গেছে। বিনোদ বৃদ্ধিমান, জলিলের জামা-কাপড়ের অবস্থা দেখেই বৃবেছিল টাকা পেলেই সে খুশি হবে। জলিলের হাতে তৃটো টাকা দিয়ে বলে, বেশ করেছো, এখন যাও। জলিল নোটটা হাতে নিয়ে চোথ টিপে হেসে সেলাম করে চলে যায়।

গৌরী এতব্দণে কথা বলে, বাবা, আমি ভীষণ ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম!

- —ভাগ্যিস তোমার কেইদা নয়, হাতাহাতি হয়ে যেতো।
- —সত্যি।
- —আমি এখন চলি, আর থাকা ঠিক হবে না।
- গোরী খামলকে দেখিয়ে বলে, একে নিয়ে কি করবো ?
- —তাইতো,ভাবনার কথা। ওকে নিয়ে এক ঘরে থাকা ঠিক হবে না।
- —কি করি ?
- —আমি ওকে বারান্দায় শুইয়ে দিয়ে যাচ্ছি।

বিনোদ খ্যামলকে পাঁজাকোলা করে তুলে বারান্দায় বিছানা করে।

যাবার সময় গোরী বিনোদকে ঘরে ডেকে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে। বিনোদ গোরীকে জডিয়ে ধরে চুনু থায়, মৃত্সরে বলে, যদি কোন গোলমাল হয় সোজা আমার কাছে চলে এসো।

विरमान करन रशतन रशोबी नवका वस करव जारना मिविरय खरा शरह।

কেষ্ট ভোরবেলা উঠে চলল বেহালার দিকে। কাল রাত্রেই সে আসতো গৌরীর সঙ্গে দেখা করতে, যদি না প্রতিমা বিসর্জন দিয়ে বাড়ি ফিরতেই রাত্রি এগারোটা বেজে যেত। তা ছাড়া মনে মনে একথাও ভেবেছিল, শ্রামল যেমন পুজোর ক'দিন বেহালায় না গিয়ে তার বাড়িতে ওচ্ছে বিজয়ার দিনও হয়তো আসবে। কিন্তু বাড়ি ফিরে শ্রামলকে না দেখে স্থির করেছিল প্রদিন ভোরবেলাই গৌরীর কাছে যাবে। কেষ্ট যথন বেহালায় এদে পৌছাল তথনও বেলা বাড়ে নি। গৌরীর ঘরের সামনে শ্রামলকে শুরে থাকতে দেখে অবাক হয়। শ্রামল স্থির হয়ে ঘুমিয়ে আছে, তাকে না ডেকে কেষ্ট দরজায় পাকা দেয়। গৌরী একট্ দরজা ফাক করে দেখে নিয়ে বলে, ওঃ তুমি! কেষ্ট লক্ষ্য করে গৌরীর চোণে-মুথে কেমন যেন আত্তয়ের ভাব। জিজেন করে, কি হয়েছে গৌরী?

গৌরী বলে, আমি বড় ভয় পেয়েছিলাম।

- --কেন ?
- --- শ্রামল কাল---
- কি **হ**থেছে, বল ?
- —কি রকম নেশা করে এনেছিল, ঘরের মধ্যে ঢুকে মাতলামি—
- -একলা ?
- ---সঙ্গে একটা লোক ছিল।

কেষ্টর আর কথা শোনার বৈষ থাকে না, মাথার রক্ত গরম হয়ে ওঠে, বারান্দায় বেরিয়ে এসে শ্রামলের চুলের মৃঠি ধরে ঝাকি দেয়। শ্রামল ধড-মড করে উঠে বসে, অপ্রস্তুত মৃথে বলে, কেইদা। ও অনেক বেলা হয়ে গেছে বুঝি? কেষ্টর পায়ে হাত দিয়ে বলে, আপনাকে বিজয়ার প্রণাম করা হয় নি।

কেট সে-কথার উত্তর না দিয়ে কর্কশ গলাম্ব বলে, ঘরের ভিতরে এসো।

শ্রামল কেইর কঠিন স্বরে অবাক হয়ে যায়, ভয়ে ভয়ে ঘরের মধ্যে এসে ঢোকে।

দরজা বন্ধ করে কেট আগের মতোই তেতো গলায় জিজেদ করে, কাল নেশা করেছিলে ?

শ্রামল মাথা নিচু করে থুব আন্তে বলে, সিদ্ধি থাইয়ে দিয়েছিল।
—কচি থোকা, থাইয়ে দিয়েছিল, না, নিজে থেয়েছিলে?

খ্যামল চুপ করে থাকে। কেট চিৎকার করে, সঙ্গে কাকে নিয়ে এসেছিলে?

জলিল যে তাকে বাড়ি পর্যন্ত নিয়ে এসেছিল, সে-কথা খামলের আদৌ মনে ছিল না, বলে, কেউ না তো।

গোরী বাধা দিয়ে বলে, সে কি! একম্থ পানথাওয়া পাজামা-পরা-লোকটা।

গোরীর বর্ণনা শুনে খামলের জলিলের কথা মনে হয়, ভয়ে ভয়ে বলে, কে জলিল ?

কেপ্টর আর সহু হয় না, সজোরে চড় মারে শ্রামলের গালে, মিথোবাদী।

শ্যামল মার থেয়ে মেঝের উপর ছিট্কে পড়ে। হাত দিয়ে গাল চেপে ধরে চোথের জল সামলাবার চেষ্টা করে, কোন রকমে গলা পরিষ্কার করে বলে, আমার মনে ছিল না কেষ্ট্রদা।

- —একশ'বার মনে ছিল, মিথ্যক।
- ---আমি মিথ্যে বলিনি!
- —তোমার বাবার সঙ্গে দেখা না করে মিথ্যে বলনি তুমি, দেখা করেছো?

শ্যামল স্তব্ধ হয়ে যায়। তার বুঝতে বাকি থাকে না কেইদ। স্ব জানতে পেরেছে।

কেটর ক্রমশ রাগ বাড়ছিল, খ্যামলকে চুপ করে থাকতে দেখে, এগিয়ে গিয়ে এক লাথি মেরে বলে, কুকুর কোথাকার, জানোয়ার, চোর।

খ্যামল আর সহ্থ করতে পারে না। তার মাথায় যেন ভূত চাপে, কুঁতিয়ে কুঁতিয়ে বলে, চোর আমি না আপনি, কে আমায় মিথ্যে কথা বলতে শিথিয়েছে?

কেষ্ট আর-এক লাথি মারে, ফের কথা!

শ্রামল কাঁণতে কাঁদতে বলে, মাপনি আমায় মারতে পারেন, আমি কোন দিন আপনার ক্ষতি করিনি। কিন্তু আপনি আমার সর্বনাশ করেছেন। আপনার জন্মে আমাকে বাডি থেকে তাডিয়েছে, আপনার জুন্মে আজু আমি রাস্তার ছেলে হয়ে গেছি।

কেন্ট রাগে অন্ধ হয়ে লাথি-চড যা খুশি মারতে থাকে। শ্রামল চিংকার করে বলে, ভগবান আপনাকে লাথি মারবেন, ঠিক এমনি করে মারবেন।

কেষ্ট ঘাড ধরে শ্রামলকে ঘর থেকে বার করে দেয়। বলে, শ্রোর, আর কোন দিন এ-মুগো হবে না, জৃতিয়ে মুথ ভেঙ্গে দেবো। দডাম করে দরজা বন্ধ করে দিয়ে কেষ্ট একটা ট্রাঙ্গের উপর বদে হাঁফাতে থাকে, জ্বোরে জােরে নিঃশ্বাস নেয়। গৌরী এতক্ষণ আড় ইয়ে দাঁডিয়েছিলাে, কেইকে এতগানি রাগতে দে আগে কথনও দেথেনি। কি অমান্থিক রাগ, পারলে বােধ হয় শ্রামলকে নথ দিয়ে কৃটি-কৃটি করে ছিঁডে ফেলতাে। শ্রামলের জন্মে তার সত্যিই মায়া হয়, ভাের বেলা কেই হঠাং এদে না পড়লে গৌরী তার নামে লাগাতাে না নিশ্বয়। পাছে শ্রামল বিনাদের সঙ্গে গৌরীর একঘরে থাকার কথা কেইর কানে ভােলে, সেই ভয়ে দে একথার অবতারণা করেছিল, কিন্তু তার পরিণাম যে এত ভয়য়র হবে তাা মোটেই কল্পনা করেনি। এ অবস্থায় কথা বলারও সাহস হয় না।

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে কেই বলে, কাল বিজয়ার রাত্তে তোমার কাছে আসতে পারিনি।

শুকনো গলায় গৌরী জবাব দেয়, তাতে কি হয়েছে, নিশ্চয়, ব্যস্ত চিলে?

আবার অনেকক্ষণ কোন কথা হয় না। কেইই বলে, শ্যামল বাক্স নিতে এলে দিয়ে দিও। আমি এখন যাচ্ছি, ফিরতে বেলা হবে। কেই ভেবেছিল গৌরী হয়তো তাকে বাধা দেবে, শীগু পিরি ফেরার জন্ম পীড়াপীড়ি করবে, অস্তত বিজয়ার প্রণাম করবে। গৌরী কিছুই
করল না, কেণ্ট চলে যেতে চুপ করে বদে রইল। খ্রামলের কথাওলো
তার মনের মধ্যে তোলপাড করছে! কেণ্টলাই ছেলেটাকে নণ্ট করেছে,
এ আর আশ্চর্য কি ? গৌরীকে নিয়েও যে লোক ঠকানোর ব্যবসা
করে, তার পক্ষে সব কিছুই সম্ভব। অথচ মেজাজ দেখিয়ে তাকে দিল
তাডিয়ে। এ তো অন্যায়। গ্রামল এখন কি করবে ? কোথায় যাবে শরকার মনে করলে না।

থানিক বাদে চিন্তু এলো, জিভেগ করলে, ব্যাপার কিরে, কেইদা শ্যামলকে এত বকছিলো কেন ?

চিত্র সঙ্গে আজকাল আর কথা বলতে গৌরার ইচ্ছে করে না। বলে, কি জানি কি নিয়ে নিজেদের মধ্যে মুগড়া হয়েছে।

- —তুই তো শুনেছিস ধব, কি ব্যাপার বল না ?
- ওমবের মধ্যে আমি থাকতেও চাই না, ভালোও লাগে না।
- —তোর কি হয়েছে বল তো?
- —আর আমি পারছি না, এভাবে পড়ে থাকতে, এর চেয়ে বন্তী চের ভালো, সেথানকার মানুষগুলো খাঁটি, এরকম চোর-জোচোর নয়।

চিন্তুর মনে হয় গৌরী যেন তাকে গুনিয়েই কথাগুলো বললো, হেলে উত্তর দেয়, তোর মন এখন উড্ উড্ করছে, আমি তা জানি গৌরী।

- —তার মানে ?
- আমি বলে রাথছি, বেশি ফুলে মধু থেষে বেডাস না, দেথৰি রান্তায গিয়ে দাঁডাতে হবে। বলেই চিন্নু ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। সে যে কি ইপিত করে গেল তা ব্যতে গৌরীর বাকি থাকে না। ইচ্ছে করে দরজাটি বন্ধ করে দেয়, আর না চিন্নু জালাতন করতে আসে।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যে গৌরী সেজেগুলে বেরিয়ে পড়ে। একবার ভাবে,

চিমুকে কিছু না বলেই সে চলে যাবে, আবার মনে হয় ওকে এত ভয় কিসের ? ইচ্ছে করেই চিমুকে ডেন্ডে হাতে চাবি দিয়ে বলে, যদি শ্রামল এসে ওর জিনিসপত্র চায় দিয়ে দি।

- --কোথায় যাচ্ছিস ?
- —বেডাতে।

পৌরী বেহালার ট্রাম ধরে ময়দানের কাছে এসে ট্যাক্সি নেয়। হাজির হয় বিনোদের বাড়ি। বিনোদ কাল জাের করে ওর ব্যাগে দশ টাকা দিয়ে দিয়েছিলাে, বলেছিলাে, দরকার পড়লেই ট্যাক্সি করে আমার বাডি চলে এসাে।

বিনোদ গৌরীকে আসত দেখে প্রথমেই জিজেস করে, কিছু হয়নিতো?

- —কেষ্টদা খ্যামলকে তাডিয়ে দিয়েছে।
- —তাই নাকি ? ভালো কথা।
- —সেকথা পরে হবে। এখন চল—
- --কোথায় ?
- —বেলারাণীর কাছে। ওদিকে যদি ঠিক হয়ে যায় আমি বেহালা ছেড়ে চলে আসবো।
  - —স্তিঃ ? কেষ্টদাকে ?
  - ---আঁর আমি পারছি না, সত্যি পারছি না!

বিনোদ গৌরীকে নিয়ে যথন বেলারাণীর বাডিতে এল বেলারাণী তথন সবে ঘুম থেকে উঠে চা থেতে বসেছে। বিনোদ এসেছে শুনে উপরে নিব্লের ঘরে ডেকে পাঠালো।

বিনোদ জিজেন করে, ব্যাপার কি এত বেলায় ঘুম থেকে উঠলে যে? বেলারাণী হেদে বলে, কাল এক বিশ্রী স্থটিং ছিল, হাড়ভালা খাটুনি গেছে। তোমরা বসো।

विताम जाद भोदी वह सामाद शामामानि वरम।

-- কি খাবেন বলুন ?

গৌরী মৃত্ব করে বলে, খেয়ে এসেছি।

—না থেয়ে আদেননি তাতো জানি, চা আনতে বলি কি বলুন? বেয়ারাকে হু কাপ চা আনতে বলে।

বেলারাণী নিজ থেকেই বলে; আপনার পার্ট সেদিন দেখলাম বেশ হয়েছিলো। কথাগুলো আর একটু স্পষ্ট করলে ভালো হয়।

- —আগে তো কথনও করিনি।
- —তাই শুনলাম, বিনোদ বলছিলো।

বিনোদ মাঝখান থেকে জিজ্ঞেদ করে, গোরীকে করে স্ট্রুডিওতে নিয়ে যাবো?

- সামনের সপ্তাহে ত্র'দিন আমার স্থাটিং আছে, সোমবারই নিম্নে এসো। দেখার আর কি আছে। ছবিতে ওর মুথ ভালোই উঠাব। মাইক্রোফোনে গলাটা কি রকম আসে, সেইটে শুধু দেখে নিতে হবে।
  - —সেই তো ভালো গৌরী, সোমবার তোমায় আমি নিয়ে যাবে।। গৌরী নীরবে সমতি জানায়।

বেলারাণী জিজেস করে, কি ধরনের পার্ট আপনার ভালো লাগে?

- --অত আমি বুঝি না, ষা পারবো তাই দেবেন!
- —প্রভাতবাবুর সঙ্গে কথা বলে আপনার পার্ট ঠিক করবো। বিনোদ জিজ্যেদ করে, প্রভাতের খবর কি, অনেক দিন দেখিনি।
- —বিয়ের তোড়জোড় করছে আর কি। আজ একবার অরুণার কাছে যাবে! বলেছিলাম। আজ কি বার বিনোদ ?
  - —শনিবার।

—ঠিক কথা, বিকেলের দিকে ষেতে পারবো কি না কে জ্ঞানে, এই বেলা সেরে আসি।

বিনোদরা উঠে পডে। গৌরী হাত তুলে নমস্কার করে বলে, সোমবার আপনার সধে দেখা হবে।

গাড়ীতে উঠেই বিনোদ প্রশ্ন করে, কেইদাকে কবে বলবে ?

- —বেদিন প্রথম স্বযোগ পাবো।
- —এই লাইনে থাকবে স্থির করেছো ?
- ---করেছি।
- -এখন কোথায় যাবে ?
- ---বল।
- —বাড়ি ফেরার তাডা নেই ?
- --- ना ।
- --কেইদা জানে কোথায় এসেছ ?
- ---না।
- —ফিরলে তথন যদি জিজেস করে ?
- --সভ্যি কথাই বলব।
- --ভয় করবে না ?

## **中機** 1

বিলীয়ে হেনে বলে, ভবে চল আমার সঙ্গে, একেবারে সংস্কার সময় বাড়ি যেও।

প্রভাতের ছোট্ট বাডির চেহারা এ'কদিনেই অনেকথানি বদলে গেছে। অঞ্চণার মার স্থনিপুণ গৃহিণীপনায় সংসারের সব কাজ নিথুঁত ভাবে চলছে। প্রভাতের রোজগার থুব বেশি না হলেও কেউ অভাব অমুভব করে না। রমেশবাবুর শরীরও আগের চেয়ে অনেকটা ভালো। বাঁদিকটা যে পক্ষাঘাতে পড়ে গিয়েছিলো, তাতে অল্প অল্প করে জাের পাচ্ছেন। ঘর থেকে বারান্দা অন্ত কাক্ষর কাাধে ভর দিয়ে বেডাতে পারেন। নিয়ম করে সকালবেলা কাগজ পড়া, তুপুরে ঘুমনাে, বিকেলের পর প্রভাত ফিরলৈ তাস থেলা চলে।

আজ ছুটির দিন বলে সকাল থেকেই তাস থেলা শুক্ল হয়েছে। রমেশ-বার আর প্রভাত একদিকে, অন্তদিকে অরুণার মা আর অরুণা। টোয়েণ্টি-নাইন থেলাটাই সকলে জানে, তাই বেশির ভাগ সময় ঐ থেলাই হয়।

প্রভাত বলে, এ খেলা কলকাতার কারা খেলে জানো অরুণা ?

- --কারা ?
- —উত্তে চাকরেরা।

অকণা বলে, সত্যি কথা। বাপি, সেই যে আমাদের বলিয়া ঠাকুর । ছিল মনে আছে, কি রকম থেলতো।

থেল বেশ জমে উঠেছে। প্রভাতদের তিনটে লাল বেরিয়েছে, **অকণা**-দের একটা কালো। এমন সময় নাচে থেকে বেলারাণীর গলা শোনা গেল।

- —অরুণা আছো, অরুণা ?
- —যাই, সাডা দিয়ে অরুণা বলে, নিশ্চয় বেলাদি এসেছে, এথানে ডেকে আনি।

কয়েক মিনিট খেলা বন্ধ খাকে। বেলারাণীকে নিয়ে অরুণা ঘরে, ঢোকে। নিজে থেকেই বলে, বাঃ বেলাদিকে হলদে শুদ্ধীতৈ কি স্থান মানিয়েছে, না ?

অরুণার মা হেসে অভ্যর্থনা করেন, এসো, কত দিন পরে একে বলুতো। বসো এখানে।

বেলারাণী বলে, অনেক কাজ পড়ে গিয়েছিল। আজ একটু ফাঁকা আছে, তাই বিজয়ার প্রণাম করতে এসেছি। বেলারাণী অরুণার মা-বাবাকে প্রণাম করে। अक्र शांत्र भा आमीर्वाष करत्रन, त्वैर ह था का भा! वावा वन तन्न सम्बिनी २७।

প্রভাত জিজেন করে, আপনি টোয়েন্-নাইন থেলেন তো ?
বেলারাণী হেসে জ্বাব দেয়, থেলি না, তবে থেলতে জানি।
মা বললৈন, আমার হাতটা নিয়ে অরুণার সঙ্গে তুমি বসো তো মা,
আমি এথুনি আস্চি।

আবার থেলা শুরু হল। বেলারাণীর বরাত ভালো, হ'দানে থেলার চেহারা গেল পান্টে। বেলারাণীর কুজির থেলা, অপর পক্ষকে একটাও পিঠ না দিয়ে থেলা করে কালে। বুজিয়ে লাল থুলিয়ে দিলে। আর পরের দানে প্রভাতের আঠারোর ডাকে ডবল দিয়ে ওদের হুটো লালই বন্ধ করে দেয়।

অরুণা বলে, বেলাদি খুব ভালো থেলে, আমার সঙ্গে মাকে দিয়ে প্রভাতদা আর বাপি থালি থালি হারিয়ে দেয়।

অরুণার মা প্লেটে মিষ্টি সাজিয়ে এনে বেলারাণীকে থাওয়াতে বসলেন। থেলা বন্ধ হয়ে গেল। প্রভাত একটা মিষ্টি তুলে নিয়ে নীচে নেমে যায়, আসছি, কোন চিঠিপত্র আছে কি না দেখি।

বেলারাণী অরুণার বাবাকে জিজেন করে, এখন কি রকম আছেন?

- অনেকটা ভাল। রমেশবাবুর গলা ভারী হয়ে আদে, প্রভাত আমার কতুন জীবন দিয়েছে। কি ভাবে যে ভুলিয়ে রাথে! সকাল বেলা কাগজ পড়িয়ে শোনায়, অহা সময় বই পড়ে, কত রকম বই পড়ে। সন্ধ্যেবেলা তাস থেলে, কি অহা কিছু। অবশ্য এ-সব প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম। প্রভাত নতুন করে ধরিয়েছে, খুব ভালো লাগছে।
- —প্রভাতবাব্র মনটার কোন তুলনা পাই না। সকলকেই এত ভালোবাদেন, বেলারাণী অরুণার গাল ধরে আদর করে বলে, বিশ্বে কবে, অগ্রহায়ণ মাদে তো ?

অরুণা মাথা নীচু করে বলে থাকে।

অরুণার মা উত্তর দেন, হাঁা, অন্তানের মাঝামাঝি। সামনের সপ্তাহে আমরা হাওয়া বদলাতে একটু বাইরে যাব।

- --কোথায় ?
- —জগদীশপুর। ওঁর বন্ধুর বড় বাডি আছে। আগেও আমরা গেছি। ডাক্তার বলছে, ঘুরে এলে অনেক উপকার হবে।
  - —চেঞ্চা থুবই দরকার, আপনারা সকলেই যাবেন তো?
  - —হাঁা, প্রভাতও এক মাসের ছুটি পেয়েছে।

অনেককণ গল্প করে বেলারাণী বিদায় চায়, আমি এবার আসি। আপনারা ফিরে এলে আবার দেখা করব।

নীচের ঘরে প্রভাত বদে চিঠির উত্তর দিচ্ছিল, অরুণা বেলারাণীকে নিয়ে এল।

- —এই যে, বেলাদি চলে যাচ্ছেন। প্রভাত চেয়ার ছেদ্যে উঠে দাঁডায়, এর মধ্যেই গ
- —বাঃ এক ঘণ্টার ওপর হয়ে গেছে।
- —তাই নাকি?
- —চেঞ্জে যাবার আগে একবার আদ্বেন, যদি কিছু অদল-বদল করার থাকে।
  - --পরশু-তরশু যাব।

বেলারাণী ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে জিজ্ঞেদ করে, গৌরী মেয়েটি কে ?

- —কেন বলুন তো?
- -- দরকার আছে, চেনেন নাকি ?
- প্রভাত বলে, চিনি, তবে বিশেষ নয়।
- —ও ফিল্মে পার্ট করতে চায়।

প্রভাত বিশ্মিত হলেও মুথে কিছু বলে না। বেলারাণী চলে যেতেই অফুণা জিজ্ঞেদ করে, কে গৌরী ?

- —তোমায় বলেছিলাম, দেই কেট, যার দঙ্গে পুজোর প্যাত্তেলে তোমার আঁলাপ করিয়েছিলাম ?
- —হাঁ হাা, ভোরবেলা একদিন যে মেথেটিকে নিয়ে তোমার বাসায় গিয়েছিল ?

প্রভাত সায় দেয়, সেই-ই গোরী। আমাকে বোঝালে, মেয়েটাকে বিয়ে করবে, এখন দেখছি সিনেমায় নামিয়ে রোজগার করার মতলব। আশ্বর্ধ!

ফেলে-আসা দিনের অনেক ঘটনা খুটিয়ে দেখতে গেলে অনেক গলদ হয়তো চোথে পডে—যা সে সময় নজর এড়িয়ে গিয়েছিল। বেহালা থেকে বেরিয়ে পুজোর মণ্ডপে আসা পর্যন্ত কেন্ট সারাক্ষণ শ্রামলের কথাই ভেবেছে। যে শ্রামলকে প্রথম দিন দিনেমার সামনে থেকে টেনে বার করে এনে নিজের পথে চালিয়েছিল, যাকে দিয়ে স্বার্থসিদ্ধির অনেক উপায় বের করেছিল, সেই শ্রামলকে নিজের অজ্ঞান্তে কেন্ট ভালোবেসেছিল। তা না হলে সব সময় শ্রামলের কথা কেন সে চিন্তা করেছে? কেন্ বাড়ি থেকে তাকে তাড়িয়ে দিলে? কেন নিঃসঙ্কোচে সে গৌরীর সঙ্গে থাকতে দিয়েছে? আজ রাগের মাথায় শ্রামলকে মেরে তাড়িয়ে দিল, শুরু সে কেন্টর কাছে মিথ্যে কথা বলেছেল বলে। শ্রামলের অভিযোগ হয়তো সত্যি, কেন্টই তাকে মিথ্যে কথা বলতে শিথিয়েছিল। কিন্ধ সে শুর্থ উপার্জনের কৌশল হিসেবে। মন্ত্রগ্রকে বিক্রিকরার জন্তে নয়। ব্যবনায় মিথ্যে কথা কে না বলে? কেন্ট তাকে ব্যবসা করেতেই শিথিয়েছে, গুরুমারা বিত্যে আম্বন্ত করতে নয়। সেই জ্বন্ত

সে খ্যামলকে এত নির্মম ভাবে প্রহার করতে পেরেছে। তবে এ কথাও দে ভেবেছে, খ্যামল এদে তার পায়ে হাত দিয়ে মাপ চাইলে সে **আবার** তাকে কাছে টেমে নেবে।

পুজোর মণ্ডপে পৌছে ক্লান্ত অবসন্ন কেই আগুদার কেবিনের এক কোণে বসে গরম চায়ের অর্ডার দেয়। প্রদর্শনী ভেকে গেছে, দোকানের মাল বাক্স বন্ধ করে ঠেলাগাডীতে চাপিয়ে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করছে। ভেকরেটারের লোক এসে কাপড় খুলে ফেলেছে, একদিনের মধ্যেই পুজোর মণ্ডপ আবার ছেলেদের খেলার মাঠে রূপান্তরিত হবে।

আশুদা নিজের দোকানে ছিলেন। স্টলে এসে কেইকে দেখে বললেন, সারারাত ঘুমোওনি নাকি ? এত রুক্ষ দেখাছে কেন ?

কেট বিরক্তিমাথা গলায় বলে, আর বলবেন না আগুদা! গুধু ঝুটো ঝামেলা!

- -- কি হোল আবার ?
- —শ্রামলাটাকে আজ বড় মেরেছি। আগুবারু বিম্মিত হন, শ্রামল আবার কি করল ?
- —ক'দিন থেকে আমার কাছে মিথ্যে কথা বলছে। তার বাবার সঙ্গে দেখা করে কথা বলে এই সব, অথচ একদিনও সে তার বাবার কাছে যায়নি। তাছাড়া কাল নেশা করে বাডি ফিরেছিল, গৌরী ভয় পেয়ে গেছে।
  - —এ তে: মারাত্মক কথা ?
  - —রাগের মাথায় ছেলেটাকে খুব মেরেছি।

আশুবার চুপ করে থেকে বললেন, এবারে গৌরীর কথা একটু ভাবো।

কেষ্ট মুখ তুলে তাকায়।

— আমি বলছি বিমে-থা করে ফেল। মেয়েটাকে আর ঝুলিমে-

বেখো না। প্রভাতরা তো অদ্রানে বিম্নে করছে, ওই সঙ্গে তোমাদেরও হয়ে যাক।

কেই মুহস্বরে বলে, আমিও তাই ভাবছি।

- —অত ভাবনার কি আছে? ক'মাদ থেকেই তো দেখছি শুধু ভাবছ, পুরুত ডেকে একটা দিন ঠিক কর, আমরা পাঁচজন তো আছি।
  - —আপনানের ওপরই তো ভরদা আগুদা!
    আগুদা বলেন, তুমি বরং বাড়ি যাও, চান টান করে এদা।
    কেষ্ট উঠে দাঁড়িয়ে আড়মোড়া ভাঙ্গে, তাই যাই।

অপমানিত লাঞ্ছিত শ্রামল বেহালার বাড়ি থেকে বেরিয়ে একটা রিক্সানিয়ে চলল জলিলের বাড়ি। জলিলের বাড়ি কাছেই। কাল রাত্রে কি কি ঘটেছিল তার কাছে শোনা না অবধি কিছুতেই মনে শান্তি পাছেছে না। মামা-বাড়ি থেকেও তাকে একদিন এমনি ভাবে চলে আসতে হরেছিল সত্যি কথা, কিন্তু দেদিন তার নিজেরই দোষ ছিল বেশি। কিন্তু আজ কোন রকম দোষ না থাকা সত্তেও কেইদা তাকে বিশ্রী ভাষায় গাল দিয়েছে, নিষ্ট্রভাবে পীড়ন করেছে। আর যাই করুক, কেইর কাজে তো শ্রামল কোন দিন অবহেলা করেনি, তবে সে শ্রামলকে কথা বলার স্থযোগ না দিয়ে কেন এরকম ত্র্ব্বহার করল ? মনে মনে ভাবল, কাল নেশার খোরে যদি কোন রকম অত্যায় করে থাকে, জলিল হয়ত তার হদিশ দিতে পারে।

জলিল ঘুম থেকে উঠে দাওয়ায় বদে দাঁতন করছিল। শ্রামলকে
বিক্সা চডে আসতে দেখে চেঁচিয়ে জিজেন করলে, কি রে, নেশা ছুটেছে ?
ক্যে-কথার উত্তর না দিয়ে বিক্সা থেকে নেমে ভাডা চুকিয়ে শ্রামল
জলিলের কাছে এনে বদল। শ্রামলের ছিন্ন-ভিন্ন পোষাক, ফোলাফোলা চেহারা দেখে জলিল আশ্চর্য হয়ে জিজেন করে, কি হয়েছে রে ?

ভামল গন্তীর গলায় উত্তর দেয়, সে অনেক কথা, পরে বলছি। আগে বলতো, কাল আমি কি বেশি মাতলামি করেছি?

- —না, তুই তো থালি ঘুমিয়ে পড়েছিলি। কোন রকমে তোকে বাডিতে পৌছে দিলাম।
  - —তাহলে তুই কি কাউকে কিছু বলেছিলি?
  - ---আমি বলবো কেন ?
  - শ্রামল চিস্তিত হয়, তাহলে ?
- কি বলছিদ, বৃশতে পারছি না। আমি ঘরে চুকে দেখলাম, তোর গোরী একটা অন্য লোকের সঙ্গে বদে আছে।
  - —অগ্ৰ লোক কে ?
  - আমি কি করে চিনবো? দেখে তে। বেশ মালদার বলে মনে হল।
  - —চোথে চশমা ছিল ?
  - —ই্যা, বাডিতে ঢোকার আগে সাদা বঙের গাড়ী দেখলাম।
  - —তবে শালা বিনোদ।
- —লোকটা ঘূঘু, চোথ টিপে আমার হাতে ছটো টাকা দিল, যাতে না তোকে এ-সব কথা বলি। শ্রামল চুপ করে থাকে, জলিল নিজে থেকেই বলে, তোকে বলে রাথছি শ্রামল, ও-সব মেয়ে মান্থবের সঙ্গে ঘর করিস না। তোকে শুধু ধোঁকা দেবে।

শ্যামল বোঝে, জলিল এথনও ভুল করছে গোরীকে তার পোষা পাথি ভেবে। আন্তে আন্তে সব কথা সে খুলে বলে, কি ভাবে কেইদার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল, কেমন করে মামা-বাডি থেকে তাড়িয়ে দিলে এখানে এসে ওঠে। গোরার সঙ্গে কেইদার সম্বন্ধ বা কি।

জলিল সব শুনে বলে, এতদিন আমায় এসব কথা বলিসনি কেন ?

—মজা দেখার জন্তে, ভাবতাম, তোরা আমায় গৌরীকে নিয়ে রগড় করিস। তাতে আর এদে-যাচ্ছে কি ? ন্ধলিল গন্তার স্বরে বলে, তোর কেইদা শালা বেইমান, আব্দু থেকে আমার এথানেই থাকবি।

- —এথানে আর কে কে আছে ?
- আমি, রাজীব ও মান্কে। তুটো কামরা আছে, তু'জন তু'জন এক ঘরে থাকা যাবে।
  - —আমার জিনিসপত্র আনতে হবে যে।
  - ওরা আস্ক! এক সঙ্গে গিয়ে নিয়ে আসব।

শ্যামল স্থান করে জলিলের পায়জাম। পাঞ্জাবা পরে নেয়। সামনের দোকান থেকে গ্রম তেলেভাজা আর চা এনে তু'জনে থেতে বসে।

জলিল জিজেন করে, মোটর চালাতে জানিস ?

- --- চটপট শিথে ফেল।
- —তুই শিথিয়ে দিস।
- —দে সব তালিম দিয়ে দেব। এথন শুধু ঐ কাজটাই ভাল চলছে। গাড়ী সরাতে হবে—
  - —তোরা সরিয়েছিস ?

জলিল হাসে, রাজীবটা ওস্তাদ আছে।

- --কি রকম ?
- ব্রেবোর্ন রোডে একটা অফিসের সামনে দাঁডিয়েছিলাম। ড্রাইভার গাড়ী রেথে ওপরে চলে গেল। রাজীব সেই ফাঁকে গাড়ীতে উঠে স্টার্ট করলে। বৃদ্ধু ড্রাইভার চাবিটা সঙ্গে নিয়ে গেছে। ভেবেছিল স্টার্ট করতে পারব না। ইঞ্জিন খুলে শেলফের তার টেনে স্টার্ট করে আমরা চম্পাট দিলাম।
  - -পুলিস ধরতে পারল না ?
  - —ধরবে কি, তার আগেই দব পার্টদ খুলে বিক্রি করে দিয়েছি।

বিভিটা গুধু রাত্তে ঠেলে রেখে দিয়ে এসেছিলাম এক গলির মধ্যে, পুলিস সেটা নিয়ে গেছে। কালীর এই তো এখন স্বচেয়ে বড় কাজ। আমরা তিন জন, তুইও এই দলে ভিডে যা।

থানিক বাদে রাজন আর মান্কে ফিরল। কোন দোকানে গাড়ীর পার্টস বিঞি করেছিল, আজ গিয়েছিল দাম আদায় করতে। জলিলের হাতে পঁচিশটা টাকা দিয়ে বলে, বাকীটা সামনের সপ্তাহেদেবে বলেছে।

জলিলদের নিয়ে শ্যামল গেল বেহালার বাডি থেকে মালগুলো উদ্ধার করতে। চিন্ন ছাডা আর কেউ ছিল না।

খ্যামল হাঁক দিয়ে বললে, আমার মালগুলো নিয়ে যাবো, আগনার কাছে চাবি আছে ?

চিন্ন কোন কথা না বলে চাবিটা বার করে দেয়। **ভামল দরজা** খুলে জলিলের সাহায্যে বাক্সগুলো বারান্দায় বের করে **আনে। জলিল** ফিস-ফিস করে, ও ছুঁড়ীটা কে রে ?

- ---গৌরীর বন্ধু।
- —থাদা জায়গায় তুই ছিলি মাইরি, জলিল চোথ টিপে ইঞ্চিত করে।
  গ্রামল আর কথা না বাড়িয়ে চাবিটা চিত্রর হাতে দিয়ে বেরিয়ে
  আবে।

কেই নিজের বাড়িতে এদে অনেকক্ষণ চুপচাপ শুয়ে রইল। এক সময়
ঘুমিয়েও পড়েছিল। জেগে উঠে দেখে, প্রায় বারোটা বাজে। তাড়াতাড়ি চান করে নেয়। আজ আশুদার কথাগুলো তার মনে নতুন
চিন্তা এনে দিয়েছে। সত্যিই তো, এ ক'মাস গৌরীর কোন ব্যবস্থাই
দে করেনি। উচিত ছিল এরই মধ্যে বিয়ে করা। সকালবেলা
শ্রামলের সঙ্গে এই অপ্রীতিকর ঘটনার ফলে গৌরীর সঙ্গে ভালো করে
কথা বলারও সময় পায়নি। এমন কি, থেতে আসেবে কি না তাও

বলে আসতে ভুলে গেছে। তবে একথা ঠিক, গৌরী তাকে দেখলে
নিশ্চয় খুশি হবে। প্রয়োজন হলে এত্ন করে ভাত চাপিয়ে তাকে
খার্ডয়াবে, এরকম তো আগে কত বারই হয়েছে।

কিন্তু আশ্চর্য, বেহালায় পৌছে কেষ্ট দেখলে, আজও গৌরী বাড়ি নেই। ঘর তালাবন্ধ। তাডাতাডিতে কেষ্ট নিজের চাবি আনতে ভূলে গিয়েছিল। বাড়িওয়ালার চাকরকে ডেকে জিজ্ঞেন করে এঘরের চাবি আর আছে কি না জান ?

চাকরের উত্তর দেবার আংগেই চিন্তু ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বলল, ই্যা কেষ্টদা, গোরী আমায় চাবি দিয়ে গেছে।

চিমুর কাছ থেকে চাবি নিয়ে দরজা খুলতে খুলতে কেই জিজ্ঞেদ করে, গৌরী কোথায় গেল ?

- —জানি না।
- -বলে যায়নি ?
- —না। গুণু খামল এলে জিনিসপত দিয়ে দিতে বলেছিল, সে
  নিয়ে গেছে।

কেই গন্তার স্বরে বলে, ও!

চিহ্ন কেইর পিছু-পিছু ঘরের মধ্যে ঢোকে, আপনার নিশ্চয় এখনও খাওয়া হয়নি ? আমি থাবার নিয়ে আসি।

—কোথা থেকে ?

চিহ্ন হাদে, কেন, আমি রালা করি না বুনি ?

- —তা বলিনি। গোৱা বাছিতে থাবে না?

চিন্ন কেইকে আর কথা বলার স্থযোগ না দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। কেই জামা খুলে বিছানায় শুয়ে পড়ে। পাশে একটা পাঁজী ছিল, পাতা উল্টে বর্ষদল দেখে। লেখা রয়েছে অনেক রকম কথা, কিছু ভাল কিছু মন্দ। পড়তে বেশ লাগে। দশ মিনিটের মধ্যে চিমু গছ ভাত ডাল আর মাছের ঝোল নিয়ে এল। কেন্ট রসিকতা করে বলে, তুমি যে দ্রোপদী দেখছি, রালা সব সময় মজুত।

- —রোজই থাকে। বলতে গিয়ে চিমুর গলা ভারী হয়ে যায়।
- —কেন ?
- ওর জন্মে করে রাথতে হয়।
- —কে, পিনাকী ? এখনও ফেরেনি ?
- —ना। আজ आत्र आमत्य ना। िक त्र ति त्र ति मक व हत्य ५ ति ।

কেষ্ট চিম্নুর দিকে তাকিষেই ব্রতে পারে ওদের মধ্যে কোন গোলমাল হয়েছে। থাওয়া শেষ হয়ে গেলে চিম্ন থালা-বাদন তুলে নিয়ে চলে যায়। কেষ্ট হাত ধুয়ে এদে মোডার ওপর বদে। একট্ন পরে চিম্ন ফিরে এল ত্' থিলি পান নিয়ে। কেষ্ট হেদে বলে, ওইটেরই অভাব বোধ করছিলাম। পান হুটো মুথে পুরে দিগরেট ধরায়।

—আপনি ভ্রে পড়ন, গোরী হয়ত এথনি ফিরবে।

কেট মৃত্সবে বলে, এবার সামনের অদ্রানে বিয়েটা করে কেলব ভাবছি।

চিমুর চোথ চকচক করে ওঠে, থুব ভালো কথা। ঐ সময় শীত পডবে। আমাদের কিন্তু থুব থাওয়াতে হবে কেষ্টদা।

- —থাওয়াবার ভার আশুদা নিয়েছেন, সে দিক থেকে ুআমি নিম্পাট।
  - —কোথা থেকে বিয়ে হবে ?
  - —আমার বাড়ি থেকে।
  - —এ জায়গাটা ছেড়ে দেবেন তাহলে?
  - (রথে আর कि হবে ? বলেই কেইর মর্নে ইল গৌরী চলে গেলে

সত্যি চিম্ন বড় একলা পড়ে যাবে। তাই বলে, তোমার কিন্তু বেশির ভাগ সময় গোরীর কাছে গিয়ে থাক ে হবে, নইলে ও একা থাকতে পারবে না।

চিমু কেমন যেন আনমনা হয়ে বলে, কেন পারবে না, ঠিক পারবে ! যাই, ঘরে অনেক কাজ পড়ে আছে। কেইর দিকে তাকিয়ে মান হেদে চিমু ঘর থেকে চলে যায়।

কেই ঘুমিয়ে পডেছিল। যথন ঘুম ভাঙ্গলো সক্ষ্যে হয়ে গেছে। গোরা কথন ফিরে এদে শাড়ী বদলে চায়ের জ্বল বসিয়ে দিয়েছে, কেই জানতেই পারেনি। উঠে বদে জিজেস করে, কথন এলে গৌরী?

- —অনেকক্ষণ।
- —তুপুরে থেলে কোথায় ?
- -- (गोती हुए करव वरल, (वलानित कारह।
- -- कान (वनामि?
- —বেলারাণী। ছবিতে খুব ভাল পার্ট করে?
- —তোমার নধে আলাপ হ'ল কি করে?
- —বাঃ, প্রভাতবাবু করিয়ে দিলেন যে।

মনে মনে কেই আশ্চয না হয়ে পারে না। গৌরীর দক্ষে কেইর কি সম্বন্ধ প্রভাত ভাল করেই জানে। তবু কেইকে না জানিয়ে গৌরীকে বেলারাণীর কাছে নিয়ে গেল কি করে তাই ভাবে। মুখে বলে, বেলারাণী শুধু তোমাকেই থেতে বলেছিল, চিমুকে ডাকে নি?

গোরী মৃথে আজুল চাপা দেয়, চুপ! এ সব কথা চিছকে বোল না, বেচারী হঃথ পাবে। ওর পার্ট বেলাদির পছন্দ হয়নি।

চাষের क्ल फूटि गिरयहिल। क्छे स्रांग थाँक कथन शोतीत

কাছে বিয়ের কথা পাড়বে। চা খেতে বনেই বলে, জান ত অদ্রান মানে প্রভাতের বিয়ে ?

- —শুনেছি।
- —আমাদের এ সময়ে হলেই ভাল হয়।
- —বিষের এত তাডা কিসের ?

কেই চোথ তুলে তাকায়, তাডা মানে, এ ভাবে আর ক'দিন থাকা চলবে ?

- यन्त कि ?
- —আ শ্চর্য! একটা থিয়েটারে পার্ট করেই নাটকের ভাষায় কথা বলছ।

কেই গৌরীকে লক্ষ্য করে। তার চাল-চলনে বৈচিত্র্য এসেছে। চুল বাঁধা, শাডী পরার ধরন, চোথে-মুথে রডের প্রলেপ। গৌরীর মুথের দিকে তাকিয়ে থেকে কেই বলে, তুমি অনেক বদলে গেছ, তুধু কথায় নয়, শাজ-পোশাকেও।

গৌরী হেদে বলে, তুমিই তো চাইতে আমি দেজে-গুজে থাকি।

- —যথন চাইতাম তথন তো করনি ?
- স্বযোগ পাইনি।
- —এখন পাচ্ছো ?
- হ্যা। বেলাদির কাছে প্রায়ই যাই।
- —একথা তো আমায় বলনি ?
- —তুমি তে; জানতে চাও নি ?
  কেইর মৃথ কঠিন হয়ে ওঠে, আমি ব্যস্ত ছিলাম।
  গৌরী তরল গলায় বলে, তাই বিরক্ত করিনি।
- —আমি বুঝতে পারছি না গোরী, তোমার বেলাদি কি চায় ?
- —আমি ছবিতে নামি।

- इविटल, नित्नभाष ! क्हेब विश्व एवर व्यविध शास्त्र ना।
- —হাা, অনেক টাকা পাওয়া যাবে।
- —টাকা, টাকাটাই কি সব ?
- সম্ভত, তুমি তো তাই বুঝিয়েছিলে।

কেষ্ট আর কোন কথা বলতে পারে না। অনেকক্ষণ পরে জিজেস করে, তুমি কি পাকা কথা দিয়েছ ?

গৌরী কেষ্টর গন্তীর মূথের দিকে তাকিয়ে থতমত থেয়ে বলে, না, তোমার মত না নিয়ে কি আমি কথা দিতে পারি ?

- —তাহলে না করে দিও।
- <u>—বেশ।</u>

কেষ্ট উঠে জামা পরে। পকেট থেকে শ্রামার চিঠিটা পড়ে যায়। কুডিয়ে নিয়ে বলে, শ্রামা অনেক করে বলেছে ওদের গ্রামে যাবার জন্ম।

- চিন্তুর কাছে শুনছিলাম। খুরে এসো না ক'দিন।
- —ভাবছি সামনের সপ্তাহে ত্র'-তিন দিনের জন্ম যাব।
- —শ্যামা তোমায় পেলে সত্যিই থুব খুশি হবে।

কেন্ট নিজের মনেই বলে, লিখেছে ওরা স্থা হয়েছে, নিজের চোখে না দেখলৈ বিখাস হবে না।

কেই ঠিক করেছিল দোমবার দিন শ্রামার কাছে কিশোরপুরে যাবে।
মাঝে শুধু একদিন, তাও রবিবার। দোকান হাট দবই প্রায় বন্ধ।
তাই গৌরীকে নিয়ে ঘুরে বেডায়। যেগানে যা খোলা আছে, তারই
মধ্যে পছন্দ করে কয়েকটা জিনিস কেনার জত্যে। বিশেষ করে পুজোর
পর যাচ্ছে। শ্রামার জত্যে শাড়ী, জামাইয়ের জত্যে ধুতি সবই নিতে
হবে। গৌরী মনে করিয়ে দেয়, ওদের বাচ্চা ছটির জত্যে কয়েকটা
শার্ট-প্যাণ্ট নিয়ে নাও।

- ---কত বড, মাপ তো জানি না !
- —আন্দাজ-মত নিয়ে নাও না।

বাজার করতে এত সময় লাগবে কেই ভাবেনি। গৌরীর জভে একটা শাড়ী কেইর পছল হয়েছিল। গৌরী কিন্তু কিনতে দিলে না। বলে, এইতো সেদিন অতগুলো শাড়ী কিনলে আমার জভে, আবার কেন?

বাজার নারা হলে কেষ্ট গোরীকে নিয়ে একটা ছোট দোকানে থেতে গেল। দোকানটা পাঞ্জাবীর। ভাত, ডাল, মাংস সবই পাওয়া যায়। গৌরীর কিন্তু মোটেই থিদে ছিল না। নেড়ে-চেড়ে রেথে দিলে। কেষ্ট জিজ্ঞেস করে, কি হোল, কিছু খাচ্ছ না? আগে তো বাইরে থেতে থুব ভালবাসতে।

—আজ্কাল আর ভাল লাগে না।

কিশোরপুর যাবার দিন কেই গৌরীকে বিশেষ করে বারণ করে যায়, আমি ছ-তিন দিনের মধ্যেই ফিরব। এর মধ্যে বেলাদির কাছে তুমি যেও না। যা বলতে হয় ফিরে আসার পর হবে!

গোরী বলে, অত বার করে বলতে হবে না। একবার না করেছ, স্থেই যথেষ্ট।

কেষ্ট চিন্নুকে বলে, গৌরী একলা রইল, তোমরা তৃজনে মিলে থেকো। চিন্নু উত্তর দেয়, আমি তো সব সময়েই বাড়ি থাকি।

- —তা তো জানি। তাই বলছি গৌরীকে একটু দেখো।
- —দেখতে দিলে তো ? বলে চিম্ন গৌরীর দিকে তাকিয়ে হাসে।
  গৌরী কথাটা ঘুরিয়ে নেবার জন্মে বলে, চিম্ন আজকাল বড় হেঁয়ালী
  করে, তুমি ব্ঝতে পারবে না।

কেও হেসে ফেলে, তাই দেখছি, তুই বন্ধতে এমন নাটুকেপনা শুক্ষ করেছ, আমার মাথায় ঢোকে না কিছু। কিশোরপুর যেতে বালীচক স্টেশনে নেমে বাসে করে দশ মাইল সবং পর্যস্ত আসতে হয়। তারপর হাঁটাপথে গন্তব্যস্থানে পৌছতে মাইল ত্যেক লাগে জানা ছিল বলেই কেট জামা-কাপড সব-কিছু একটা বিছানার মধ্যে বেঁধে নিয়েছিল। ট্রেন বাস ছেড়ে বিছানা কাঁধে করে হাঁটতে হাঁটতে কেট সন্ধ্যে সাতটা নাগাদ কিশোরপুর এসে পৌছয়। কেট যে আসবে চিঠি দিয়ে তা আগে জানায়নি। গ্রামে পৌছে বজ্ললালবাবুর নাম করতেই সকলে বাডি চিনিয়ে দিলে। কেট যে এভাবে আসতে পারে শ্রামা কোনদিনই আশা করেনি। বেরিয়ে এসে প্রণাম করে টানতে টানতে কেটকে ঘরে নিয়ে যায়।

- সত্যি কাকু, তুমি এসেছ, আমি যে কি খুশি হয়েছি ! কেষ্ট জিজ্ঞেদ করে, ব্রজ্ঞলাল কোথায় ?
- —ছেলে পভাতে গেছেন। এথুনি আদবেন। উনি আমাদের বাড়ির সকলের কথা খুব জিজেন করেন। কেউ একবারও এল না।
  - —দে কি, দাদা আদেনি ?
  - —বাবা, মাকেউ না। তুমি প্রথম।

তৃটি ছোট ছেলে ঝগড়া করতে করতে ঘরে ঢোকে, খামার সঙ্গে অপরিচিত একজনকে দেখে চুপ করে যায়।

শ্রামা বলে, এ হুটি আমার ছেলে! ওরে, তোদের দাহ হয়, প্রণাম কর।

বলামাত্র ছেলে ছটি টিপ টিপ করে প্রণাম করে কেইকে, কেই ব্যস্ত হয়ে বলে, বিছানাটা খুলি, দাঁডা। এদের জন্মে জামা, কাপড়, থেলনা এনেহি। জামা গায়ে হয় কি না দেখো তো।

ছেলে ছটি উৎসাহভবে কেষ্টর সঙ্গে বিছানা থুলতে লেগে যায়।

কেষ্ট ছোট ছোট সার্ট-প্যাণ্ট বার করে বলে, প'রে দেখো তো তোমাদের হয় কি না।

বাচ্চা ছটো সেইথানেই উদোম হয়ে সার্ট-প্যাণ্ট পরতে থাকে। কেট শাডী-ধৃতিগুলো খামার হাতে দিয়ে বলে—এগুলো তোদের।

জিনিসগুলো নিতে গিয়ে খামার চোথে জল এসে যায়। বলে, কাকু, তুমি আমার মুথ রেথেছ।

দাদা যে পূজোর তত্ত্বও পাঠায় নি সে-কথা ব্রুতে কেইর দেরি হয় না। বলে, আমার কোটের পকেটে লজেন্স আছে, ওদের দিয়ে দে। ছেলে ছটি সহজেই কেইর ভক্ত হয়ে পড়ে। জ্বামা প'রে বলে, দেখুন কেমন দেখাচ্ছে।

কেষ্ট দেখে বলে, জামাগুলো আন্দাজ করে এনেছিলাম, বেশ গাম্বে হয়েছে তো!

ব্রজহলাল বাডি ফিরতে আসর আরও জমে উঠল। কোলাকুলি করে বললে, কেইবার্, আপনার কথা ভামার মুথে সব সময় গুনি। আলাপ করার খুব ইচ্ছে ছিল।

শ্যামা এগিয়ে এসে বলে, দেখ না, কাকু কত জ্বিনিস এনেছে। ব্ৰহ্মত্বাল মৃত্যুৱে বলে, এ সব আবার কেন ? লৌকিকতা আমার ভালো লাগে না।

কেষ্ট বাধা দেয়, লৌকিকতা কি বলছো, পূজার সময় খ্যামার জ্বজে শাডী দেব না ?

— একশ' বার দেবেন, কিন্তু আমার জন্মে কেন ?

শুমা বলে, কাকু এই এল, আর তুমি বক্তৃতা শুরু করলে ?

বজহুলাল হেসে ফেলে, না না বক্তৃতা দিইনি। তুমি কাকুকে বেশ
কিছুদিন ধরে রাখো।

কেষ্ট আপত্তি জানায়, নানা, এই বেম্পতি বারেই আমায় যেতে হবে।

শ্রামা জোর দিয়ে বলে, ছাড়লে তো। এক মাসের আগে তুমি এক পা-ও নড়তে পারবে না। ছেলে টিকে ডেকে বলে, মিঠু, কিটু, তোরা থবর্দার দাত্তক ছাডিস না।

বলবামাত্রই তারা হজন এগিয়ে এদে পন্টনের মত কেটর হাত ছটো চেপে ধরে। একদঙ্গে চেঁচামিচি করে, আমরা গোরা পন্টন, কিছুতেই তোমায় ছাডব না।

তাদের কথার ভঙ্গিতে কেট, খ্যামা, ব্রজ্ম্লাল তিন জনেই জোরে হেদে ওঠে।

কেষ্ট যেদিন কিশোরপুর গেল, সেই দিনই গৌরীর স্টুডিওতে যাবার কথা। বিনোদ সোমবার ছপুরে এসে গৌরীকে নিয়ে স্টুডিওতে গেছে। সেথানে বেশি সময় লাগেনি, থান কয়েক ছবি তুলে আর গলার স্বর পরীক্ষা করে বেলারাণী তাদের ছুটি দিয়েছে। তবু সন্ধ্যে না হতেই গৌরী বাড়ি ফিরে আসে। বিনোদের পীড়াপীড়ি সত্তেও তার সঙ্গে যায় না। বলে, আজকের দিনটা সাবধানে থাকি। কাল থেকে তো ফাঁকা আছি।

বিনোদ গৌরীর হাতটা ধ'রে বলে, তাহলে কিন্তুকাল ভোরেই আসব। উত্তরে গৌরী বলে, সে তোমার যা খুশি।

বারান্দায় চিন্ন দাঁড়িয়ে ছিল। বিনোদের গাড়ী থেকে গৌরীকে নেমে আসতে দেখল, তবু কোন কথা বলে না। গৌরী নিজে থেকে বলে, জিজ্ঞেদ করলি না কোথায় গিয়েছিলাম ?

हिन्नू दीं है जनहां य, आभात्र कि नत्रकात ?

- —আয়, ঘরের ভেতর আয়।
- —নাথাক। অনেক কাজ বাকি।
- —কেন, ঘরে কর্তা আছে নাকি ? চিন্ন দীর্ঘশাস ফেলে. না।

আর কোন কথা না বাড়িয়ে গৌরী ঘরের মধ্যে ঢোকে। একবার ভাবে, বিনোদের সঙ্গে থাকলেই ভালো হত। একলা-একলা এ ঘরে কাহাতক বদে থাকবে। আবার রান্না করতে হবে, থেতে হবে, ভাবতেই বিশ্রী লাগে। শুধু এইটুকুই আনন্দ যে কাল থেকে দে যেখানে খুশি যেতে পারে, যতক্ষণ খুশি থাকতে পারে। এ তিন দিন কারো কাছে কৈফিয়ৎ দেবার নেই।

কেষ্টর একটা পাঞ্চাবী পেরেকে ঝুলছিল। পকেটের কাছে ছিঁড়ে গেছে, গৌরী সেটা নিয়ে সেলাই করতে বসে। মনে পড়ল তার বাবার কথা। এমনি করে সে তার জামা সেলাই করে দিয়েছে। কতথানি নিষ্ঠার সঙ্গে তিনি দেশে টোল চালাতেন। এতটুকু পাণ্ডিত্যের অভিমান ছিল না। অথচ কি নিদারুণ কটে তাঁর শেষ জীবনটা কাটল। চোথের সামনে গৌরার মার মৃত্যু দেখে কেমন যেন পাগলের মত হয়ে গিয়ে-ছিলেন। দে ভাবেও হয়তো দিন কেটে যেত যদি-না দেশ ভাগ হবার পর বিধর্মীরা এসে বাডির গৃহদেবতাকে অশুদ্ধ করার চেষ্টা করত। তিনি নিষ্ণে হাতে নারায়ণকে জলে ফেলে দেন। সেই দিন থেকেই বদ্ধ পাগল হয়ে গেলেন। ক'দিন বাদেই তার মৃতদেহ পাওয়া গেল নদীর ধারে, তিনি আত্মহত্যা করেছিলেন। পুরোন কথা ভাবতে গিয়ে গৌরীর গা ছমছম করে ওঠে। বাবার কথা ভাবলে এখন তার শেষ-জীবনের অপ্রীতিকর ঘটনাগুলোই চোথের সামনে ভেনে ওঠে। সেই জন্মে গ্রামের কথা. শৈশবের কথা দে জোর করে সরিয়ে রাখে। রাজেনের কথা এখনও তার মাঝে মাঝে মনে পড়ে। ছেলেটা তাকে দিয়েছিল অনেক। কিন্তু কেমন যেন অন্তত! গোৱীর ভাইকে সে চুচক্ষে দেখতে পারত না। তাই উপায় থাকলেও তার অস্থথের সময় কিছু সাহায্য করেনি। তা না হলে গৌরীও হয়ত ভাসতে ভাসতে এতদুর চলে আসত না!

কেইর কথা মনে হতেই গৌরী অস্বস্থি বোধ করে। মামুষ্টা অসৎ,

কোন দিন সত্যি কথা বলে না। মুখে স খদে না পড়লে গোঁৱী কোন দিন ভাবতে পাৱত না যাকে সে এতদিন দেবতা বলে ডেকেছিল সে এতখানি নিচ হতে পারে! অথচ একথাও সত্যি, গোঁৱীর প্রতি সে কোন দিন অসদ্যবহার করেনি। এমন কি তার জন্মে স্বার্থত্যাগও করেছে যথেষ্ট। তা না হলে দাদার সঙ্গে ঝগড়া করে বাড়ি ভাগ করল কেন? গোঁরীর নিজেকে অসহায় মনে হয়। সে কেইকে ঘূণা করতে চায়, মনেপ্রাণে দূরে সরিয়ে দিতে চায়, কিন্তু পারে না। এ না পারার কারণ যে কি তা অনেক বিচার করেও গোঁরী স্পষ্ট বৃঝতে পারে না। তবে একথা সত্যি, কোথা থেকে ক্বতজ্ঞতার ক্ষীণ হ্বর বেজে ওঠে, যাকে উপেক্ষা করবার সাধ্য তার নেই।

রাত্রে আর গৌরীর রান্না করা হল না। ঘরে যা দামান্ত মিষ্টি ছিল তাই দিয়ে জল থেয়ে গুয়ে পডে।

পরদিন ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে গৌরীর নিজেকে খুব হাল্কা মনে হয়।
তাড়াতাড়ি মুথ-হাত ধুয়ে তৈরি হয়ে নেয়। বিনোদ কথন এদে পড়বে
তার ঠিক কি। চায়ের জল চাপিয়েছিল কিন্তু থাওয়া হল না, তার
আগেই বিনোদের গাড়ী এসে পডে। গৌরী ছুটে এসে বলে, আমি
কিন্তু এখনও চা খাইনি, তুমিনিট সময় দাও তো থেয়ে নিই।

—কিছু দরকার নেই, চলো, আমার দঙ্গে সব-কিছু আছে।

গৌরী আর দিধা করল না, যদিও ব্ঝলো চিন্ন জানালার পর্দা ফাঁক করে সেই দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে। তবু ইচ্ছে করে হাসতে হাসতে তার সামনে দরজা খুলে বিনোদের পাশে গিয়ে বসলো।

গাড়ী ছুটলো জোরে, হাওড়া ব্রীজ পেরিয়ে। গৌরী জিজেন করে, কোথায় যাচ্ছি আমরা ?

-- ठल ना।

- -- आभात (य थिए (भरत्र हा।
- —এক জায়গায় গাড়ী থামিয়ে থাবো। গাড়ী এসে দাঁড়ালো এক বিরাট বাগানের মধ্যে।
- —বাঃ, স্থন্দর তো, কাদের বাগান ?
- —সকলের, যারা বেডাতে আসে।

ছায়া দেখে বিনোদ জায়গা ঠিক করলো, তু'জ্বনে মিলে ধরাধরি করে গাড়ী থেকে থাবার নামিয়ে আনে।

- —একি করেছ, এত থাবার কে থাবে ?
- —আমরা।
- ---আমরা কি রাক্ষ্স ?

কথা বলতে বলতে তারা বিলাতী দোকানের ছোট ছোট কাগজের বাক্ম খুলে কেক প্যাটি বার করে থেতে শুরু করে। বিনোদ নিজেকে ঘাসের উপর এলিয়ে দিয়ে বলে, কত দিন বাদে এথানে এলাম। এর নাম বোটানিক্যাল গার্ডেন।

- —কেষ্টদা একদিন এখানে আনবে বলেছিল।
- —গাডী না থাকলে এসে কোন লাভ হয় না।

সারা ছপুর কোথা দিয়ে কেটে গেল গৌরী বুঝতে পারেনি। মাঝে মাঝে ঘুরে বেড়িয়েছে, কথমও হেঁটে, কথমও গাড়ীতে, কত ফুল কত গাছ, কি স্থনর পুকুর! বেলা চারটে নাগাদ বিনোদ বলে, চল ফেরা যাক।

- --না, আর একট্ট থাকি।
- —চল, বিকেলে একটা সিনেমায় যাবো।
- -- এक पित्न भव कत्रत्न कृतिया यात्व रय !
- →উপায় কি, তিন দিনের তো মেয়াদ, তারপর তো আবার
  কেলথানা।

বিনোদের পার্ক দার্কাদের বাড়িতে তারা সন্ধ্যার সময় এসে পৌছাল। উপরের ঘরে গৌরীকে নিয়ে গিয়ে বিনোদ বললে, তুমি শাড়ী বদলে নাও, আমি চান করে নিচ্ছি।

- —এথানে শাডী কোথায় পাবো ?
- ভান দিকের দেরাজটা খুলে দেখো। ব'লে বিনোদ ঘর থেকে চলে যায়।

গৌরী দেরাজ খুলে দেখে, একটা বড কাগজের প্যাকেট, তার উপর গৌরীর নাম লেখা, ভেতরে তিনটে স্থন্দর শাড়া। হাত দিয়েই বোঝে খুব দামী সিজ। তাডাতাড়ি দরজা ভেজিয়ে লাল শাডীটা পরে ফেলে, আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে দেখতে অবাক লাগে!

বিনোদ এসে দরজায় ধাকা না দিলে গৌরীর থেয়াল হত না, তর্
আরও আধ ঘণ্টা লাগে গৌরীর সেজেগুজে বেরুতে। সত্যিই তাকে
ভালো দেখাচ্চিলো। বিনোদ বলে, কেমন মানিথেছে বলো ত ? গৌরী
আরক্ত মুখে মাথা নীচু করে থাকে।

সিনেমা দেখে ওরা গেল দোকানে থেতে, গেথানেও খুব হৈ-হৈ করে কাটালো। এক সময় গোরী বললে, এত দামী শাড়ী পরে আমি কিন্তু বাড়ি ফিরতে পারবো না। শাড়া বদলে তারপর যাবো।

- —তোমার যা ইচ্ছে।
- —সাড়ে ন'টা বাজে, চল এবার যাওয়া যাক। তোমার বাড়ি হয়ে বেহালা ফিরতে রাত হয়ে যাবে।
  - —তাতে কি হয়েছে?
  - —বাবা। চিন্নয়ী দেবী আছেন যে, নোট বই-এ টাইম টুকে রাথবেন।
  - —ওকে একটা শাড়ী দিয়ে দিও খুশি হয়ে যাবে।

পার্ক দার্কাদের বাড়িতে ফিরে এদে বিনোদ লম্বা হয়ে থাটের উপর শুয়ে পড়ে। গৌরী মৃহস্বরে বলে, তুমি উঠে পাশের ঘরে যাও আমি এবার কাপড ছেড়ে নি।

বিনোদ হাই তোলে, আমি আর পারছি না উঠতে।

—আ: বাত হয়ে যাচ্ছে।

विताम शोतीत मिरक अकमृत्हे एहरम (थरक वरन, शोती, त्मारमा।

- —কি ?
- ---এথানে এসো।
- —লক্ষীটি, আমি কাপডটা ছেড়ে নিই, তারপর আসছি।

বিনোদ আবদারের স্থরে বলে, এসো না, তাহলেই আমি ঘর থেকে চলে যাবো।

অগত্যা গোরী বিনোদের কাছে আসে, বিনোদ বলে, বসো। গোরী থাটের উপর বসতেই বিনোদ তাকে কাছে টেনে নিয়ে আদর করে, গোরী ক্ষীণম্বরে বলে, ছেডে দাও, রাত হয়ে যাবে।

—তাতে কি হয়েছে, একটা রাত তো?

গৌরী আর প্রতিবাদ করতে পারে না, বিহ্বল হয়ে যায়, তার দেহের যে এতথানি আকর্ষণ আছে তা সে আগে কোনদিন উপলব্ধি করে নি। নিজেকে অসহায় ভাবে বিনোদের কাছে ধরা দেয়। তারই মধ্যে একবার গৌরী জিজেন করে, আর কথন বাড়ি ফিরবো!

বিনোদ ধীরস্বরে বলে, আজ ফিরতে হবে না।

- ---দে কি ?
- —তাতে কি হয়েছে ? থুব ভোরে তোমায় পৌছে দিয়ে আসবো, কেউ জানতে পারবে না।

দেদিন রাত্রে যে গোরী বাড়ি ফেরেনি, সত্যিই তা কেউ বুঝতে

পারেনি। এমন কি চিমুও না। পরদিন দেখা হতে গৌরীকে বলেছিলো কাল সারা দিন দেখা হয়নি, খুব ঘুরেছি ব্রঝি ?

- —তা ঘুরেছি বৈ কি।
- —ভালো। চিম্নু আর কোন কথা বলে না, আজকাল ও গৌরীকে এড়িয়ে চলতে চায় যতদুর সম্ভব !

গোরীর সাহস এতে বেড়েছে বৈ কমেনি। বিনোদের সঙ্গে দেখা হতেই বলেছিলো, কেউ বুঝতে পারেনি।

- —দে আমি জানতাম।
- —আজ কিন্তু আর নয়। যদি ধরা পড়ে যাই ?
- —পডবে কেন ? একটু থেমে বলে, সত্যি আমি আর একলা থাকতে পারছি না গোরী!

এর পর থেকে রোজই বিনোদ গোরীকে নিয়ে বেরিয়ে গেছে। সারা দিন সারা রাত কাটিয়ে ভোরবেলা বাডির কাছে ছেড়ে দিয়ে গেছে। এর মধ্যে কিসের যেন এক উন্মাদনা আছে। গৌরী কিছুতেই বিনোদকে বাধা দিতে পারে না।

ইতিমধ্যে কেপ্টর একটা চিঠি এসেছিল, ক'দিন আসতে তার আরও দেরি হবে। খ্রামা কিছুতেই ছাড়ছে না। বিনোদ মন্তব্য করে, খ্রামা একেবারে না ছাডলেই তো ভালো।

গোরী মৃত্স্বরে বলে, অন্তত দিন কয়েক তো ধরে রাথুক।

- --ভারপর ?
- —এলে তো একদিন বোঝাপড়া হবেই।

এরই মধ্যে একদিন বেলারাণীর বাড়িতে প্রভাতের সঙ্গে দেখা। গৌরী একটা পার্ট পেয়েছে ছবিতে কাজ করার জন্ম। গৌরী আজ লাল শাড়ীর সঙ্গে কালো ব্লাউজ পরে স্থন্দর সেজে এসেছে। বেলারাণী তারিফ করে বলে, বাঃ স্থন্দর দেখাচ্ছে। বিনোদ, এ তো তোমার পছন্দ করা দেখছি।

বিনোদ হাসে, তোমার অজানা আর কি!

ভুইংরুমে বসে তারা গল্প করছিলো। এমন সময় প্রভাত এসে হাজির। হাত তুলে নমস্কার করে বলে, কাল জগদীশপুরে যাচ্ছি, তাই দেখা করতে এলাম।

বেলারাণী চেষ্টা করে হাদে, কালই ?

- <u>—₹</u>汀1 ı
- -কবে ফিরছেন ?
- এক মাদ বাদে।
- —তার পরই বিধে, বেশ আছেন। আপনারা বস্থন, আমি চা আনতে বলি।

বেলারাণী উঠে গেলে প্রভাত বিনোদের সঙ্গে আলাপ করে, আপনার কি থবর বিনোদবাবু?

- —ভালোই।
- —ছবি কেমন উঠছে ?
- —বেলা তো সারাক্ষণই আপনার তারিফ করছে। ছবি ভালো উঠলে নাকি আপনারই লেখার ক্যতিত্ব।

প্রভাত জোরে হেসে ওঠে, তাই নাকি ?

এতক্ষণে গোরীর দিকে তার নজর পড়ে, নিথুঁত সাজে প্রথমে তাকে চিনতে পারেনি। এখন জিজেস করে, ভালো আছেন ?

গৌরী মাথা নেডে সায় দেয়।

- —কেষ্ট কোথায় গেছে ?
- —কিশোরপুর, খ্যামার কাছে।
- -কবে ফিরবে ?

## —ঠিক নেই।

বেলারাণী ফিরে আদে। খানিক দ্ণ মাম্লি কথাবার্তা হয়। প্রভাতের যাবার সময় হলে বেলারাণী তাকে নিয়ে বাইরের দরজার কাছে এসে কথা বলে। পার তো চিঠি দিও।

—দেবো, অরুণাকেও দিতে বলবো।

বেলারাণী অশুমনস্ক ভাবে জিজ্ঞেস করে, তোমার নাটকের রিহার্দাল বিনোদের কোন বাড়িতে হ'ত। পার্ক সাকাসে কি ?

- —হ্যা, কেন ?
- —গৌরীর সঙ্গে বিনোদের এথানেই আলাপ।
- · যত দূর মনে হয়, কেন ?
  - —পরে বলবো। গোরীকে মৃক্তার পার্ট দিলাম।
  - --পারবে ?
- —ব্ৰতে পারছি না, তবে চেঠা আছে, ভাছাডা বিনোদের তদ্বি। আমি টাকা দেবো না বলেছি। ঐ বোধ হয় দেবে আমার নাম করে। হাঁ করে কি ভাবছে। ?

প্রভাত দীর্ঘধান ফেলে, না কিছু না, চলি। প্রভাত চলে গেলে বেলারাণী আবার বিনোদের সঞ্চে যোগ দেয়।

কিশোরপুরে এসে কেই উপলব্ধি করে এ ক'দিন তার বড বেশি খাটনি গেছে। কলকাতার ব্যস্ত জীবন থেকে চলে এসে এখানকার শান্তিপ্রিয় অলস দিনগুনি তার কাছে বড মধুর মনে হয়। সকালে ঘুম থেকে উঠে জলথাবার থেয়ে কেই ছিপ নিয়ে পুকুরপাডে গিয়ে বসে। কত কথা ভাবে, গৌরীর কথা। হয়তো মাছ ওঠে, হয়তো ওঠে না। ব্রজহলাল ঘুপুরের দিকে এসে খবর নেয়, কিছু উঠল না কি? কেই মুখ তুলে বলে, বিশেষ কিছু নার।

—এ পুকুরে ছিপে ধরবার মাছ নেই, জাল ফেললে রুই কাতলা উঠতে পারে। পুকুরপাডে বসে হজনে গল্প করে, গায়ে তেল মেথে জলে গাঁতার কাটতে নামে! পুকুরের জল খুব পরিষ্কার না হলেও একেবারে পানা-পড়া নয়। জনেক দিন বাদে এভাবে চান করতে পেয়ে কেই খুশি হয়। বলে, কলকাতায় আর সাঁতোর কাটব কোথায়, য়াওবা হু-একটা জায়গা আছে সময়ের অভাবে আর যাওয়া হয় না।

ব্ৰজহুলাল সায় দিয়ে বলে, বটেই তো, কলকাতা কত ব্যস্ত শহর।

- —আপনি কলকাতায় বেশি যান না ?
- —ন'মানে, ছ'মানে একবার। তাও খুব দরকার না পড়লে নয়।
- —কেন ?
- —ভালো লাগে না।

মিঠু আর কিটু পাড়ে বদে থেল। করছিল, জিজ্ঞেদ করে, বাবা, যে-কটা মাছ উঠেছে নিয়ে যাবো ?

— এখনও যাশ্নি, শীগগিরি মার কাছে নিয়ে যা।

ওরা দৌডতে দৌডতে চলে যায়। কেই বলে, যাই বলুন, গাঁয়ে দিনকতক বেশ লাগে। কিন্তু চিরকাল থাকতে বড় কই।

—যার যেমন অভ্যেস।

ব্ৰজহলাল কথা বলে থুব শাস্ত ভাবে। পাড়ে উঠে গামছা দিয়ে গা-হাত মুছে ভিজে গামছাটা পাট করে মাথায় দিয়ে বলে, চলুন এবার ষাওয়া যাক।

বাড়ি ফিরে কেই দালানে বসে অর্ধসাপ্তাহিক আনন্দবান্ধারের উপর চোথ বলায়। পুরোন থবর, তবু সময় কাটাবার জন্মে পড়া।

ব্রজত্বলাল রানাঘরে চলে গিয়েছিল, থানিক বাদে বেরিয়ে এসে ডাকে, আফ্ন, আহার প্রস্তুত।

ভিতরের দালানে খামা আসন পেতে ঠাই করে রাথে, হুজনে

পাশাপাশি বদে, ভামা নিজের হাতে পরিবেশন করে। ভামা বলে, তোমার ধরা মাছ রেখে দিয়েছি কাকু, রাজে রে ধৈ দেবো।

ব্ৰজ্তুলাল বলে, সে না হয় রে গৈ। এখন কাকুকে একটু ঘি দাও না, গ্রম ভাতে মেখে খাবেন।

কেষ্ট তৃষ্টি করে থায়। পদের বাহুল্য না থাকলেও, আস্তরিকতা আছে। থাওয়া শেষ করে ঢেকুর তুলে বলে, খুব থেয়েছি!

খ্যামা বলে, তোমার নিশ্চয় কষ্ট হয়েছে, এখানে তো বেশি জিনিস পাওয়া যায় না। আমি ভেবেই পাই না কি দিয়ে থাবে!

ব্রজত্পাল হেসে ওঠে, থিদে দিয়ে থাবেন, ওর চেয়ে আনন্দ আর কিছুতে পাবেন না।

খাওয়া-দাওয়ার পর তুপুরে কেই একটু গড়িয়ে নেয়। কলকাতায় তার শোয়ার অভ্যেস না থাকলেও এথানে গুতে ইচ্ছে করে। তবে বেশিক্ষণ পারে না। তুপুরের রোদ নরম হলেই মিঠু আর কিটু এনে ঠেলা মারে, ওঠো না, বেডিয়ে আসি। এথুনি সক্ষ্যে হয়ে যাবে।

কোন রকমে এক কাপ চাথেয়ে কেপ্তকে বেরুতে হয়। শ্রামাকে জিজ্ঞেদ করে, তুই যাবি না কি ?

খ্যামা জিভ কেটে বলে, তুমি পাগল হয়েছ না কি কাকু, বউমান্ন্য বুঝি বেড়াতে যায় ?

কেই হাদে, খুব গিন্নী হয়েছিদ এ ক'দিন।

মিঠু আর কিটু টানতে টানতে কেইকে নিয়ে যায়। একটা শুকনো থালের ওপর দিয়ে ডিঙ্গে মেরে চলতে চলতে কেই জিজেন করে, এথানে কোন নদী নেই ?

মিঠু বলে, আছে তো। কেলেঘাই নদী, বাবা, বরষায় কি বান ভাকে!

খাল পেরিরে অল্প দূরে যেতেই কিশোরবাজার গড। ছেলেরা

ব্ঝিয়ে দেয়, এই রাজার নামেই গ্রামের নাম কিশোরপুর। জায়গাটি
বড় স্থন্দর! কেট তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে। এখান থেকে সমস্ত গ্রাম
দেখা যায়। কেলেঘাইতে বান এলে ঐ জায়গাটা আরও কত স্থন্দর
দেখায় কেট তা সহজেই অনুমান করতে পারে। মিঠু আর কিটু
খ্শিমত এক-একটা জায়গা দেখিয়ে বলে, এখানে রাজার বাড়ি ছিল,
এখানে মন্দির ছিল।

একটা টিবির উপর বদে কেই নিগারেট ধরায়। ভাবে, হয়তো দত্যিই এথানে একদিন সমারোহের অন্ত ছিল না। রাজা রাণী মন্ত্রী সামস্তের উপস্থিতিতে এই গড় গমগম করত। আজ সেথানে ঝিঁঝিঁপোকার ডাক ছাড়া কিছুই শোনা যায় না। মিঠু বলে, জানো দাছ, এথানকার রাণী ভীষণ গরীব হয়ে গিয়েছিল। পান্ধী চড়ে ভিক্ষে চেয়ে বেডাত!

কেপ্ত হো-হো করে হাসে, রাণী কথনও ভিক্ষে চায়, তাহলে আর তাকে রাণী বলবে কেন ?

মিঠুর অভিমান হয়, তুমি তো আমার কোন কথাই বিশাস করছ না। যাকে খুশি জিজেন করে দেখো।

সারাদিন কেইর বেশ ভাল ভাবেই কেটে যায়। মাছ ধরে, সাঁতার কেটে, ঘুমিয়ে, বেড়িয়ে এই অলস মন্থর দিনগুলি সে উপভোগ করে। কিন্তু সন্দ্যে হলে কেইর আর ভালো লাগে না। চারদিক অন্ধকার হয়ে আসে, হারিকেন বাতি জালিয়ে দাওয়ায় বসে থাকা ছাডা উপায় থাকে না। যেদিন ব্রক্তলাল তাডাতাভি ছেলে পড়িয়ে বাড়ি কেরে, সেদিন তবু থানিকটা গল্প হয়। ভামা থাকে রানাঘরে, রাত্রের থাওয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত বাইরে আসতে পারে না। মিঠু, কিটু অবভা কেইর নিতাসদী কিন্তু সন্ধ্যে হলে তাদের ঘুম পায়। নতুন্মার কাছে থেয়ে ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ে। ব্রক্ত্লালের

ব্যবহার কেন্টর ভাল লেগেছে। সরল, অমায়িক, ভদ্রলোক। তবে তার জন্মে করুণা হয় এই ভেবে পূা বীর অর্থেক আনন্দ থেকে সে বঞ্চিত। কৃপমপ্তুকের মত কিশোরপুরের এই ছোট্ট গাঁঘের মধ্যে দে আবদ্ধ। এই তার পৃথিবী, এই তার সব। এক একবার কেন্ট্র ভাবে, জোর করে এদের কলকাতায় টেনে নিয়ে গেলে হয়। বৃহত্তর জীবনের সাডা পেয়ে হয়তো এদের ঘুম ভাঙ্গতে পারে।

এক সন্ধ্যেবেলা কেই দাওরায় বসে এমনি কত কথা ভাবছে। ব্রজত্বাল ফিরল মাস্টারী করে। জামা খুলে কেইর পাশে বসে হাঁপাতে থাকে। বলে, ওঃ, আজ বড় পরিশ্রম হয়েছে।

কেষ্ট জিজ্ঞেদ করে, স্থুল তো এখন বন্ধ, এত কি টিউশানী করেন ?

- আমার একটা কোচিং ক্লাশের মত আছে। যে সব ছেলেরা উচ্চ ক্লাশে পড়ে, কোন কোন বিষয়ে কাঁচা, তাদেরই পড়িয়ে দিই।
  - -- সে বকম ছাত্র ক'জন ?
- অনেকগুলি আছে। গুধু আমাদের খুলের তো নয়, অন্ত স্থলের ক্রেকটি ছেলেও আসে।
  - —এ থেকে রোজগার ভাল হয় ?
- —এমনিই পড়াই। এরা গাঁয়ের ছেলে, ইয়ুলেরই মাইনে দিতে পারে না তো আবার আমায় কি দেবে ?
  - —তবে আর ব্যাগার খাটইেন কেন ?

ব্ৰজ্বলাল হাদে, যদি এ বাঁদরগুলো মানুষ হয়।

এই ধরনের কথা গুনলে কেট বিরক্ত হয়, কি যে বৃদ্ধি আপনাদের বুঝি না! পাস করে এরা করবে কি, চাকরী তো জুটবে না।

- —আজকাল তাই হয়েছে বটে।
- —আজকাল কেন, চিরকালই তাই। যার বৃদ্ধি আছে সেই করে খেচেছে। এম-এ, বি-এ-দের সব চাকর রাথছে। ধরুন না একটা

জাইভার, লেথাপড়া শিথেছে না ঘণ্টা! একশ' টাকার ওপর মাইনে পায়, আর পাসকরা কেরানীর মাইনে যাট টাকা। বলিহারী লেখা-পড়ার ফল।

- —তা তো দেখতেই পাচ্ছি।
- —যত ব্যাটা ব্যবসাদার, সব দেখবেন বুদ্ধি থাটিয়ে রোজগার করছে। পেটে লাথি মারলে কোঁক বলবে, ক বলবে না। তবু আপনারা রাত্তি-দিন লেখাপ্ডা শিথিয়ে কেরানী তৈরি করবেন।

ব্রজত্বাল উত্তর দেয় না। মান হাসে। কেই ভেবেছিল, হয়তো সে প্রতিবাদ করবে, না করায় নিজের মতকে স্প্রতিষ্ঠিত করবার জ্ঞান্তর রোথ চেপে যায়। বলে, আজকের দিনে কাকে লোকে থাতির করে? যার টাকা আছে, সে চোর হোক, জোচ্চোর হোক, চরিত্রহীন হোক, তবু লোকে তাকে মাথায় করে নাচবে। টাকা না থাকলে আপনি যত সংই হন, যত ভাল লোকই হন কেউ পুঁছবে না। আমাদের পাড়ায় রঘু বাঁডুজ্যে বলে এক শয়তান আছে। হতভাগা সব রক্ম ব্যবসা করে, কোনটা সংপথে নয়। তবু তার কি থাতির, সমাজের একজন মাথা-বিশেষ।

—এ কথা তো আমি অস্বীকার করছি না।

কেই গলা চড়িয়ে বলে, অস্থীকার করবে কি, এ যে থাঁটি সত্য কথা। আজকে যারা লেথক, তারা দেথে কি করে বই বিক্রি হবে। কি করে বেশি টাকা পাবে। তার জন্মে যত রকম অস্প্রীল লেথা তারা দিতে রাজী আছে। যে ডাক্তার, তার ভিজিট পেলেই হল, রুগী বাঁচল কি মরল সেদিকে দৃষ্টি নেই। উকীল ব্যারিস্টার বিধবা অসহায়দের সম্পত্তি মেরে টাকা করার চেষ্টা করছে। যে দেশনেতা সে কি করে নিজের পেটোয়া লোকদের চাকরী করে দেবে, কি করে নতুন কট্যাক্ট পাবে, সেই সুযোগ খুঁজছে। ধবরের কাগজ কতগুলো অবিবেচক টাকাওয়ালা লোকদের হয়ে ড্রাম পেটাচ্ছে, সিনেমায় শুধু যৌন আবেদন। এই হচ্ছে আজকের দভ্যতা, এর বাইরে থাকলে আপনি অসভ্য।

ব্রজহুলাল উঠে পড়ে, দেখি খ্যামা আজ থাবার দিতে এত দেরি করছে কেন ?

কেন্ত বোঝে, ব্রজত্লালের মত লোককে যুক্তি দিয়ে বোঝান অসম্ভব। কতকগুলো ধারণা এদের মনে বদ্ধমূল হয়ে আছে, যা কিছুতেই উপড়ে ফেলা যায় না।

বৃহস্পতিবার। কেষ্ট ফেরার সব তোড়জোড় করছিল। কিন্তু শ্রামা কিছুতেই যেতে দিলে না। বলে, আবার কবে আসবে কে জানে, আরও কিছুদিন থেকে যাও।

কেষ্ট চলে আসতে চাইলেও পারেনি। মনে মনে ভাবে, সত্যিই তো, এতদিন বাদে ভামার সঙ্গে দেখা হল, আরও ত্ব-একদিন থেকে গেলে যদি সে খুশি হয়, তাহলে ভালই। শুধু শ্রামার জন্মে নয়, বজ্বলাল আর বাচ্চা ত্টির যুগপৎ পীডাপীডিতে কেষ্ট আরও ক'দিন থেকে যাওয়াই স্থির করল। সেই দিনই গৌরীকে চিঠি লিথে জানিয়ে দেয় তার কলকাতায় ফিরতে আরও ত্ব-একদিন দেরী হবে।

ভীমেশ্বরী বাজারের কাছে যে অস্থায়ী সিনেমা হল আছে, সেখানে তৃ-একদিনের জন্মে পৌরাণিক ছবি 'গ্রুব' এসেছে। শ্রামা ধরে বসল, এই ছবিটা আমাদের দেখাও কাকু, কত দিন বায়স্কোপ দেখিনি!

কেষ্ট জিজেদ করে, কেন, তোরা যাদ না?

—উনি তো সময়ই পান না।

সেই দিনই শ্রামা আর বাচ্চাদের নিয়ে কেট বাজারে ছবি দেখতে গেল। থড়ের চালের সিনেমা-হল। সামনে সতরঞ্জি, তারপর বেঞ্চি। পেছনে চেয়ার। আট আনা দামের টিকিট করে কেটরা চেয়ারে বদে। মাম্লী পৌরাণিক ছবি, তবু দেখতে মন্দ লাগে না। এক প্রোঢ় ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে দাঁডিয়ে অনেকের সঙ্গে কথা বলছিলেন। খ্যামা দ্র থেকে চিনিয়ে দেয়, ওর নাম নিতাই দাস। এই সিনেমাটা ওর।

- -তাই নাকি ? বড়লোক বুঝি ?
- —হাঁা! কি করে টাকা পেয়েছিল পরে বলব।

ছবি শেষ হলে বাডি ফেরার পথে খ্যামা নিতাই দাসের পরিচয় দেয়। বলে, ওর বাবা যথের ধন পেয়েছিল।

- —দে আবার কি ?
- —নিতাই দাসের বাবা বুড়ো দাস মশাই একদিন ভীম। মাথের পুকুর থেকে এক যক্ষকে উঠতে দেখলেন। শুনলেন বড় বড় ঘড়ার শব্দ। উনি তে। খুব বিচক্ষণ লোক ছিলেন, বুঝতে পারলেন নিশ্চয় ওথানে যথের ধন আছে। তাডাতাডি কাছে পিঠে যা নোংরা জিনিস ছিল তাই ছুঁডে ছুঁডে ঘড়াগুলোকে অপবিত্র করে দিলেন। যক্ষ তথন ঘড়া ফেলে জলের মধ্যে ৮লে গেল। দাস মশাই সারা রাত ধরে এক একটা ঘড়া মাথায় করে বাডিতে নিয়ে এলেন। সত্যি কাকু, বুড়োর মাথায় নাকি একদিনে টাক পড়ে গিয়েছিল। কিন্তু পরদিন সকালবেলাই নুবে রক্ত উঠে বুড়ো ম'ল। 'এই নিতাই দাস। পেল যক্ষের ধন, সেই থেকে এরা বড়লোক।

কেষ্ট হাসে, যত সব গাঁইয়া গল।

মিঠু ফোডন কাটে, নতুনমা, দাহু কোন কথা বিশাস করে না, সব ভাতে হাসে।

গল্প করতে করতে তারা যথন বাড়ি ফিরল তথন ব্রজ্বলাল থাতা কলম নিয়ে কি লিথছিল। জিজ্ঞেন করে, কেমন লাগল? ছেলেরা ছুটে গিয়ে বাবাকে গল্প শোনাতে শুক্ত করে। এক সময় কেই জিজ্ঞেন করে, নিতাই দানের বাবা যথের ধন পেয়েছিল?

- —ওই রকম কিংবদন্তী আছে।
- --আসল ব্যাপারটা কি ?

বুড়ো মুনের ব্যবসা করে টাকা করে। গান্ধীজি যথন বিলাতী 'বয়কট' করলেন ও তথন মাথায় করে মুন নিয়ে বিক্রি করে বেড়াত! লোকটা ছিল এক নম্বর স্থবিধাবাদী, একই সঙ্গে বিলিতী কাপড় আর দিশি মুনের ব্যবসা চালিয়েছিল বেনামে।

- —তাইতেই ওর টাকা। তবে নিতাইটাও লোক ভাল নয়।
- ---কেন ?
- —টাকা টাকা করে পাগল। দিনেমা থুলে রাজ্যের থারাপ বই এনে দেখায়, জমিদার হিদেবেও তুর্নাম করেছে যথেষ্ট! দেদিন আপনি বে স্থবিধাবাদী কৃতী লোকদের কথা বলছিলেন, তাদেরই একজন।
  - —লেখাপড়া শিখেছিল ?
  - <u>--- 취 1</u>
  - —তবেই দেখুন, পয়সা করেছে তো?
  - ---বদনামও।
  - --তার মানে ?
- —পঞ্চাশের কোঠা পেরিয়ে গেছে, তবু লিপ্সার শেষ নাই। গাঁয়ের কত কুমারী এবং বিবাহিতা মেয়ের সর্বনাশ করেছে, তার ইয়তা নেই।
- তবু তো লোকে তাকে থাতির করে ? তবু তো সে স্থথে আছে। ব্রদত্লাল উঠে পায়চারী করতে করতে বলে, লোকে তাকে থাতির করে নিশ্চয়, যত দিন টাকার থাতির থাকবে ও থাতির পাবে। কিন্তু স্থথে আচে বলা যায় না।
  - —কেন ?
- ওর একটি ছেলে আর একটিই মেয়ে। মেয়েটির পনের বছর বয়ুসে অবৈধ সন্তান হয়, সে আত্মহত্যা করে। তারপর থেকে ওর

ন্ত্রী পাগল। ছেলেটা বদসঙ্গে মেশে, এখনই কত রকম রোগে ভূগছে— এ থেকে কি স্থ-শাস্তি থাকে ?

কেষ্ট উত্তর দিতে পারে না। ব্রজ্মলাল বলে যায়, কেষ্ট্রায়্, একেই বলে ভগবানের চাবুক। মোক্ষম মার, কেউ এড়াতে পারে না।

— আপনাদের ভগবানও তো কম খোসামূদে নয়, সেই যে বিপদ!
তাকে ঘুষ দিয়ে নিতাই দাসরা বেশ মার এড়িয়ে য়য়। আর ভগবানের
চাবুক গিয়ে পড়ে নিরীহ মানুষদের ওপর, এর দৃষ্টান্তও কম নেই।

ব্রজ্মলাল থানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলে, যে রকম চোথের সামনে দেথা যায় তাতে আপনার কথাগুলো খুব সত্যি সন্দেহ নেই। মিথ্যেরই যেন জয়জয়কার আমাদের দেশে। কিন্তু কেন, তা ভেবেছেন কি? আমরা মমুয়ুত্ব হারিয়েছি, আমরা আর মামুষ নই।

## —তার মানে ?

বজহলাল ঘন ঘন মাথা নাড়ে, ইংরেজ রাজত্বে আমরা শিক্ষা পাইনি।
তথন হ'পাতা ইংরিজী পড়তে শিথে লোকে বড় পণ্ডিত বলে পরিচিত্ত
হত, এর চেয়ে মিথ্যে আর কি থাকতে পারে? আমি জানি, আমার
ঠাকুলা টোলের পণ্ডিত ছিলেন, লোকে তাকে মৃথ্যু ঠাওরালে, আর
আমার কাকা গুনেছি ছোটবেলায় চিরকাল বথামি করে ইংরিজী বৃলি
আউড়ে এই গাঁরেরই মন্ত পণ্ডিত ব্যক্তি হয়ে উঠলো। এইখানেই যে
সবচেয়ে বড় গলদ, সেদিনের বিষ প্রয়োগের ফল আজ্ ফলেছে।
আজকের ছেলেরা না জানে বাংলা, না জানে ইংরিজী। লিখতে
শেথেনি। ময়নার মতো কতকগুলো বুলি আওডায়।

কেষ্ট কোন উত্তর না দিয়ে চুপ করে শোনে।

—এদের মামুখ্য বলে কিছু নেই। তাই এরা ওষ্ধে বিষ মেশায়, থাবার চালে কাঁকর দেয়। সব রকম উপায়ে লোক ঠকায়, কারণ তারা বুঝতেই পারে না ভবিশ্বতের ফল। আপনি ঠিক বলেছেন তারা বোঝে টাকা, কিন্তু এদের ভরসায় থাকলে তেঃ চলবে না।

কেষ্ট এবার হেসে ওঠে, এরাই তো আমাদের চালাচ্ছেন, আমরা ভেড়ার পালের মত এদের ইন্ধিতে চলেছি।

ব্রজ্ঞত্লালের মুখ কঠিন হয়ে ওঠে, এ চলবে না। সব ভাঙ্গবে, ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে।

কেষ্ট ব্রজত্বালের মূথে এ ধরনের কথা শুনবে আশা করেনি।
নির্বাক-বিশ্বয়ে তাকিয়ে দেখে, উত্তেজনায় তার মুথ কেঁপে কেঁপে উঠছে।

—মানুষ চোর, জোচোর, স্থবিধাবাদী এমনিতে হয় না কেইবাবু, মনুষ্মত্ব হারালে তবে হয়। আমাদের দেশের সমস্যা থাতা নয়, বস্ত্র নয়; সমস্যা হল মানুষ কমে যাচ্ছে, পশুর সংখ্যা বেডে হাচ্ছে। তাই আমাদের আজ মানুষ তৈরি করতে হবে।

মিঠু আর কিটু ছজনে কেইর পেছন থেকে উকি মেরে বাবাকে দেখছিল। ব্রজহলাল তাদের দেখিয়ে বলে, এদের বয়সী ছেলেরাই এখন আমাদের ভরসা। মিঠু কিটুদের যদি মানুয তৈরি করতে পারেন আজ থেকে বিশ বছর বাদে দেখবেন দেশের চেহারা বদলে গেছে। এদের সত্যিকারের শিক্ষা দিতে হবে, তার জন্মে চাই যথেই আত্মত্যাগ । আসবেন আপনারা শহর ছেডে গাঁয়ের মধ্যে ?

কেষ্ট এতক্ষণে কথা বলে, আমাদের দিয়ে আর কি হবে ? লেখাপড়া করিনি, বিছে-বৃদ্ধি কিছুই নেই।

— ঐথানেই তো ভূল করছেন। পাস করলেই জ্ঞান হয় না, আপনি যা বলেন খুব কম পাস-করা লোকের মৃথে একথা শুনেছি। যদি সত্যি আজকের দেশের অবস্থা দেথে প্রাণ্ কাঁদে, চলে আফ্রন এথানে। আমাদের এই ছোট্ট শিক্ষায়তন-এর আদর্শে যা পারেন যোগ দিন। এথনো এথানে ড্রিল শেথানো হয় না। দরকার তাদের স্বাস্থ্যের দিকে নজর দেওয়ার। তাদের থেলাধ্লো শেখান কোনদিন হবে না।

খ্যামা এসে না পড়লে কথা হয়তো আরও চলতো। বলে, আবার বক্ততা শুরু হয়েছে তো, অমন করলে কাকু পালিয়ে যাবে।

ব্রজন্নাল নিজেকে সামলে নেয়, মাস্টারী করে এই বদ অভ্যাস হয়েছে, বড বক্বক করি।

লেকের পাডে সাঁতার কেটে উঠে জলিল আর রাজীব জামা-কাপড় পরছিল। সন্ধ্যে হয়ে গেছে, খামল রেলিং-এর ওপর বসে নিগারেট টানে। একটা গাডী পাকিংএ দাঁড়ায়, হেড লাইটের আলো ওদের গায়ের উপর এসে পড়ে।

জলিল দাঁত চেপে বলে, এ শালাদের জ্বালায় কাপড় ছাড়া আর যাবে না দেখছি।

রাজীব ফোডন ধাটে, ওদিকে নম্বর না দিলেই হল। আমাদের যা থশি করব, লেকটা তো কারুর বাপের সম্পত্তি নয়।

শ্রামল ইচ্ছে করে চেঁচিয়ে বলে, এই রাজীব, ভদ্রলোকের বাপ তুলছিস কেন মিছিমিছি।

—বেশ করেছি, তোর কি ?

গাড়ীর চাবি বন্ধ করে ভদ্রলোক একটি মেয়েকে নিথে সাঁতারের ক্লাবের দিকে যান। শ্রামল আড়চোথে দেখে মন্তব্য করে, স্বামী-স্ত্রী নাকি?

— সে থোঁজে তোর দরকার কি ? ব্যাগ নিয়ে গেল, এখুনি বোধ হয় জলে নামবে।

জ্বলি এতক্ষণে কথা বলে, প্রসাওয়ালা লোক রে, নতুন হিলম্যান চেপে এসেছে। তিনজনে গাড়ীটা দেখে। খ্যামল হঠাৎ বলে, চাকার হাফ ক্যাপ-গুলো খুলে নেব ?

—নে না। আমরা নজর রাখছি।

মিনিট পাঁচেকের বেশি লাগে না। খ্যামল পকেট থেকে একটা চাড় দেবার যন্ত্র বের করে হাফ ক্যাপ চারটে খুলে নের। পাশেই জলিলদের পুরাতন মডেলের ভাঙ্গা স্ট্যাণ্ডার্ড গাড়ীটা দাঁড়িয়ে ছিল। তারা জিনিস নিয়ে গাড়ীতে করে চপ্পট দেয়।

রাজ্ঞীব বলে, বেশ রগড় হবে মাইরি! ভদ্রলোক তো খুব চাল মেরে মেয়ে নিয়ে জলে সাঁতার কাটতে গেল। ফিরে এসে দেখবে হাফ ক্যাপ গন্, একেবারে মাথায় হাত দিয়ে বসবে।

জ্ঞ লিল গাড়ী চালাতে চালাতে বলে, কিছুই নয়। ইপিওরেন্সের থেকে কান মূলে টাকা আদায় করবে।

শ্রামল তুটো হাফ ক্যাপ ত্'হাতে নিয়ে থঞ্জনীর মত বাজাচ্ছিল।
জিজ্ঞেদ করে, এখন কোথায় যাবি ?

- -- ग्राद्धि, कानी थाक्द।
- —মিটিং না কি ?
- —হ্যা। দেবেনের সঙ্গে সাফ কথা বলতে হবে।

গাড়ী গিয়ে ঢুকলো ঢাকুরিয়ার এক মেঠো রাস্তার ভেতর। গাছপালায় ঢাকা ভান্ধা গ্যাবেজ। বাইরে থেকে পোডো জমি বলে সন্দেহ হয়। ইটের উঁচু পাঁচিল, মরচে-পড়া টিনের গেট।

শ্রামলরা ভিতরে চুকে দরজা বন্ধ করে দেয়। কালী আ্গে থেকে এদেই থাটিয়ায় বদে ছিল। জিজেন করে এত দেরি ষে ?

क्लिन উত্তর দেয়, লেকে চান করে নিলাম।

রাজীব বলে, খ্যামল হিল্ম্যানের চারটে হাফ ক্যাপ থুলে এনেছে।
—নতুন ?

- ---হ্যা।
- —ভালো দাম পাওয়া যাবে। এ জায়গাটা কেমন রে জ্বলিল ?
- —ভালো, রাজীবতো এথানেই থাকে। বলছে, কোন গোলমাল নেই।
- —পাড়ার লোকরা কেমন ?

রাজীব উত্তর দেয়, বেশি আলাপ হয়নি। দূরে দূরে বাড়ি, সবাই চুপচাপ থাকে।

—তা হলেও বেশি দিন থাকা ভালো নয়। তু' মাদের মধ্যে নতুন জায়গা ঠিক কর। গন্ধ পেলেই পুলিস আসবে।

জ্ঞালি তাচ্ছিলভরে বলে, গন্ধ পেলে তো! সেই শোভ্রলে গাড়ীটা মনে আছে ? রং পান্টে পাকিস্তানে পাঠিয়ে দিলাম।

—তবু সাবধান হয়ে থাকা ভালো।

দেবেনদা এসে ঢোকেন। সকলে থাতির করে থাটিয়ায় বসতে দেয়।
দেবেনদা জুতো খুলে ভালো করে বসেন। শ্রামলকে দেখে বলেন, কি
থবর, তোমাকে তো বহুদিন বাদে দেখছি।

কালী উত্তর দেয়, কেন, এখন তো ও আমার কাছেই রয়েছে!

—তাই নাকি? আমার ওথানে তো যায় না।

খ্যামল ব্যাহ্বার মূথে বলে, সময় পাইনি। অনেকগুলো ঝামেলায় ছিলাম।

- —একদিন চুণীলাল আর মদন এসে কি বলছিল।
- **—**कि ?
- —তোমাকে না কি বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে।

চুণীলাল ও মদনের নাম গুনেই খ্রামল তেলে বেগুনে জলে ওঠে, আমাকে ভাড়িয়েছে তো ও শালাদের কি?

এত বিশ্রী ভাষায় তাঁর মৃথের উপর কথা বলবে দেবেনদা ভাবেন নি। বলেন, সংষত হয়ে কথা বল, ভামল! কালী মাঝখান থেকে চেঁচিয়ে ওঠে, ওর কথা পরে হবে দেবেনদা, এখন কি ঠিক করেছেন বলুন।

দেবেনদা একটু চুপ করে থেকে বলেন, কিছুই ঠিক করিনি!

- —তাহলেঁ পার্টি ভেলে দিন।
- --কেন ?
- —िक करत हलरा, होका होई, होका !
- —হ', ভাবছি চাঁদা তুলে—
- -क हामा (मरव ?

দেবেনদা বিশায় প্রকাশ করেন, তবে কি করবে ?

কালী অমান বদনে হাসে, গয়নার দোকানে এত গয়না আছে, ব্যাস্থে এত টাকা আছে।

দেবেনদা উত্তেজিত হয়ে ওঠেন, না, না, অসম্ভব।

- —কেন অসম্ভব ? দেশের ভালোর জন্মেই তো থরচা করা হবে।
- —তোমার কি ইচ্ছে ঠিক স্পষ্ট করে বলো।
- সামনের ইলেকশানে দাঁডাবেন বলেছিলেন। আমরা ভাবলাম, আপনি দাঁড়ালে আমাদেরও স্থবিধে হবে, সে সব গেল—

দেবেনদা বাধা দেন, কেন, ইলেকশানে তো আমি দাঁডাবো।

- —দাঁডাবেন তো টাকা কোথায় ?
- টাকা কি হবে ? দেশের লোকের কাছে আমি আবেদন করব।

  এত বছর যাদের জন্মে জেল থেটেছি, সারা জীবন যাদের জন্মে উৎসর্গ

  করেছি, তুমি কি ভাবছো তারা আমায় ভোট দেবে না ?

কালী মৃথ বিকৃত করে, ওরকম জেলথাটা লোক রাস্তায় অনেক ফ্যা-ফ্যা করে ঘূরে বেডাচ্ছে, ইলেকশনে টাকা দিয়ে ভোট কিনতে হয় দাত্ব, এমনিতে হয় না।

—তাহলে আমি দাঁড়াবো না।

—তাই তো বলেছি। আপনাকে ঘড়া ঠিক করে কি বৃদ্ধুই বনেছি।
শালা পয়সা ঢাললে আপনাকে সব চেয়ে বেশি ভোট পাইয়ে দিতাম,
গাড়ী বাড়ি নিয়ে হাঁকিয়ে বসতেন, এমন চটী পায়ে ঘূরে বেড়াতে হত
না।

দেবেনদা অস্থির হয়ে ঘন ঘন পায়চারী করেন, তাই বলে এই হীন উপায় ?

—সব সময় সাধু হলে চলে না। জেলে ঘুরলেই যদি ইলেকশান জেতা যেত, তাহলে ইন্দ্রিস তো দশ বারের বেশি জেল থেটেছে।

দেবেনদা ছাডা সকলে হো হো করে হেসে ওঠে। এই ক'দিন আগেই ইন্দ্রিসকে পকেট মারার জন্ম পুলিসে ধরেছে। দেবেনদা ঘন ঘন মাথা নাড়েন, ঠাট্টা নয় কালী, এসব বিষয় নিয়ে ঠাট্টা করা উচিত নয়।

—তাহলে একটা ব্যবস্থা করুন। আমি তো আপনাকে গরীবের টাকা কাডতে বলছি না! যারা দেশের টাকা নিয়ে মজা লুটছে তাদের টাকা নিয়ে যদি দেশের কাজ করেন তো আপনাকে সকলেই জয়জয়কার করবে।

निक्रभाव रेनटवनना क्यीनश्रदत वटनन, यटन द्वरथं। आमात्र आपर्भ!

—সে বলতে হবে না। আপনি দেখুন—

দেবেনদা স্বস্তির নিশাস ফেলেন, তাহলে আমার বলার কিছু নেই।

— আপনি ভোটে ক্ষিতবেনই। দেবেনদার মত ক্ষোর করে আদায় করে কালী নিশ্চিত হয়। জলিলকে বলে, গাড়ী করে দেবেনদাকে বাড়ি পৌছে দিতে।

দেবেনদা চলে গেলে রাজীবকে জিজেন কবে, মেয়ে ঠিক হয়েছে ?

- -- रंग, बाबीव উত্তর দেয়।
- —কাল দেবেনদার সংশ্রেমাল ক্রিয়ে দিতে হবে। ওকে সামনে রেথে কাজ হাসিল করব, কিন্তু মেয়েটা ঠিক তো ?

- —দেখলেই চিনতে পারবে।
- —ঠিক আছে।

শ্রামল এতক্ষণ এদের আলোচনায় যোগ না দিয়ে নিজের কথাই ভাবছিল। দেবেনদা চুণীলালের কথা বলতে সে বোঝে, চুণীলালই ওঁর কাছে চুকলী কেটেছে। তবে কি মামা-বাড়িতেও ওরা গিয়েছিল! আশ্চর্য নয়, চুণীলাল চেলেটা একরোথা আর বদরাগী, হয়তো ও গিয়ে মামার কাছে লাগিয়েছিল। মনে মনে ভাবে, মদনের বাড়ি গিয়ে এর ফয়শালা করে আসবে।

সেইদিনই বিকেলে ভামল মদনের পাড়ায় যায়। আড্ডা-সজ্বের পাথরে মনুদা বদে ছিল। ভামলকে দেখে হেসে জিজ্ঞেদ করে, কত দিন বাদে, কি থবর তোমার ?

- —ভালো। মদন কোথায় ? ওর কাছেই এসেছি।
- -- ভালোই করেছো, কার কাছে গুনলে?
- —শ্যামল বুঝতে না পেরে অবাক হয়ে যায়।
- —শোনো নি, মদনের বাবা মারা গেছেন ?
- --ক্বে ?
- --পরশু।

খ্যামল শুধু বলে, ওঃ।

বাড়িতে বোধ হয় মদন নেই, একটু আগেই গাড়ীতে করে বেরিয়ে গেল।

- —ভবে আর এখন গিয়ে কি করব ?
- -পার তো সকালের দিকে এসো।
- —তাই আসবো।

খ্রামল মহুদা'র পাশে বদে পড়ে, আপনার কি থবর মহুদা ?

—ভালো নয় ভাই!

- কি হল **?**
- —নন্দিতার বাবা ওর বিয়ের সব ঠিক করে ফেলেছেন।
- —তাই না কি?
- —দোসরা অন্তান বিয়ে।
- —দে কি, তারিথ ঠিক হয়ে গেছে ? কার সঙ্গে ?
  মনুদা দীর্ঘধান ফেলে, কে জানে, বড় লোক কেউ হবে !
- —নন্দিতা চিঠি দেয়নি ?
- —ক'দিন তাও বন্ধ। নন্দিতা বাড়ি থেকে বারই হয় না। এদিকের জানালা-দরজা দেখছো না, সব বন্ধ থাকে। শ্রামল সমবেদনা প্রকাশ করে, তবে তো থুব মৃস্কিল!
- —তোমরা কখনো প্রেমে পড়ো না ভাই! এ বড় বিশ্রী কষ্ট, সবাইকে জালিয়ে মারে। আমাদের মতো লোকের জন্মে এ-সব নয়। বাড়ি গাড়ী থাকলে দেখতে নন্দিতার বাবা আমার পেছনে ছুটে বেড়াত। সবই টাকা ভাই!

মন্থুদার কথা গুনে শ্রামলের সত্যি মন থারাপ হয়ে যায়। বলে, আমাদের দিয়ে যদি কিছু হয়তো জানাবেন।

মমুদা মান হাদেন, বলেন, এদো মাঝে মাঝে ।

বেলারাণীর কাছে কনটাকট পেয়ে অবধি গৌরী হ'দিন স্টুডিওতে গিয়েছে কাজ করতে। কেপ্ত এথনও ফেরেনি। হয়তো হ'চার দিনের মধ্যে ফিরবে। গৌরী কিন্তু তা নিয়ে মাথা ঘামায় না। মন থেকে কেপ্তকে দে জোর করে সরিয়ে দিয়েছে। বিনোদের সঙ্গে পা মিলিয়ে তাকে চলতেই হবে। যদি সে নিজেকে স্প্রতিষ্ঠিত করতে চায়, নিজের পায়ে দাঁড়াতে চায়। বেলারাণীই এখন তার আদর্শ। এক একবার মনে হয়েছে বটে, এমন ভাবে চললে কেপ্ত হয়তো হুঃখ পাবে।

হয়তো গৌষীর প্রতি ঘ্ণায় তার মন ভরে যাবে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই নতুন জীবনের অভ্ত উন্মাদনায় তার মন শাশা-আকাজ্জায় ভরে ওঠে। বিনোদ যে জীবনের স্থাদ তাকে একদিন দিয়েছে কেন্ট তা কোন দিনই দিতে পারবে না। গৌরী স্টুডিওতে যায়, বিনোদের সঙ্গে নতুন নতুন জারগায় ঘুরে বেড়ায়, তারই সঙ্গে রাত কাটায়। বেহালার বাড়িতে সে কোন দিন ফেরে, কোন দিন ফেরে না। চিন্তুর সঙ্গে তার খুব কম দেখা হয়। আগে যাও-বা ত্-একটা মৌখিক আলাপ হত্য, এখন সেটা শুরু হাসিতে দাঁডিয়েছে। তবে তারই মধ্যে একদিন সামাল্য আলাপ হয়েছিল। চিন্তুর মুখটা গৌরীর সামনে ভেসে ওঠে, তুমি শুনলাম স্টুডিওতে যাজ্ছো?

- —হাঁা, একটা ছোট কাজ পেয়েছি।
- -কন্গ্যাচুলেশান!
- —ধশুবাদ।
- -- (कप्टेमा करव कित्रव ?
- —জানি না।
- —তুমি কোন চিঠি লেখনি ?
- ---ना ।

গৌরী যে আজকাল প্রায়ই রাত্তে বাডি ফেরে না সে নিয়ে চিন্তু কিছু বলেনি। একধার বলেছিল, তোমায় আজকাল আগের চেয়ে আরও ফুন্দর দেখতে হয়েছে।

গৌরী হেদে বলে, আমার কোন ক্তিত্ব নেই, দব এই শাড়ি আর ব্লাউজের।

- ---অনেক দাম, না ?
- —তা তো হবেই, বিনোদের পছন্দ।
- —দে তো বুঝতেই পারছি।

দেদিন গৌরী নিজের থেকেই বলে, একটা কথা রাথবি চিমু ?

-- কি বল্।

কেইদা ফিরলে তুই ওকে সব কথা খুলে বলিস।

—তোমার বলাই তো ভাল।

গৌরী মাথা নাডে, আমি বলবো না। ও কি বলে আমায় জানাস।
চিন্ন অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বলে, তোমার যা ইচ্ছে।

কেই মাত্র তিন দিনের জন্মে শ্রামার কাছে কিশোরপুর গিয়েছিল বটে, কিন্তু বারো দিনের আগে কিছ্তেই দেখান থেকে বেরুতে পারল না। রোজই একবার করে দে কলকাতা ফেরার তোড়জোড করেছে কিন্তু মিঠু, কিটু এবং তাদের নতুনমার জন্মে হয়ে ওঠেনি। শেষ পর্যন্ত ব্রজত্লালই তার ফেরার পথ স্থাম করে দেয়। বলে, সত্যিই যদি ওনার কলকাতায় কাজ থাকে, মিছিমিছি আটকে রাথা উচিত নয়।

শ্রামা বলেছে, আমি মিছিমিছি ধরে রেথেছি না কি? কাকু কলকাতায় ফিরে গেলে আর কি আদবে ভেবেছো?

—কেন আসবেন না, নিশ্চরই আসবেন, দরকার হলে আমরাওযাবো।
কেইকে বিদাধ দেবার সময় শ্রামার চোথ ছলছল করে, পরেরবার
কিন্তু থুড়িমাকে সঙ্গে নিয়ে আসবে। ব্রজহলাল ছাড়লে না, কেইর
বিছানা ঘাড়ে করে নিয়ে বাস-স্ট্যাণ্ডে তুলে দিতে চললো। কেই অনেক
আপত্তি করেও তাকে নিরস্ত করতে পারেনি। এ ক'দিনেই কেই
ব্রতে পেরেছিলো শ্রামার কথা কতথানি সত্যি। এ গ্রামের ছেলে
ব্ডো সকলেই ব্রজহলালকে ভালোবাদে, শ্রদ্ধা করে। রাস্তায় দেথা
হলেই হাত তুলে নমস্কার করে। বলে, কোথায় চললেন মাস্টার
মশাই ?

—কোথাও যাইনি ভাষা, এঁকে বাসে তুলতে যাচ্ছি। ব্ৰহ্মলাল

নিজের মনেই বলে, এদের ছেড়ে কি শহরে যাবার উপায় আছে ? কেষ্ট কোন উত্তর দেয় না। ব্রজত্লাল এক সম জিজ্ঞেদ করে, মনে আছে তোঁ দেদিন যা বললাম ?

- <del>--</del>कि ? ्
- —একজন মাস্টার খুঁজছি, যে শরীরচর্চা শেখাবে, অথচ নীচু ক্লাসে পড়াতে পারবে।
  - —মাইনে গ
  - <sup>খ</sup>—নবলেছি তো, মোটা-ভাত-কাপড়ের অভাব হবে না। অহ্যমনস্ক স্বরে কেই উত্তর দেয়, দেখবো।

ট্রেনে সারাক্ষণ কেন্টর কলকাতার কথা মনে হয়েছে। পূজার হিসাব মেলানো, ব্যবসায় আবার মন দেওয়া, বাডিতে রায়ার স্থব্যবস্থা করা, কত কাজ পড়ে রয়েছে। মনে মনে ভাবে, শ্রামাটা আন্ধার করে অনেক দিন ধরে রেখেছিলো, আগে চলে এলেই ভালো হ'ত। অথচ কি আকর্ষ, কিশোরপুরে থাকতে একদিনও একথা মনে হয়নি। কলকাতার কথা ভাবতেই কেমন যেন ব্যস্ততা আপনা থেকেই এসে য়য়। সকলের চেয়ে বড কথা—কলকাতায় গিয়ে বিয়ের ব্যবস্থা করতে হবে। গৌরীর কথা মনে হতেই কেন্ট অসন্থি বোধ করে, ও নিক্চয় খুব অভিমান করেছে। তিন দিনের জন্যে বেরিয়ে, বারোদিন হয়ে গেলে কোন্ মেয়ে না রাগ করবে ? কেন্ট কিশোরপুর থেকে তিনখানা চিঠি লিখেছিলো কিন্তু গৌরীর কাছ থেকে কোন উত্তর পায়নি।

কল্পনার জাল বুনে আর মিথ্যে স্বপ্ন দেখে যে ছেলেরা আনন্দ পায়, কেই মোটেই দে দলের নয়। তবু বিয়ে সম্বন্ধে কেমন যেন তার হুর্বলতা আছে! আর-কিছু না হোক, রস্থনচোকি না বাজলে বিয়ে বলে মনেই হয় না। তাছাডা পাত পেতে থাওয়ার ব্যবস্থা। এ হুটো তাকে করতেই হবে।

কলকাতায় পৌছে কেই রিক্সা করে বাড়ি ফেরে। বলরামদের দরজ্বা থোলা ছিল। কি মনে হল, কেই দাদার বাড়িতে চুকে ডাকাডাকি করে। বোদি শুকনো মুথে বেরিয়ে আসে, কি হয়েছে ঠাকুরপো?

কেষ্ট হাসে, আমাকে দেখলেই ভয় করে বুঝি ? না, হয়নি কিছু।

- —ভবে ?
- —এই মাত্র শ্রামার কাছ থেকে আস্ছি।
- কিশোরপুর থেকে গ
- হাঁা, ক'দিনের জত্যে গিয়েছিলাম, দিন-বারো কাটিয়ে এলাম।
  শ্রামা কিছুতেই আসতে দেবে না।

বৌদির মুথে হাসি ভরে উঠে, ও যে তোমায় খুব ভালোবাসে।

—পুজোর কাপড-জামা নিয়ে গিয়েছিলাম।

বৌদির চোথে জল আদে, বড় ভালো করেছ ঠাকুরপো, আমাদের কিছুই পাঠানো হয়নি। তোমার দাদা যে এ-সব বোঝেন না।

বৌদি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে খামাদের সব কথা শোনে, মিষ্টি, ফল না থাইয়ে কেইকে ছাডে না। বলে, পুজোর ক'দিনই খামার জন্মে যে কি রক্ম মন কেমন করেছে, বলতে পারি না।

বাডি গিয়ে মৃথ-হাত-পা ধুয়ে জামা-কাপড বদলে কেই বেহালার বাস ধরে। না জানিয়ে আনন্দ আছে, গোরী কি ভাবে, তার সঙ্গে কথা বলবে ভাবতেই কেইর মজা লাগে। দোকান থেকে বেলফুলের মালা কিনেছে, গৌরী থোঁপায় জড়াতে ভালোবাসে।

কিন্তু বাইরে থেকে গোরীর ঘর অন্ধকার দেখে কেষ্ট অনেকথানি
দমে যায়। বারান্দায় উঠে চিন্তুকে ভাক দেয়। চিন্তু ঘরে আছ্ নাকি?
—কে, কেষ্ট্রদা? ব'লে সাডা দিয়ে চিন্তু বেরিয়ে আসে, কথন এলেন?

- —এই মাত্র। গৌরী কোথায়?
- त्वित्यरह। माँ छान, मत्रकां गर्म मिटे।

দরজা খুলে ভিতরে ঢুকে আলোণ তলায় চিন্নুর মূথ দেখে কেষ্ট বিশ্বিত হয়, কি হয়েছে চিন্নু ?

- —না, ভালোই আছি।
- —চোথের তলায় কালি, গুকনো চুল?

কথা ঘোরাবার জন্মে চিন্ন জিজেন করে, কি আনবো বলুন না ?

- শুধু চা থেতে পারি। আর কিছু না। তবে ব্যস্ত হচ্ছ কেন, গোরী ফিরুক।
- —তথন না হয় আর-এক কাপ থাবেন। ব'লে চিন্নু চা করতে চলে যায়।

কেও হাতের মালাটা তাকের উপর রাথে, মনে মনে ভাবে, গৌরী ফিরে এলে পর থোঁপায় নিজ হাতে পরিয়ে দেবে। চিন্তু চা করে নিয়ে এলো, সেই সঙ্গে গল্প চলল অনেকক্ষণ। সবই কিশোরপুরের—ভামার চেলেদের কথা, ব্রজত্বালের কথা।

চিন্ধু সব কথা শুনে সজল চোথে বলে, বড় আনন্দের কথা। শ্রামারা স্থা হয়েছে।

—সত্তিয় চিন্ন, বড় ভাবনা ছিল। ভেবেছিলাম, দাদা কোন এক বুডোর সঙ্গে মেয়েটার বিয়ে দিয়েছে। এখন দেখছি, ঐ একটা কাজই দাদা ভালো করেছে।

কথা বলতে বলতে প্রায় সাড়ে ন'টাবেজে যায়। কেই জিজেস করে, কৈ গৌরী তো এখনও ফিরল না ?

প্রশ্ন গুনেই চিত্রর মুখ ফ্যাকাশে হয়ে যায়, বলে, কি জানি।

- —ও কোথায় গেছে ?
- —জানিনে, বলতে গিয়ে চিমুর গলা কেঁপে ওঠে। কেইর তা নজর

এড়ায় না। বোঝে, চিমু কিছু গোপন করার চেষ্টা করছে। জোর দিয়ে বলে, কি হয়েছে চিমু, ঠিক করে বলো।

চিত্র আর চুপ্ করে থাকতে পারে না, হাউ হাউ করে কেনে ফেলে। কেষ্ট ধমকে ৬ঠে, খুলে বলো কি হয়েছে গৌরীর।

চিন্থ অনেক কটে গলা পরিকার করে বলে, ক'দিন থেকে গৌরী ফিরছে না।

- —মানে ?—দে কি কথা ? কোথায় থাকে ?
- —বিনোদের কাছে।

কেন্ট পাথর হয়ে যায়। চিন্ন তার পায়ের তলা থেকে মাটি সরিয়ে নিয়েছে। বেশ কয়েক মিনিট কোন কথা বলতে পারে না। পরে অন্ত দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে, ক'দিন থেকে ?

- —দিন পাঁচেক।
- —তোমায় কিছু বলেছিলো?
- —শুধু আপনাকে জানিয়ে দিতে যে ও সিনেমায় কাজ নিয়েছে।
  কেষ্ট দাঁতে দাঁত চেপে বলে, সিনেমায় নেমেছে! ও!! অনেকক্ষণ
  পরে জিজ্ঞেদ করে, প্রভাতের বই-এ ?
  - —বোধ হয়। আমায় বলেনি।
  - —বিনোদের বাডির ঠিকানা জানো ?
- —না, তবে পার্ক সার্কাদে থাকে। চিন্ধু ইচ্ছা করেই ঠিকানা গোপন করে গেল।
- —বভ ক্লান্ত লাগছে। আমি একটু শুমে পড়ি চিন্তু, তুমি আলোটা নিবিয়ে দিয়ে যাও।
  - ---খাবেন না ?
  - না। চিন্থ আলো নিবিয়ে দরজা ভেজিয়ে দিয়ে চলে যায়। কেই বিছানায় শুয়ে পড়ে, কিন্তু যুম্তে পারে না। বুকের ভেতরটা

কেমন ধেন মোচড় দিয়ে উঠছে। এক কোঁটা জল তার চোথ দিয়ে পড়লো না, শুধু জালা চোথে-মুথে, মহন্ত শরীরে কি অসহ্ জালা! যে গৌরীর জন্মে সে দব ছেডে এই ভাবে হাফ-গেরস্থ হয়ে দিন কাটিয়েছে, যাকে নিজের দোসর বলে গ্রহণ করেছে, যার অপমান এক মৃহুর্তের জন্ম সহ্ করতে পারেনি, সে তাকে এভাবে ঠকিয়ে বোকা বানিয়ে চলে গেল! এ চিন্তা কেইর মাথায় আগুন ধরিয়ে দেয়। গৌরীকে হাতের কাছে পেলে বেদম মারতে ইচ্ছা করে। যে মার সে জীবনে ভূলতে পারবে না। চুলের মৃঠি ধরে মৃথথানা দেওয়ালে ঘদে ভোঁতা করে দেবে, তবে বোধ হয় বুকের জালা কমবে।

আবার তার নিজেকে একা নিঃস্থ অসহায় মনে হয়। কোথায় গেল গৌরী, কোথায় গেল খ্যামল, আগে নিজেকে ভাবতে সে গর্ব অনুভব করতো! কিন্তু আজকে সে একা, সবাই ফেলে চলে গেছে। নিজেকে ভার প্রভারিত মনে হয়। অন্তর্নাহের শেষ কোথায় ?

কিসের জন্মে গোরী চলে গেল? টাকা। টাকা ছাডা আর কি? গাড়ী বাড়ি শাড়ী—এর প্রলোভন দে সামলাতে পারলো না। বিনোদ তাকে নিশ্চর বিয়ে করবে না। শথ মিটলেই ওকে সরিয়ে আর-একটা গৌরীকে নিয়ে যাবে। কি লাভ হল গৌরীর?

কেষ্ট সারারাত ছটফট করেছে। বার বার জল থেয়েছে! বারান্দায় বেরিয়ে জােরে জােরে নিখাস নিয়েছে। মান্ন্রের উপর খুব বেশি বিখাস কােন দিনই কেষ্টর ছিল না। যেটুকুও অবশিষ্ট ছিল গৌরী তা সম্লে বিনষ্ট করে গেল। সংসারের প্রতি পুঞ্জীভূত ম্বাায় তার সমস্ভ শরীর বিধিয়ে ওঠে।

ভোর না হতেই কেই বেহালা থেকে বেরিয়ে পড়ে। বাড়ি ফিরে জিরোবার চেটা করে, পারে না। অনস্ত-কেবিনে গিয়ে গরম চা খায়। আগুদা দোকানে আদার আগে পয়দা মিটিয়ে বেরিয়ে আদে। পার্কের বেকে গিয়ে বসে। সারাদিন ট্রেনে করে এসে ক্লান্ত হয়েছিলো, তার উপর রাত্রে ঘুম হয় নি, ফলে থোলা মাঠের মাঝধানে শুয়ে অবসন্ন দেহে ঘুমিয়ে পড়ে।

যথন ঘুম ভাঙ্গলো প্রায় ছুপুর। সারা দেহে কট্ট বেদনা অনুভব করে, মাথাটাও ধরেছে, একবার ভাবে বাড়ি ফিরে যাবে, পরক্ষণে মনে হয় বেহালায় যাওয়াই ভালো, চিন্তুর কাছ থেকে হয়তো আরও থবর পাওয়া যাবে।

ঘর খোলা ছিল, ভেতরে চিন্নু ঝাড়পৌছ করছে, কেই গিয়ে বিছানায় ধপ করে বদে পডে।

চিত্র চমকে ওঠে, কি হয়েছে কেপ্টদা, অমন করে ভালেন কেন ?

- -- কিছু না, এমনি।
- —কোন ভোরে উঠে চলে গেছেন বলুন তো ?

কেট চোথ খুলে তাকালো, জ্বাব দিতে পারলো না। চিমু কেটর লাল চোণ দেথেই ভয় পেয়েছিল। কাছে গিয়ে হাত দিয়ে বলে, গা যে পুডে যাচ্ছে, আপনার জর হয়েছে ?

কেন্ট্র সে কথা শোনে না, চিমুর হাতটা ধরে বলে, তোমার হাতটা কি ঠাগুা, বুকের উপর একটু রাধবে ? এথানে বড় জ্বালা।

কেন্টর জর ছাডতে পাঁচদিন লাগলো। ঐ ক'দিনই চিন্ন **অবিরাম** সেবা করেছে, বার্লি সাবু করে এনে খাইয়েছে। মাথার কাছে বসে কপালে হাত ব্লিয়ে দিয়েছে, সাল্বনা দিয়ে ভুলিয়ে রেখেছে।

কেণ্ট স্বস্থ হয়েই বলে, তুমি আমার জন্মে এত করলে চিহু, অপচ আমি কার জন্মে এত করলাম ?

চিত্র থামিয়ে দেয়, ওসব কথা এখন ভাববেন না।

- —কথন ভাববো ?
- —স্বন্ধ হয়ে উঠুন।

কেট চুপ করে যায়। এক সময় জিলেস করে, গৌরীর আর কোন ধবর পাওনি ?

চিমু চুপ্করে থাকে। কেই দীর্ঘাস ফেলে, বলে, ফিরে এসে বিয়ে করবো তারই ঠিক করছিলাম। শ্রামা বলছিলো, পরের বার খুডিমাকে সঙ্গে নিয়ে এসো। কি আশ্চর্য, যথন আমি প্রস্তুত হলাম ও চলে গেল!

চিন্ন কি ভেবে নিয়ে হাঠৎ বলে, যদি গৌরীর দঙ্গে দেখা করতে চান, আমি নিয়ে যেতে পারি।

- —তুমি যে সেদিন বললে, ঠিকানা জান না ?
- —নিজে গিয়ে চিনিয়ে দিতে পারি।
- —চলো, তার সঙ্গে বোঝাপড়া করে আসি।
- —আজই ? এখনও আপনি চুর্বল।
- —এখুনি। ট্যাক্সিনেবো।

চিন্ন শাড়ী বদলে ফিরে এদে দেখে, কেষ্ট আগের মতোই গুয়ে আছে।

-- কি হল, যাবেন না?

কেষ্ট চিত্রর দিকে পূর্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে বলে, না থাক।

- —কেন ?
- কি দরকার। ওর যা ইচ্ছে তাই করেছে, আমার বলার কি দরকার?

  চিমু চুপ করে থেকে হুঠাৎ বলে, একটা কথা বলবো ?
  - --বলো।
  - —গৌরী কোন দিনই আপনাকে ভালোবাদেনি।
  - --তুমি কি করে জানলে?
  - --कानि।

কেষ্ট কোন কথা বলে না।

—সত্যি বলছি কেইদা, আপনার প্রতি এতটুকু দরদ থাকলে সে এভাবে আপনাকে ফেলে চলে যেতে পারতো না। কেষ্টর চোথ-মুথ কঠিন হয়ে ওঠে। মেয়েদের উপর আমার তেমন কোন বিশ্বাস নেই। ওরা—

চিন্ন থামিয়ে দেয়। এক গৌরীকে দেখে মেয়ে জাতের কথা ভাবলে ভূল করবেন। হাতের পাঁচ আঙ্গুল তো কোন দিনই সমান হয় না। ব'লেই চিন্ন ঘর থেকে চলে যায়।

কেন্ট বোঝে, চিন্তুর সামনে মেয়েদের সম্বন্ধে এধরনের উক্তি করা উচিত হয়নি।

গৌরী যেদিন চিমুকে বলেছিল, কেন্ট ফিরলে জানিয়ে দিতে যে সেছবিতে কাজ করছে, সেই দিন থেকেই সে আর বেহালায় ফেরেনি। বিনোদের পার্ক দার্কানের বাডিতেই থেকে গেছে। এখানে ঠাকুর চাকর দারোয়ান কিছুরই অভাব নেই। নিজের হাতে কাঠি ভেঙ্গে কুচো করতে হয় না। গল্পের বই পড়া, রেডিও শোনা আর বিনোদের সঙ্গে বেড়াতে যাওয়া। এই নতুন জীবন তার বেশ ভালো লাগে। এর মধ্যে যথেষ্ট মাধুর্য আছে।

কত রকম বিনোদ জানে, কি ভাবে মেয়েদের স্থন্দর দেখায়। সাহেবী দোকানে নিয়ে গিয়ে চূল ফাঁপিয়ে ফুলিয়ে কি স্থন্দর করে সাজিয়ে এনেছে। মোটা ভূককে সরু করিয়েছে, মূথে কত রকম রং মাথিয়েছে। আয়নায় নিজের চেহারা দেখে গৌরীর আশ্চর্য লাগে। সে যে এত স্থন্দরী, কোন দিন তা ভাবেনি।

বিনোদ বলে, হলদে শাড়ী আর কালো ব্লাউজ, এতে তোমায় স্বচেয়ে বেশি মানায়।

মার্কেট থেকে পাড়-না-ওয়ালা কত রকম হলদে রঙের শাড়ী এনে দিয়েছে। গৌরী পরতে গিয়ে বলে, দেখো, লোকে না ভাবে তাবা হয়েছে! বিনোদ হো-হো করে হাসে। গৌরী পার্ক সার্কাসে আসা অবধি রোজই ভয় পেয়েছে কেষ্ট হয়তো যে কোন দিন এসে পড়বে। কিন্তু ে আশক্ষা যথন কেটে গেল, কেষ্ট এলো না, গৌরী মনে মনে মৃষড়ে পড়ে। সে ভেবেছিল, কেষ্ট নিজে না এলেও চিত্রকে অন্তত পাঠাবে। কিন্তু চিত্রও না আসাতে তার বিশ্ময়ের সীমা থাকে না। তবে কি বিনোদের কথা ঠিক যে গৌরী চলে যাওয়ায় কেষ্ট খুশিই হয়েছে? প্রথম প্রথম ভেবেছিল, কেষ্ট বোধ হয় ফেরেনি কিন্তু দিন তুই আগে গাড়ী করে স্টুডিওতে যেতে কেইকে ভিড়ের মধ্যে দেখতে পেয়ে দে ধারণাও বদলাতে বাধ্য হয়েছে।

এরই মধ্যে বেলারাণীর বাভিতে একদিন নেমন্তন ছিল। গৌরী আর বিনোদের। বিনোদ আগেই বেলারাণীর বাভি গিয়েছিল। গৌরী দোকান থেকে চুল ঠিক করে সেথানে এলো প্রায় ঘণ্টাথানেক বাদে। বেলারাণী বাইরের ঘরে বদেছিল। বলে, এসো গৌরী, এথানে বসো।

- —বিনোদ কোথায়?
- —ওপরে আছে।

গৌরী বেলার। ণীর পাশে বদে। বেলারাণী তারিফ করে বলে, খুব স্থানর দেখাচ্ছে। ক'দিনে চেহারা ফিরিয়ে দিয়েছে বিনোদ।

গোরী মৃথ টিপে হাসে।

বেলারাণী ফুলদানীতে ফুল সাজাতে সাজাতে বলে, আমি তোমার চেয়ে অনেক বড়। আমি আর বিনোদ একবয়সী। আমাকে বেলাদি বলেই ডেক। সারা দিন কি করো, যেদিন স্টুডিও থাকে না?

- কি আর করি। রেডিও শুনি কি গল্প করি।
- একটু পড়াগুনো ক'রো। অন্তত ইংরিজিটা এ লাইনে খুব দরকার। চটপট কথা বলা চাই। বিনোদকে ব'লো একটা মাটার রাথতে।

(भोती माथा निष्ठू करत्र वर्ल, वर्ल रमथरवा!

- —ওকে বললেই রাখবে। আমার বেলাতো রেখেছিল।
- আপনি কি বলছেন বেলাদি! আমি ঠিক ব্রুতে পারছি না।

  এবার বেলারাণীর বিশ্বয়ের পালা, বলে, তুমি কি জান না আগে
  আমি বিনোদের সঙ্গে থাকতাম ?

## —আপনি ?

- —দে কি, বিনোদ তোমায় বলেনি ব্ঝি ? ঠিক তুমি যেমন আজ আছ, আমিও একদিন ওর সঙ্গে ছিলাম, ঐ পার্ক সার্কাদের বাড়িতে। লোকটা ভাল। ওর টাকা আছে, হৃদর আছে। নেই শুধু বৃদ্ধি। ঐটে তোমার থাকা চাই। নিজের উপর দাঁডাতে গেলে যা যা দরকার সব এই বেলা করে নাও। পরে স্থবিধে হবে।
  - —আপনি কত দিন ওথান থেকে চলে এসেছেন ?
- —বছর কয়েক। প্রথম প্রথম ও চেঁচামেচি করেছিল। তারপর যথন দেখলো আমি ছবিতে নাম করে ফেলেছি, তথন ও আর কিছু বলে না। এথানে আদে, যায়, দেখা করে।
  - —ও এখন কোখায় থাকে রাত্রে ?
- —বেশির ভাগ নিজেদের বাডি। মাঝে মাঝে পার্ক সার্কাসে।
  ও বিশেষ তোমায় জালাতন করবে না। কারুর সঙ্গে মিশলেও বারণ
  করে না।

গৌরী বেলারাণীর সঙ্গে আর এ প্রসঙ্গ আলোচনা করতে চাইছিল না। জিজেদ করে—বিনোদ এখন কি করছে ওপরে বেলাদি ?

— চলো, দেখিগে। ওপরে উঠতে উঠতে বেলারাণী একটা চোখ ছোট করে থাটো গলাম জিজেন করে, তোমার পিরীতের লোকটি কে ? গৌরী বৃষতে পারে না। মুথ তুলে তাকায়।

বেলারাণী হাদে, ন্যাকা সেজোনা। এ লাইনে আমি পেট থেকে পড়েই আছি। বিনোদকে নিয়ে তো আর পেট ভরবে না? আমার পিরীতের লোক আসতো রোজ রাত্রে। তাই বিনোদকে রোজ সকাল সকাল বাডিতে পাঠিয়ে দিভাম।

## —যদি জানতে পারতো ?

বেলারাণী গৌরার হাতে চিমটি কাটে—পাগলী কোথাকার। বিনোদ যথন বাডি যেত ওর কোন হ'শ থাকতো নাকি! তাছাড়া দারোয়ান চাকররা বকশিন পেত বলে, সময় বুঝে তাকে আমার ঘরে নিয়ে আসতো।

গোরীর কোতৃহল হয়—তিনি কে ?

- —কেউ না। রাস্তার একটা লোক। আগে থিয়েটারের সিফ-টার ছিল। পরে আমি তাকে টাকা দিতাম। লোকটা ছিল সত্যিকারের পুরুষ মানুষ। কি স্থন্দর স্বাস্থ্য।
  - ---এখন আদেন ?
- —না, মারা গেছেন। বলতে গিয়ে বেলারাণীর চোথে জল এসে পড়ে, তার মুথের আদলটা ছিল অনেকটা প্রভাতবাবুর মত।

ছজনে উপরে উঠে এনে দেখে, বিনোদ তাকিয়া ঠেস দিয়ে বসে আছে! একেবারে মাতাল। গোরী বিনোদকে আগে কথনও এত বেশি মত্ত অবস্থায় দেখেনি। জিজেস করে, ও কি? এ রকম করে বসে আছ কেন ?

বিনোদ জড়ান-গলায় বলে, আমি তো বেশি পান করিনি। মাথা আমার ঠিক আছে। দেখবে, আমি হেঁটে দেখিয়ে দেব। ব'লে, বিনোদ উঠবার চেষ্টা করে। না পেরে আবার ফরাদে বলে পড়ে।

বেলারাণী গৌরীর থোঁপাটা নেডে দিয়ে বলে, যত চায় থেতে দিও। থবরদার নেশা ছাডিও না। তাহ'লে তোমারও দিন ফুরাবে।

বেলারাণী যে সব কথাই সত্যি বলেছে, তা বিনোদকে জিজ্জেদ না করেও চাকরের বউ-এর কাছ থেকেই গৌরী সহজে জানতে পারে। সেবলে, আমার দেখা তো আপনার আগে তিন জন। তবে বেলা দিদির মত কেউ নয়। কি টাকাই আমাদের দিয়েছে। এখনো বাড়ি গেলে ছবি দেখার পাশ দেয়। বিনোদের সম্বন্ধে বলে, এ বাবুর নতুন কিছুই নয়। ওঁর বাবা তাঁর বাবা তিন পুরুষে পয়সা হ'য়ে অবধি এই করছে। পাথি পোষে, পাথি উডে যায়, আবার পোষে।

কলকাতার প্রাণকেন্দ্র ক্লাইভ স্টাট। এখন যার নাম হয়েছে—
নেতাজী স্থভাষ রোড। যেখানে সকাল ন'টা থেকে সন্ধ্যে ন'টা পর্যস্ত
ভিড়ের অস্ত নেই। দেখানেই কালীর দলের বেশির ভাগ লোকের দিন
কাটে। কেউ বিক্রি করে চোরাই মাল। কেউ ডিসপোজালের
জিনিস। কেউ নতুন রকম খেলনা। যাপ্রথম চোটে টাকায় একটা
করে বিক্রি হয়ে পরে নেমে আসে জোডা ছ'আনার, ছ'রাস্তার মোড়ের
কাছে ব্যাঙ্কের বিরাট বাড়ির তলায় পানওয়ালী ছাতা মাথায় করে পান
বিক্রি করে। এলোচুলে গেঁট বাঁধা। কপালে সিছ্রের টিপ। ছ-একটা
ছোট পেঁটরা। তার পান সাজার শর্জাম। এর সঙ্গে ভাব গাড়ীর
ড্রাইভারদের। সারাদিন গাড়ী পার্ক করে রেখে তারাই বা কি করে প্র
মাঝে মাঝে পানওয়ালীর সামনে উব্ হয়ে বসে পান কিনে থায়। ঠাট্টাতামাসা করে।

শ্যামল এদে পান সাজতে বলে—ছ'পয়সার ভালো পান দাও।
পানওয়ালী পান সাজতে সাজতে মৃত্ত্বের জানায়, কাল এদেছিল।
তোমরা যাবার ঘণ্টাথানেক বাদে।

- —শালা হয়রান করে মারছে।
- —সারে সাতশো টাকা চায়। বলছে তার কমে হবে না।
- —সব ঠিক করে রাথবে। কোন গোলমাল হবে না। আমি আজ তোমার বাসায় তুশো টাকা নিয়ে যাব।

পানওয়ালী চোথ না তুলেই বলে, ও পুরো টাকা আগে চায়।

খ্যামল গম্ভীর হয়ে যায়।—তাহলে শত্মদের জিজেন করতে হবে।

—জিজ্ঞেদ করে যদি মত হয়, তাহ<sup>ে</sup> টাকা নিয়ে এদাে। আমি তাে থাকবাে।

শ্যামল পানওয়ালীর কাছ থেকে সোজা যায় রয়াল এক্সচেঞ্চের মোড়ে। জলিল দাঁডিয়ে দাঁডিয়ে স্টালের মাপবার গজ বিক্রি করছে। আড়াই টাকার মাল দেড টাকায়।

ভামল সামনের দোকানে গিয়ে একটা সিগারেট ধ্রায়, সাড়ে সাতশো চাইছে।

জলিল চোথটা ছোট করে বলে, ঠিক আছে। আমি রাতের মধ্যে টাকা জোগার করে রাথবো।

জলিল অভ্যাস-মত হাঁটতে গুরু করে, আড়াই টাকার মাল দেড টাকায়। তু'একজন এসে দেখে, তবে দাম না বলেই চলে যায়। সেদিকে জলিলের বড থেয়াল নেই। বলে, দেবেন শালার মতলবটা কি ঠিক বুঝতে পারছি না।

- —কেন ?
- —কৈ এখনও তো এলো না।
- ---আসবার কথা ছিল ?
- —তা না হলে আর দাঁডিয়ে আছি কেন? সেই মেয়েটাকে নিয়ে আসবার কথা। রাজীব গাড়ী চালিয়ে নিয়ে আসবে।
  - —কোথায় যাবে ? বউবাজারের গয়নার দোকানে ?
- হ্যা, মেয়েটা ঠিক গুছিয়ে কাজ করবে। কিন্তু দেবেন শালাকে
  নিয়ে মৃদ্ধিল। জেল থেটে থেটে মাথাটা মোটা হয়ে গেছে। কালী ভূল
  লোক ধরেছে। ওকে কি আর থাডা করা যায় ?

খ্যামল এ কথার কোনও উত্তর দেয় না। বলে, ঠিক আছে, আমি এখন বাড়ি চললাম। সন্ধ্যে বেলায় মঙ্গলার কাছে একসকে যাওয়া যাবে। মকলা যে বাডিঙে থাকে তা পুরনো হলেও পাকা দেওয়াল। মাথায় টালি-দেওয়া আড়াইথানা ঘর। তারই মধ্যে বেশ সাজিয়ে গুছিয়ে রাথে। বাডিতে তার চেহারা অন্য রকম। তাল করে থোঁপা বেঁধে রঙ্গীন শাড়ী পরে চোথের কোণে কাজল টানে। উত্তর-কলকাতার যে অঞ্চল তার বাসা, সেথানে বেশির ভাগ জানা-শোনা লোকেরই আনাগোনা, উটকো লোকের উপদ্রব বেশি নেই।

খ্যামল ও জলিল এল সন্ধ্যার ঝোঁকে। মঙ্গলা দরজা থুলে বসতে দেয়। জ্বলিল সরাসরি কাজের কথা পাডে।

- —অনেক টাকা দিলাম। ছুটো চাবিই চাই। গাডীর **আর** গ্যারে**জের**।
  - —দেবে বলেছে।
  - **—কবে** ?
- —কাল এই সময় এদো। রাতে গাড়ী সরিয়ে ফেলো। কি**স্তু** আমার টাকা।
  - --কত চাও ?
  - —আমি গরীব মারুষ। আডাই শো।
- —পাগল না কি? হাজার টাকা তো এইথানে**ই বেরিয়ে** যাবে।
- —আর তো কোন ধরচ নেই! তোমরা যে কত হাজার টাকা পাবে।
- —ধরা পড়লে যে কত বছর, সে হুঁস আছে ? যাক গে. সব ঠিক মতো হ'লে একশো দেড শো টাকা পাইয়ে দেব।

কাজের কথা এইথানেই শেষ হল। শুরু হল আমেজের কথা।
মঙ্গলা দেশী পানীয় তিনটি গ্লাসে পরিবেশন করে। জলিল তারিফ করে
বলে, বহুত আচ্ছা।

ভামল, জলিলদের সঙ্গে থাকার পর থেকে মাঝে মাঝে নেশা করে।
মাতাল সে হতে চায় না। কিন্তু রঙ্গীন ঘোরটা বেশ উপভাগ করে!
একদিন হয়তো কেইর কাছে লাঞ্ছিত হ'ে বিতৃষ্ণায় সে পান করতে গুরু
করেছিল। কিন্তু এখন নিছক আনন্দের জল্যে পান করতে কুরিত
হয় না।

আজও মঙ্গলার অন্ধুরোধে গ্রামল পান করলো। এত কডা জিনিস আগে দে থায়নি। তাই একটুতে নেশা ধরে যায়। বুঁদ হ'রে বদে বদে কত রকম ভাবে। মঙ্গলার দিকে বেশিক্ষণ তাকিয়ে থেকে তার মনে হয়, বেলারাণী বদে আছে। উঃ, কি পালিশকরা চকচকে চেহারা, কালো দিল্কের মতো চূল। সঙ্গে সদে গৌরী, চিন্ন অনেকের কথা তার মনে পডে। আগুলা, প্রভাত, মানা-বাডি! গ্রামলের চোথে জল আদে। কেটর কথা মনে হ'তেই তার চোথ জলে ৬১। বিড-বিড় করে বলে, তুমি খুব অন্যায় করেছ, খুব অন্যায়।

এ ভাবে কতক্ষণ কেটেছে শ্যামলের থেয়াল ছিল না। কার গ্রম নিশাসে তার চেতনা ফিরে এল। অন্ধকার ঘরের মধ্যে মঙ্গলা তাকে নিবিড আলিঙ্গনে বদ্ধ করেছে। শ্যামলের জীবনে এ এক নতুন অভিজ্ঞতা! সে উন্মুধ হ'য়ে ওঠে। মৃত্সুরে জিজ্ঞেন করে, জলিল!

মঙ্গলা উত্তর দেয়, পাশের ঘরে শুয়ে আছে।

শ্রামল আর কথা বলে না। মঙ্গলার কাছে সম্পূর্ণরূপে ধরা দেয়।
মঙ্গলা তার কানে কানে বলে, তুমি আমার কাছে এসো, প্রায়ই এসো,
রোজ এসো। তোমায় টাকা দিতে হবে না, কিছু দিতে হবে না, তুমি
শুধু এসো। যৌবনের প্রথম ধাপে পা দেওয়া শ্রামল কিছুতেই এ
আমন্ত্রণকে অধীকার করতে পারে না।

চিমুর অক্লান্ত দেবায় কেষ্টর শরীর স্বস্থ হয়ে উঠলেও ভাঙ্গামন তার

জোড়া লাগলো না। বেশির ভাগ সময় গুম হ'য়ে বসে থাকে, আবোল-তাবোল ভাবে। চিমুকে সব সময় বলে, তুমি কেন এত থেটে মরছ চিমু, আমি তো তো ভালো আছি। চিমু হেসে উত্তর দেয়, কোথায় ভালো! আগের মত তো হননি।

- —দে কি আর হবে ?
- —যত দিন না হবে, আমাকেও থাটতে হবে।
- —পিনাকী কি ভাবছে বলো তো?
- --কি আবার।
- —সারাদিনই তো তুমি আমার সেবা করছো।

চিমু হাসে, সেবা করাতে কোন দোষ নেই।

কেষ্ট আর কথা বলে না।

কেষ্ট নিজের বাডিতে ফিরে দিন-ছই বেহালায় গেল না। বেশির ভাগ সময় বাডিতে বদে থাকতো, তবে এরই মধ্যে একদিন আগুদা খবর নিতে এসেছিলেন। কেষ্টর ক্লিন্ত শীর্ণ মৃথের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেদ করলেন, ব্যাপার কি, কিশোরপুর থেকে ফিরে তো আর দেখা করলেনা?

- ---জর হয়েছিল।
- —তাই নাকি? আমাকে জানাও নি কেন? কেষ্ট ম্লান হেদে বলে, মিছিমিছি ব্যস্ত করিনি।

আশুনা পাডার থবর দিয়ে গেলেন। পুজোর থরচপত্র সব মিটে গেছে। কোনও রকম গোলমাল হয়নি। এবারে যে পাড়ায় পুজো সবচেয়ে সমারোহ করে হয়েছে সে-বিষয়ে কারুর সন্দেহ নেই। প্রভাতরা সামনের সপ্তাহে ফিরছে। চিঠিতে জানিয়েছে, ওর ভাবী শশুর অনেক ভালো। আর সব চিঠিতেই তো তোমার থবর করে।

—আমারও দরকার ওকে। এলেই আমায় জানাবেন।

প্রভাতের প্রসঙ্গে কেইর মৃথ গম্ভীর হয়ে যায়। আগুদা বিশ্বিত হন, কি হ'য়েছে বলতো ? আজকাল তে, যাদের হুজনের মধ্যে সদ্ভাব নেই না কি ? হুজনেই হুজনের নাম গুনলে কেমন হয়ে যাও।

কেষ্ট সোক্রা উত্তর দেয়, প্রভাত আমাকে না জিজেদ করে একটা কাজ করেছে, আমি তার কৈফিয়ত চাই।

আশুদা আর ও বিষয়ে বেশি কথা না বলে ত্'চারটে কথাবার্তার পর উঠে পড়েন।

প্রভাতের কথা মনে পডলেই কেইর কেমন যেন ঈর্বা হয়। বেশ গুছিয়ে নিয়েছে। ভাল চাক্যী, শুগুরের বাডি-গাডী স্বই তোও পাবে। তার উপর অরুণা, থাসা মেয়েটি।

শ্রামলটা হতভাগা। সেই যে চলে গেল আর একবারও দেখা করে গেল না। কেই ত্'চারজনকে জিজ্জেদ করে দেখেছে, কেউ জানে না শ্রামল এখন কোথায়। এক একবার ভাবে, খবর নিলেও হয় মদনের কাছে। সে হয় তো বলতে পারবে।

শেদিন সকাল বেলা বাড়ি থেকে বেরিয়ে কেই ঘুরতে ঘুরতে মদনদের পাড়ায় আদে। বাড়িনা চিনলেও খুঁজতে হয় না। মোড়ের মাথায় আড্ডা-দজ্যের জোর আদর বদেছিল, দেখানে খোঁজ করতেই তারা মদনের বাড়ি দেখিয়ে দিলে।

মদন নেডামাথায় নেমে এল। আর যাকেই হোক কেটদাকে সে মোটেই আশা করেনি। বৈঠকথানার দরজা খুলে বসতে দিয়ে জিজ্ঞেদ করে, কি থবর কেষ্টদা?

কেষ্ট গম্ভীর স্বরে প্রশ্ন করে, বাবা কবে গেলেন ?

- —এই তো মাস্থানেক হবে।
- —তোমার ওপর তো দাদা আছেন ?

— হাঁয়া এখন ছজনেই কাজ দেখছি। তিন পুরুষের গয়নার দোকান, সারাদিন ওখানেই বদি।

কেন্ট তাকিরে তাকিয়ে দেখে, মদন কত গন্তীর হয়ে গেছে।
সংসারের কতথানি চাপ সে সহসা উপলব্ধি করেছে। শ্রামলের বন্ধু
মদন স্থলপালানো বেহিসেবী ছেলে আর নেই। বাড়ির ঐতিহ্য বজায়
রেথে পুরো মাত্রায় হিসেবী হয়ে উঠেছে। কেন্ট জিজ্ঞেস করে, শ্রামলের
সঙ্গে তোমার দেখা হয় ?

- —না তো, কেন গ
- -- ওর কোন থবর পাচ্ছি না।
- —সে কি, শ্রামল তো আপনার কাছেই ছিল।
- —ছিল, তবে এখন নেই। কেই সংক্ষেপে বিজয়া দশমীর পরের দিনের কথা ব্যক্ত করে। মদন চিস্তিত হয়, তাইতো? বস্থন, আমি চুণীলালকে ডেকে আনি।

মদন অল্লক্ষণ পরেই চুণীলালকে ডেকে নিয়ে এল। চুণীলাল আক্ষেপ করে বলে, হতভাগাটা এবেবারে গোলায় গেছে।

- —আমি তো ভেবেছিলাম খ্যামল ফিরে আসবে।
- —কালীর আড্ডার গিয়ে পড়লে তাকে উদ্ধার করা শক্ত। দেবেনদাই পারলো না।
- —ক'নিন আগে হ্যেছিল একটা গয়নার দোকানের সামনে। গাড়ীতে বদেছিলেন। আমি অবাক হয়ে গেলাম, যে লোকটা চিরকাল কাটা-খদ্বের পাঞ্জাবী প'রে কাটিয়েছে তার পরনে ধোপত্রন্ত শৌথিন ধুতি-পাঞ্জাবী, মানুষ কত বদলে যায়!

মদন চট কয়ে জিজেদ করে, তোর দঙ্গে কথা হল ?

—খুব অল্প। দোকান থেকে একটি মেয়ে এদে ওর গাড়ীতে উঠল,

আমিও সরে পড়লাম। তাইতো বলছি কালীর থপ্পরে পড়ে দেবেনদা ষদি পাল্টে যেতে পারেন, খামল তো কিছুই নয়।

কেন্ট চলে গেলে মদন আর চুণীলাল নন্দিতাদের বাডির দিকে তাকিয়ে থাকে। ঘরামীরা মেরাপ বাঁধছে, অদ্রানের ত্'তারিথে নন্দিতার বিয়ে। পাকা দেখা হয়ে গেছে। মদন নিজের মনেই বলল, মন্থদার মাথাটা ধারাপ হয়ে যাবে।

- —ভদ্রলোক বড দেণ্টিমেণ্টাল।
- —তা আর বলতে ! এ ক'দিনে কি চেহারাই হয়েছে। বললাম, দিনকতক এখন ছুটি নিয়ে ঘুরে আস্থন, তা কিছুতেই শুনবে না। বলে, বিয়ের দিনটা কাটিয়ে যা হয় করবে।
  - —মেয়েটা এ ব্যাপারে সিরিয়াদ্ কি রকম ?
- —ভগবান জানেন। তবে আমার মনে হয় বিয়ের আগে যেমন অনেক মেয়ের হয়. অল্ল-ফল্ল ফটিনিষ্ট করে—

চুণীলাল তুঃথ প্রকাশ করে, বেচারী মনুদা!

কেই বেহালায় ফিরে নাঁচে না থেমে ওপরে উঠে যায় বাডিওয়ালার কাছে। মদনের পাড়া থেকে আসবার পথে ট্রামে বসে সিদ্ধান্ত করেছে, ঘর সে ছেড়ে দেবে। এঘরের প্রয়োজন ফুরিয়েছে, মিছিমিছি পয়সা নই করে কি হবে। বাড়িওয়ালার আপত্তি করার কিছু ছিল না। বলে, দেথবেন আপনি, জানাশোনা কোন লোকের যদি এরকম ঘরের দরকার থাকে। জানেন তো, অজানা-অচেনা লোককে আমি ভাডা দিতে চাই না। কথায় আছে, অজ্ঞাত কুলশীলস্তা—

(क्षे थाभिष्य (नय्र, (थयान वाथरव।

- --এ মাদের ভাডাটা তাহলে ?
- এরই মধ্যে একদিন দিয়ে যাব, এখনও তো আমি যাই নাই। ওপর থেকে নীচে নামতেই চিম্বর সঙ্গে দেখা। বারান্দায় দাঁড়িয়ে

সে ফেরিওয়ালার কাছে ফল কিনছিল। জিজেস করে, কেইদা কথন এলেন ?

- —এই তো।
- --ওপর থেকে ?
- —বাডিয়লাকে নোটিশ দিয়ে এল।ম।

চিত্র আর উৎসাহ প্রকাশ করে না। বলে, ও!

কেট ঘর খুলে ভেতরে ঢোকে। মনে পড়ে গৌরীর সঙ্গে গিয়ে একটি একটি করে জিনিস কিনে এই থেলাঘরের সংসার পেতেছিল। আসবাবের বাহুল্য না থাকলেও প্রয়োজনীয় সব কিছুই আছে।

নিজের অজ্ঞান্তে কেন্টর দীর্ঘধান পডে। মোড়ায় বসে পডে একটা নিগারেট ধরায়। হাত ধুয়ে আচলে মৃছতে মৃছতে চিয় ঘরের ভেতর ঢোকে। জিজ্ঞেন করে, কি থাবেন কেন্টদা ?

কেট মান হাদে, আমাকে দেখলেই তোমার খাওয়াতে ইচ্ছে করে কেন বলতো চিম্ন ? আমি কি খুব বেশি থাই ?

চিমু উত্তর দেয় না। বান্মের ওপর থেকে কতকগুলো কাগজ মেঝেয় পড়ে গিয়েছিল, সেগুলো গুছিয়ে রাথে। কেষ্ট হঠাৎ বলে, এ জিনিস-গুলোর কি করা যায় ?

- --বলুন।
- —ভাবছি কাউকে দিয়ে দেব।
- —বেশ তো।

একটু থেমে কেই আবার প্রশ্ন করে, তোমাদের কোন কাজে লাগবে না ?

চিত্র পরিকার গলায় উত্তর দেয়, না। একট্ পরে চিত্র নিজে থেকেই জিজেন করে, এ মাস থেকেই ঘর ছেড়ে দিচ্ছেন ?

**---**|| \* | 1

- —এথানে আবার কে আসবে কে ভানে ?
- একথায় উত্তর দেবার কিছু ছিল না, ে ছ চুপ করে বলে থাকে।
- —এদিকের পালা উঠে গেলে আর কি এতদূর আসবেন ?
- —যদি কাজ পড়ে।
- —বেশ ক'দিন একসঙ্গে থাকা গেল। জানতাম, একদিন গৌরীকে
  নিয়ে এ বাসা ছেডে যাবেন। কিন্তু যেথানেই সংসার পাতৃন, আমার
  একটা অধিকার থাকত। মাঝে মাঝে গিয়ে আপনাদের জালাতন
  করতাম। তা আর হ'ল না।
  - যা ভাবা যায় দব দময় তা হয় না।
    চিন্ন মৃত্যুরে বলে, তাই দেখছি।
    আমার নামে কোন চিঠি আদে নি ?
  - **--**취11
  - —ভামারা নিশ্চয় চটে গেছে। এদে অবধি একটাও চিঠি দিইনি।
  - —লিখবেন ?
  - —তোমার কাছে পোস্টকার্ড আছে ?

চিমু হাসে, জানি আপনি নিজে চিঠি লেখেন না। আপনার মনে নেই বোধ হয়? আগের চিঠিটাও তো আমি লিখে দিয়েছিলাম।

—তাহলে এবারও হু' লাইন লিখে দাও।

চিন্ন পোস্টকার্ড আর কলম নিয়ে আদে। যথারীতি ওপরে তুর্গা সহায় লিখে জিজ্ঞেন করে, শ্রামাকে লিখবেন তো ?

- -- না, ওর স্বামীকে।
- -- वनुन।

কেষ্ট বলে যায়: প্রিয় ব্রজ্জ্বলাল, তোমাদের কাছ থেকে এসে অবধি একটাও চিঠি দিই নি। কারণ আমার অস্থ্য করেছিল। এধন ভাল আছি। প্রায়ই তোমাদের সকলের কথা মনে পড়ে।

মিটু কিটু কেমন আছে? খামা কেমন আছে সব কথা জানিও। কলকাতা বড় একঘেয়ে লাগছে, মনে শান্তি পাচ্ছি না। তোমার কথা ভূলিনি, তুমি যে বলেছিলে একজন ড্রিল-মাস্টার দরকার, যদি কোন ভালো লোক পাই জানাব। আমার মত মুখ্যু স্থ্যু মানুষ দিয়ে তো তোমার কাজ চলবে না, তাই ভাল লোকের সন্ধানে রইলাম। ভালো-বাদা নিও, ছোটদের আশীর্বাদ জানিও। ইতি তোমার কেষ্ট।

চিঠি লেখা শেষ হলে চিন্নু বলে, খুব তো বাহাছরী করে লিখলেন, যেন কিশোরপুরে ড্রিল-মাস্টারী করার জন্মে আপনার মন ছটফট করছে। শত্যি সত্যি ডাকলে যাবেন দেখানে কলকাতা ফেলে ?

— কি জানি, এক একবার মনে হয় গেলেই ভালো। এথানে পড়ে থেকে আর কি হবে ?

চিত্র কোন কথা না বলেই উঠে পডে। কেষ্ট জিজ্ঞেদ করে,কোথায় যাচ্ছো?

- —রানা চডিয়ে দিই।
- —আমিও উঠি চিমু!
- —দে কি, আপনার জন্মেই তো রান্না করছি।
- —না, না। আমি বাডি যাবো।
- সেথানে তো কেউ বাড়া ভাত নিয়ে বসে থাকবে না। হোটেলের চাইতে এথানে থাওয়া ভাল। ব'লে চিমুধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। কেই কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থেকে জামা খুলে বিছানায় শুয়ে পড়ে।

গোরী বিনোদের কাছে এসে নিজেকে স্থাতিষ্ঠিত করার সব রকম স্বযোগ পেয়েছিল, পড়ার মাস্টার, নাচের মাস্টার, শাড়ী, গাড়ী, রূপসজ্জার নানারকম সরঞ্জাম, কিছুরই অভাব ছিল না, কিন্তু চিমুর সঙ্গে দেখা করার আগ্রহ তার একটুকু কমেনি। মাথে মাঝে হয়তো ভেবেছে, এর কি প্রয়োজন আছে ? তবু তার মন কেইর কণা জানার জন্মে কোতৃহলী হয়ে উঠেছে। এত দিনেও সাহস সঞ্চয় করে বেহালার বাসায় যেতে পারেনি। বিনোদ তাকে বলে, ও-সব কথা ভূলে যাও। কেই তোমার কে ?

- —কেউ না।
- --তবে ?
- —তবে আর কি, এমনি জানতে ইচ্ছে করে, অনেক দিন একদঙ্গে ছিলাম তো।
  - —যেতে চাও আমি নিয়ে যেতে পারি।

গৌরী এ প্রস্তাবে রাজী হতে পারে না। কেন্টর মেজাজের সঙ্গে সে অপরিচিত নয়। হয়তো বিনোদকে অপমান করে বসবে, কি দরকার সে ঝামেলার মধ্যে গিয়ে ?

কিন্তু আশ্চর্য ! আকস্মিক ভাবে চিন্তুর সঙ্গে গৌরীর দেখা হ'য়ে গেল এক থিয়েটারের রিহার্দালে। গৌরী গিয়েছিল বিনোদের সঙ্গে, বিনোদ সে ক্লাবের পেট্রন, চিন্তু এসেছিল টাকা নিয়ে অভিনয় করতে, তুজনের দেখা হতেই চিন্তু আড়েই হয়ে যায়। গৌরী সপ্রতিভ ভাবে এগিয়ে গিয়ে হেদে কথা বলে, কি খবর, কতদিন বাদে দেখা।

চিমু মৃথ তুলে তাকায়, বলে, হাা, প্রায় একমাদ হ'ল।

- -এথানে পার্ট করছ বুঝি ?
- <u>—হ্যা।</u>

গৌরী ভিড়ের মধ্যে থেকে চিম্বুকে টেনে এনে একাস্তে বদে। জিজ্ঞেদ করে, আমার কাছে আদো না কেন ?

**—যেতে তো বলিসনি কথনও** ?

গৌরী হাসবার চেষ্টা করে, বলবার কি আছে, ভোমাকেও নেমন্তঃ
করতে হবে নাকি ?

- —আশা করেছিলাম একটা থবর দেবে।
- —পারিনি, এত রকম ঝামেলা। বাইরে থেকে ভাবতাম ফিল্ম লাইন খুব সোজা, উঃ বাবা, সকাল থেকে রাত্রি, থাটুনির কি শেষ আছে ?

চিন্ন একদৃত্তে তাকিয়ে বলে, যাই বলো, চেহারা তোমার অনেক ভাল হয়েছে।

গৌরী আত্মপ্রসাদ অন্থভব করে বলে, সবাই তাই বলছে। একটু থেমে জিজ্ঞেদ করে, তোমরা কেমন আছো ?

- —আমরা? ভালোই।
- —তবু ?

চিত্র অন্যমনস্ক ভাবে জিজ্ঞেদ করে, তবু মানে ?

- —ঐ পিনাকীবাবু, তুমি ?
- —কেটে যাচ্ছে আর কি।

গৌরী ভেবেছিল চিন্ন নিজে থেকেই কেইর কথা তুলবে। কিন্তু সে প্রসদ না ওঠায় সরাসরি প্রশ্ন করে, আর কেইদা ? গৌরীর গলাকেঁপেওঠে।

- —বেশি দেখা হয় না।
- (तक्न ? (तक्नां या या या ना ?
- —বাডি ছেড়ে দিচ্ছেন এ মাস থেকে।
- —তাই নাকি ? জিনিসপত্ত সব ?
- —বলছিলেন কোন দাতব্য প্রতিষ্ঠানে দিয়ে দেবেন।
- —ও! গৌরী চুপ করে যায়।
- —শুনলাম কলকাতায় আর থাকবেন না।
- --কোথায় যাবেন ?
- —কলকাতার বাইরে কোন গ্রামে।
- **—**हर्वा९ ?
- ---বলছিলেন, কলকাতা আর ভালো লাগছে না।

এ বিষয় নিয়ে বেশি আলোচনা করতে গোরীর ভয় হয়! কেন ষে কেন্ট কলকাতা ছেড়ে চলে যাচ্ছে, তা ব্রুতে গোরীর বাকী থাকে না। চিন্ন কিন্তু কোন কথাতে গোরীকে এতটুকু খোঁচা দেয় না। স্টুডিওতে কি রকম স্কোজ করছে, বাড়িতে কি ভাবে দিন কাটায়—একে একে সব কথা জিজ্ঞেদ করে বিনোদের কথা পাড়ে, বিনোদবাবু লোক খ্ব ভালো, না?

গোরী উৎদাহিত হয়ে বলে, সত্যিই খুব ভালো। বাইরে থেকে ওকে কিছুই বোঝা যায় না।

গৌরী উদ্থাদের সত্তে বিনোদের গুণ বর্ণনা করে। তার উদারতা, তার ভালোবাদা, অক্তমি বন্ধুত্ব, সব কিছু।

চিন্ন মন দিয়ে দব কথা শুনে হঠাং জিজ্ঞেদ করে, কেইদার চেয়েও ভালো ?

চিন্তুর এই একটি প্রশ্নে গৌরী হতবাক হয়ে যায়। কোনও উত্তর সে দিতে পারে না। যে মনকে সে এই ক'দিনে রাত্রে, স্বপ্নে, জাগরণে সব সময় বৃথিয়েছে—বিনোদ ভালো, কেইদার চেয়ে অনেক ভালো, সেই মন চিন্তুর প্রশ্নের সামনে মৌনী হয়ে যায়! বিনোদ এসে গৌরীকে বাঁচায়। চিন্তুকে দেখে হেসে জিজেন করে, কি থবর ? গৌরী তো সারাক্ষণই তোমার সঙ্গে দেখা করতে চায়।

বিনোদ বরাবরই চিমুকে 'আপনি' বলে সংঘাধন করেছে। কিন্তু জনেক দিন পর আন্ধকে দেখে 'তুমি' বলতে বাধে না।

- —সভ্যি নাকি ? চিমু বলে।
- —বিশ্বাস না হয় ওকেই জিজেস কর না।
- —আমাদের ভাগ্য বলতে হবে।

বিনোদ কথাটা গায়ে মাথে না। দরাজ গলায় বলে, এসো না এক-দিন স্টুডিওতে, গোরী কেমন পার্ট করছে দেখবে।

## ---যাবো।

রিহার্দাল গুরু করবার জত্যে সকলের ডাক পড়ে। চিমু 'মাপ করবেন' ব'লে বিনোদ ও গৌরীর কাচ থেকে চলে যায়।

এর মধ্যে আর কেইর সঙ্গে চিমুর দেখা হয়নি। দেখা হলে হয়তো গৌরীর কথা উঠতো, কিন্তু কেই আজকাল বেশির ভাগই নিজের বাডিতে থাকে, খুব কম বার হয়। বেহালায় বেশি যেতে চায় না। পাছে চিমু তাকে নিয়ে অযথা ব্যক্ত হয়ে পড়ে। মনে মনে ভাবে, পিনাকী মুখে কিছু না বললেও নিশ্য অন্তরে বিরক্ত হয়। তবু এরই মধ্যে একদিন সে বেহালায় গিয়েছিল, কিন্তু চিমু বাডি ছিল না, ক'দিনই সন্ধ্যার সময় তাকে রিহার্দাল দিতে বাইরে যেতে হয়।

কেই চেষ্টা করে গোরীর কথা আর না ভাবতে, তবু অনেক সময় তার কথা মনে পডে। এতে নিজের উপর বিরক্তি বাডে, আর কোন লাভ হয় না। ক'দিন খাগে কোন এক দিনেমা পত্রিকায় নবাগতা গোরী দেবীর ছবি সে দেখেছে। প্রসা দিয়ে এক কপি সংগ্রহ করেও এনেছিল, কিন্তু কয়েক ঘণ্টার বেশি সে বইথানা কাছে রাথেনি! এ ছবিতে ছিল না গোরীর সেই সহজ ফুলর মুখ্থানি যা দেখে প্রথম দিন কেইর মনে সহামুভূতির উদ্রেক হয়েছিল। যাকে নিয়ে ঘর বাঁধার স্বপ্ন তাকে পাগল করে দিয়েছিল, এ গোরী সে নয়। কেন্ট্র বার বার ছবিথানা দেখেছে, তার লোল কটাক্ষ, অতি-আধুনিক সাজ-পোশাক, কাঁপানো মাথার চুল, ক্রত্রিমতায়-ভরা একথানা মুখ। রাগে সমস্ত শরীর তার কেপে উঠেছিল। নিমেষের মধ্যে ছবিথানা ছিছে কুটি কুটি করেও সে মনে শাস্তি পায়নি। ছাদে গিয়ে ছবির টুকরোগুলো জডো করে একটা দেশলাই জ্বালিয়ে দেয়। একদৃষ্টে সেই দিকে তাকিয়ে থেকে কেন্ট্র চোথে জল এসে পড়ে। গৌরীর ভাইকে শ্বশানে পোড়াতে

গিয়েও তার মনে এতথানি অবসাদ আসেনি, যা আজ এল ছবির গৌরীকে অভিমানে চিতায় তুলতে।

আজ রোববার। প্রভাত কলকাতায় ফিরেই এনেছে আগুদার কাছে, পুরনো বন্ধু-বান্ধবের কাছে দেখা করতে। আগুদা জড়িয়ে ধরে বললেন, তোমার শরীর অনেক ভালো হয়েছে, প্রভাত।

আগের মতো প্রভাত হেদে পদপ্রণ করে দেয়, কাঠির উপর আলুর দম আর নেই। এই তো ?

- কি সব থবর বলো ? অরুণা কেমন আছে ? বিয়ে কবে ? প্রভাত ইচ্ছে করে কাসে, বিষম লাগিয়ে দিলেন যে। একসঙ্গে কটা প্রশ্নের উত্তর দেব ?
  - —বেশ তো, একে একেই বলো না।
- অরুণা, অরুণার বাবা সবাই ভালো আছেন। অরুণার মা আমার মধ্যে রোজ নতুন নতুন গুণ দেখছেন। আমি নাকি বিদ্বান, বৃদ্ধিমান, সংচরিত্র, ধর্মভীরু—
- —মানে স্থলে মহাপুরুষদের জীবনী লিখতে ছেলেরা যে সব বিশেষণ ব্যবহার করেন, সেইগুলো তো? প্রভাত সায় দেয়, হুবহু ঠিক ধরেছেন। আগুদা প্রাণ খুলে হাসেন, এ নতুন কিছু নয় ভাই, শাশুড়ীর মুখে বরাবর শুনেছি, শুধু ওঁর কথামতো মেয়েকে বাপের বাড়ি আসতে না দিলে বিশেষণগুলো কম ব্যবহার করতেন।
- —অকণার বাবা এখন অনেক ভালো, বিয়ের ব্যবস্থা বলতে গেলে স্ব উনি নিজেই করছেন।
  - ---হাঁটতে-ফিরতে পারছেন ?
- অল্পবিস্তর। ওর বন্ধুভাগ্য থুব ভালো। স্বাই এসে সাহায্য করছে।

- —বিয়েটা কবে ?
- —আট তারিথে।
- —আটুই অদ্রান, বল কি ? এতো এদে গেল, একেবারে নাকের গোড়ায়। থ্যাটের ব্যবস্থা ভালো হচ্ছে ভো ?
- অনুষ্ঠানের ত্রুটী হবে না আগুদা। আমার শ্বগুরের জিদ চেপে গেছে। উনি স্বস্থ থাকলে যেভাবে মেয়ের বিয়ে হ'ত ঠিক সেই ভাবে ধুমধাম করে ব্যবস্থা করতে চান।
- —এ তে। খুব আনন্দের কথা, কি থাবে বলো ? আজ তুমি আমার গেস্ট।
  - --- শুধু চা।
  - এ নেশাট তোমার গেল না!
  - প্রভাত হেশে বলে, যাবেও না। কেষ্ট কোথায় ?
  - —খবর পাঠিয়েছি, আসবে এথনি।
  - একটু থেমে আগুদা জিজেদ করেন, তোমাদের কি হয়েছে বলতো?
  - **—কেন** ?
- কি জানি, তোমার কথা হ'লেই কেও কেমন গন্ধীর হয়ে যায়, তুমিও ওর কথা শুনলে কি যেন ভাবো।

প্রভাত গন্তীর ভাবে বলে, বিশেষ কিছু নয়। একটা কথা ওকে জিজ্ঞেদ করার আছে।

—তোমার লেথাপত্তর চলছে কি রকম?

প্রভাত চায়ে চুম্ক দিয়ে বলে, থ্ব বেশি লিথিনি আগুদা! আগে
প্রসার জন্মে বিস্তর লিথেছি, এখন সে দরকার নেই। মনে ইচ্ছে আছে
ত্ব'একটা ভালো বই লেথার। অবশু যদি সময় আর স্ক্যোগ পাই।

এমন সময় কেই এদে পড়ে। আগুদা চেঁচিয়ে বলেন, এদো কেই, প্রভাতের তো বিয়ে লাগল। কেষ্ট শুকনো হেসে বলে, ভালোই তো। প্রভাত প্রশ্ন করে. কি হয়েছে তোর েষ্ট, এত শুকনো কেন ?

- --কিছু না।
- ---এথানে বোস।

কেষ্ট বসেই আশুদাকে উদ্দেশ্য করে বলে, আশুদা, কিছু যদি মনে না করেন প্রভাতের সঙ্গে তু'একটা দরকারী কথা সেরে নিই।

আগুদা তাড়াতাড়ি উঠে পডেন, নিশ্চয় নিশ্চয় ! আমারও অনেক কাজ পডে রয়েছে, সেরে নিইগে।

আশুদা উঠে যেতেই কেষ্ট কঠিন গলায় বলে, প্রভাত, তোর কাছ থৈকে এ ব্যবহার আমি আশা করিনি।

প্রভাত মৃথ তুলে তাকায়। কেইকে তারই প্রশ্ন করার কথা, দেই-জন্মেই তাকে এতদিন খুঁজেছে। হঠাৎ কেইর কাছে এ অভিযোগে দে বিশ্বিত হয়।

- —গোরীকে যদি তোমার ফিল্মে নামাবার ইচ্ছে ছিল, একবার আমাকে জিজ্ঞেস করাও তুমি দরকার মনে করলে না ?
- —আমি কিছুই ব্রতে পারছি না কেট, গৌরীকে আমি ফিলো নামাতে যাব কেন ?
  - —তার মানে ?

প্রভাত একে একে সব কথা বলে যায়, নাটকের রিহার্সালে চিন্নর সঙ্গের গোরীকে দেখার পর কি ভাবে, কবে স্টুডিওতে দেখেছিল, তারপর বেলারাণীর বাড়িতে গোরীর সঙ্গে কথাবার্তা সব বর্ণনা করে বলে, আমি তো এতদিন তোরই উপর চটে ছিলাম। ভাবলাম বিয়ে করবি বলে আবার ফিলো কেন নামাতে গেলি। কেই নির্বাক-বিশ্মরে প্রভাতের কথাগুলো শোনে। ধরা-গলায় বলে, আমায় মাপ কর প্রভাত, আমি ভুল বুঝেছিলাম।

কেই হঠাৎ উঠে দাঁড়ায়। তার চোথ হুটো জ্বলে ওঠে, দাঁতে দাঁত চেপে বলে, গোরী যে এত বড় মিথোবাদী তা জানতাম না।

আর কোন কথা না বলে কেপ্ট ক্রত পারে চায়ের দোকান থেকে বেরিয়ে যায়। বিশ্বিত প্রভাত আগুদার কাছে এসে নীচু গলায় জিজ্ঞেদ করে, কেপ্টর কি হয়েছে আগুদা ?

আশুদা ততোধিক গন্তীর হয়ে বলেন, জানি না ভায়া, বোধ হয় মেয়েটা ওকে ছেডে পালিয়ে গেছে।

- —গোরী আর কেইর কাছে থাকে না ?
- —দেই রকমই তো গুজব গুনছি।

প্রভাত অনন্ত-কেবিন থেকে বেরিয়ে সোজা গেল বেলারাণীর বাড়ি।
কেই ও গৌরী ছ'জনকেই সে জানে। তাই তাদের মধ্যে যদি কোন
বকম বিচ্ছেদ এসে থাকে তা জানার কোতৃহল স্বাভাবিক। এবং
বেলারাণী যে সে-সম্বন্ধে দ্ব কথাই জানবে দে-বিষয়েও তার কোন রকম
সন্দেহ চিল না।

প্রভাতকে দেখে বেলারাণী সত্যিই খুশি হয় ৷ ওপরে ডেকে এনে সোফায় বসিয়ে গল্প করে, বাবা কি ছেলে, একটা চিঠি দিলে না ?

প্রভাত মান হাদে, চিঠি দিয়ে বিরক্ত করে কি লাভ ?

— অত লাভ তোমায় কে দেখতে বলেছে, বললাম লিখতে, তা একটা কথাও যদি শোনে।

প্রভাত উত্তেজিত গলায় বলে, একটা দরকারী কথা তোমার কাছে জানতে এলাম।

- —কি বিষয়ে ? ছবি কি উঠছে না উঠছে সব তো অরুণাকে লিথেছি !
- —তা নয়, আমি জানতে চাই গৌরীর কথা।

বেলারাণী হাসে, তোমাকেও গৌরীতে পেয়েছে নাকি ? মেয়েটার বরাত ভালো।

- —না, না, ওর বিষয় কি জান তুমি বলো।
- —বিশেষ কিছু জানি না, তবে ও এ'ন ছবিতে কাজ করছে, আর থাকে বিনোদের কাছে।

প্রভাত বিশ্বিত হয়, বিনোদের কাছে!

- —ই্যা, পার্ক দার্কাদে। কেন কি হয়েছে ?
- —না। আমি বরং উঠি।
- --- आ\*हर्य, आभाग्न वलात न! ?
- —বলার কিছু নেই, আমার এক বন্ধু ওকে বন্ধী থেকে এনে নিজের কাছে রেখেছিল, বিয়ে-থার ব্যবস্থা পাকাপাকি। হঠাৎ আছ ই শুনছি গৌরী সেথানে নেই। তাই ছুটে এলাম তোমার কাছে, যদি কোন হিদিশ দিতে পার!
  - —এত কথা আমি কিছুই জানতাম না।
- —ছেলেটা খুব শক্ পেগ্নেছে। প্রভাত উঠে পড়ে বলে, এসো না একদিন অফ্লাকে সাহায্য করবে।

বেলারাণী হেসে বলে, আর তো বেশি দিন নেই,বেচারী অরুণা, ওর ওপর থুব চাগ পডেছে নিশ্চয়, বরপক্ষ, কনেশক্ষ ছদিকের ব্যবস্থাই তো ওকে করতে হবে।

মামূলী কথাবার্তার পর প্রভাত বেলারাণীর বাডি থেকে বেরিয়ে আসে।

প্রভাত নিমন্ত্রণ করার অছিলায় গিয়েছিল বিনোদের বাড়ি পার্ক সার্কাসে।
বিনোদ দেখানে ছিল না। প্রভাত সরাসরি গৌরীর সঙ্গে দেখা করে।
গৌরী কি ভাবে অভ্যর্থনা করবে ব্রুতে পারে না। যতদ্র সম্ভব
নিজেকে ফাভাবিক করার চেটা করে বলে, বহুন প্রভাতবাব্, বিনোদ
এখন বাড়ি নেই। প্রভাত বসে পড়ে হাসবার চেটা করে, বিয়ের
নেমস্তর্গ্ন করতে এলাম।

## - जारे नाकि ? वित्य करव ?

প্রভাত হাত বাডিয়ে চিঠিটা এগিয়ে দেয় গোরীর কাছে। গোরী যতক্ষণ চিঠি পড়ে প্রভাত ভালো করে গোরীকে নিরীক্ষণ করে। দেখে কতথানি তফাং। কেইর সঙ্গে যে স্বভাবভীক্ষ লাজুক মেয়েটিকে সে দেখেছিল, তার কিছুই আর বেঁচে নেই এই স্থবেশা গৌরীর মধ্যে। ইচ্ছে করেই জিজ্ঞেদ করে, আপনার চিঠিটা কোথায় দিয়ে যাব? এথানে, না, কেইর কাছে?

প্রভাতের থোঁচাটুকু গোরী গায়ে না মেথে বলে, কেন এইথানেই, যদি নেমন্তর করার ইচ্ছে থাকে।

প্রভাত পকেট থেকে আর-একটা চিঠি বার করে তাতে নাম লিথে গৌরীর হাতে দেয়।

গৌরী নিজে থেকেই প্রশ্ন করে, আপনি কি জানতেন না আমি আজকাল এথানে থাকি।

- —কি করে জানবো ?
- (कष्टेमा वटनि ?
- ওর তো বলে বেডানো স্বভাব নয়।

গৌরী বেশি কথা বাডাতে চায় না। প্রভাতের উপস্থিতি তার অস্থ লাগে অথচ প্রভাত ওঠবার নাম করে না।

- স্টুডিওর জীবন কেমন লাগছে?
- —ভালোই।
- —এ লাইনে প্রমা আছে, তবে লেগে থাকতে হয়। আপনার কি ইচ্ছে, বরাবর থাকবেন, না হ'দিনের জন্মে ?
  - ---দেখি।

প্রভাত হাদে, মেয়েদের তো ঐ মৃদ্ধিল, কিছুতেই লেগে থাকবে না। আজ এটা পত্ন্দ তো কাল ওটা—

- গোরী কথা ঘ্রিয়ে নেয়, নতুন নাটক কিছু লিখছেন নাকি ?
  - —না, সময় পাইনি। তবে লিথব।
  - চিত্রর সঙ্গে দেখা হয়েছে ?

  - --কেইদা ?
  - —হয়েছে। কেইটা চিরকালই বোকা, একটু মুষডে পড়েছে।
  - --বেকা বলছেন কেন ?

প্রভাত অন্থমনম্ব ভাবে বলে, জীবনটাকে বড বেশি সিরিয়াস্লি নিতে চায়, তাই এত হুর্ভোগ।

- --আপনি নেন না বুঝি ?
- —না। এসব ছেলেখেলা। নতুন শাডীর শথ যেমন আপনাদের মেটে না, তেমনি মেটে না আপনাদের নতুন জীবনের তেপ্তা।

গৌরী বিরক্ত হয়, বেলা অনেক হ'ল। এবার আমায় বাইরে যেতে হবে।

প্রভাত বাঁকা হাদে, উঠতে বলছেন, পরিষ্কার করে বললেই হয়, তাতে আমি কিছু মনে করি না। উঠে দাঁড়িয়ে চারদিক তাকিয়ে বলে বেশ বাড়ি পেয়েছেন, কোথায় বেহালার পাথির বাসার মতো একটা ছোট খুপ্রী, আর তার বদলে এই বিনোদের স্থসজ্জিত বাড়ি।

গোরী মৃথ ঘ্রিয়ে নেয়। প্রভাত হাত তুলে নমস্কার করে, এখন তো প্রায়ই দেখা হবে স্টুডিওতে। চলি তবে। বিয়েতে আদবেন, আপনি আর বিনোদ হজনেই।

গৌরী শুক্নো গলায় বলে, চেষ্টা করব, কথা দিতে পারছি না।

সেখান থেকে বেরিয়ে প্রভাত গেল কেইর বাড়ি। ভেবেছিল এ সময় দেখা পাবে না, নেমস্তন্নের চিঠিখানা দিয়ে আসবে। কিন্তু কড়া নাড়তে কেই নিজে এসে দরজা খুলে দেয়। প্রভাতকে দেখে সাদরে অভ্যর্থনা করে, ভেতরে আয়।

—নেমন্তর করতে এলাম।

কেষ্ট প্রভাতকে নিয়ে উপরে উঠতে উঠতে বলে, চিঠির আবার কি দরকার। তবু চিঠিখানা প্রভাতের হাত থেকে নিয়ে ভালো করে পড়ে বলে, বেশ লেখা হয়েছে, মাহিত্যিকের বিয়ে বোরাই যাচ্ছে।

- —তোকে কিন্তু আগে থেকে যেতে হবে, সব কিছু যোগাডযন্ত্র করা।
- —যথন বলবি যাবো।
- षाष्ट्रे छल गाँ, दिश देश-देश कर्ता यादि ।
- কেই মুচৰৱে বলে, আজ থাক, আর একদিন যাবে।।
- —বাডিতে এরকম একলা-একলা বদে আছিদ কেন বলতো ?
- ---এমনি।
- এম্নি না হাতি, আমি গুনেছি ধব। ৩-সব মেয়ের যাওয়াই ভালো! তুই বেঁচে গেছিণ্।
  - —গৌরীকে তুই চিনিস ন।
- —অনেক গৌরী দেখেছি ভাই, চিনতে আর বাকী নেই। যতদিন বয়দের জোর থাকবে কেউ এদের ধরে রাগতে পারবে না।

কেও চুপ করে থেকে বলে, এক এক সময় মনে হয়, হয়তো সে অনুতপ্ত, ভয়ে আমার কাছে আসতে পারছে না। পাছে আমি রাগা-রাগি করি।

কেন্ত যে গৌরীকে কতথানি ভালোবাদে তা এই ক'টি কথায় প্রভাতের কাছে পরিন্ধার হয়ে যায়। বলে, আমি গৌরীর কাছে গিয়েছিলাম।

- --কোথায় ?
- —বিনোদের বাডি, পার্ক দার্কাসে।
- —দেখা হ'ল ?

- <u>—≛71 I</u>
- --কথা হ'ল ?
- <u>— হাা।</u>
- **一**種?
- —কত কথা। দেখলাম, পুরোদস্তর ফিল্ম অ্যাক্ট্রেস হবার চেষ্টা করছে। সে গোরী নেই, মরেছে।

কেটর চোথ ঘূটো আবার জলে ওঠে, সত্যি প্রভাত, তুই ঠিক বলেছিস। আমারও তাই বিশ্বাস, গোরী মরেছে। কদিন আগে আমি তাকে দাহ করেছি।

প্রভাত দেখে, কেষ্ট যেন কেমন আবোল-তাবোল বকছে, জোর করে তাকে গাডীতে নিয়ে যায়। চল্ আমার সঞ্চে। একলা তোকে কিছুতেই রেথে যেতে গারবো না।

কেষ্ট প্রভাতের কথামতো অরুণাদের গাড়ীতে উঠল বটে কিন্তু কিছু দ্র গিয়ে মোডের মাথায় জোর-জবরদন্তি করে নেমে পডে। মিনতিভরা গলায় বলে, আজকের দিনটা আমায় রেহাই দে প্রভাত! এ ক্দিনের মধ্যে নিশ্চয় যাবো।

প্রথম প্রথম জলিলদের সদে থাকতে শ্চামলের অস্কৃবিধ। হলেও ক্রমে তা গা-সওয়া হয়ে যায়। জলিলরা সেই শ্রেণীর লোক যাদের অনুভৃতিশক্তিকম, শুধু ইপ্রিয়ের সাহায়ে প্রথ কুঃথ উপভোগ করে। যাদের মধ্যে নেই কোন কৃষ্টির বালাই, সব কিছুই বড় স্পষ্ট। লুকোচুরির মধ্যে যে আনন্দ আছে, তা তাদের অভিজ্ঞতার বাইরে। শ্চামল আর যাই হোক, এ ধরনের ছেলে ছিল না! তাই প্রথম ভাল না লাগলেও ম্থ বুজে কাটিয়ে দিত। কিন্তু এখন মনে হয়, এ মোটা জীবনটার মধ্যে কিছুই অস্বাভাবিক নয়।

জনিলরা মেরে দেখলে চোথ দিয়ে গিলে থায়। শ্রামলের মনে হত এ বড় অসভ্যতা। কিন্তু এ কদিনে সে নির্নজ্জ ভাবে তাকাতে শিথে গেছে। এর মধ্যে যে একটা আনন্দ আছে তা সে এর আগে বুঝতে পারতো না। অবশ্র মফলা এসে পড়ায় শ্রামল এ কদিনে খুব তাড়াতাড়ি বড় হয়ে উঠেছে। তাই প্রত্যেক দিন রাত্রে সে মঞ্চলার বাসায় যায়। সারা রাত কাটিয়ে ভোরবেলা জলিলদের কাছে ফিরে আসে।

জলিল টিট কিরি কাটে। মেয়েছেলে ছাডা এক রাতও কাটাতে পারিস না! আচ্ছা ছেলে তুই। খামল উত্তর না দিয়ে থাটিয়ার উপর ওয়ে পড়ে। তোর বেহালার ছুঁডিটা ভালো ছিল, তবু তাজা, মঙ্গলার মত বাজারের জিনিস নয়।

শ্রামলের গৌরীর কথা মনে পডলো। এক ঘরে কত রাত তারা শুয়েছে। কিন্ত কোন দিন তার দেহের প্রতি শ্রামলের নম্বর পড়েনি। এখন যদি এক রাত সে ঐ রকম ভাবে কাটাতে পারতো! একথা ভেবে শ্রামল দীর্ঘনিশাস ফেলে আডমোডা ভাঙ্গে।

সন্ত্যি, মঞ্চলা তাকে হাতে ধরে কৈশোর থেকে যৌবনে উপনীত করেছে। মঙ্গলা তাকে বলে, ছুষ্টু লোকের সঙ্গে বেশি মিশো না! আমি ধবর দিয়ে দেব, তুমি জলিলদের কাছে এটুকু বলেই টাকা আদায় করে নিও।

শ্যামল হেদে বলে, তাতে কি হয়েছে। ওদের সদে ঘুরতে আমার বেশ ভাল লাগে। সেদিন যে তোমার কথামতো আমরা গাড়ী নিয়ে পালালাম, তার মধ্যে কি আনন্দ।

মঙ্গলা ভয় পায়—যদি ধরা পডতে ?

—কে ধরবে ? অত ভয় পেলে তুনিয়ায় থাকা চলে না। খ্যামল মঙ্গলাকে কাছে টেনে নিয়ে আদর করে বলে, কিছু ভয় নেই ভোমাম। রোজ রাত্রে দেথবে আমি ঠিক আসবো। শ্রামলের সঙ্গে পুরোন বন্ধু-বান্ধবদের কারুরই দেখা হয় না। মদন আর চুনীলালের উপর যে আক্রোশ জমা হয়েছিল, তাও সে একরকম ভূলে গেছে বললেই হয়। প্রতিহিংদা নেবার কল্পনা আর নেই। এমন কি, বটুমামাকেও একলা পেলে সে হয়তো কিছু বলবে না, একমাত্র অভিমান তার কেইদার ওপর। কেইদা যে তার প্রতি অভায় করেছে, একথা সে চেটা করেও ভূলতে পারে না। কেইদার কথা সে শুনতো। তাকে সে সত্যিই ভালোবেসেছিল, অথচ সেই কেইদা বেইমানী করলে।

আগে হুঃথ পেলে মার কথা তার মনে পডতো, হয়তো নীরবে চোথের জল ফেলতো, কিন্তু মার সেই ছবিতে দেখা মুখখানা আর তার মনে পড়ে না। বাবা সম্বন্ধে অহা কথা। শুধু ঐ বাবা শকটার সঙ্গেই সে পরিচিত। তার অন্তরের কোন স্পর্শই সে পায়নি। মামা-বাড়ি থেকে চলে আসার আগে একদিন মামার সঙ্গে বটুমামার টুকরো আলোচনায় দে শুনেছিল, তার বাবা মফ:ম্বলে আবার বিয়ে করেছেন। দে-কথা শশধরবাবু ভামলকে আর কোন দিন বলেননি। কিন্তু কলকাতায় তার আগে তিনি মাসে একবার করে আসতেন। ক্রমে তা তিন মাসে একবার হয়ে দাঁড়াল। খ্যামল এ নিয়ে মনে মনে যথেষ্ট ব্যথা পেয়েছে। কোন দিন মুণ ফুটে তা वरलिन। आज भागरले यान इय तम हरल आमाय मनारे थूनि हरवरह । বাবা নতুন সংসার নিয়ে ব্যস্ত। শ্রামলকে মন থেকে মুছে ফেলেছেন। মামা-বাড়িতে দে ছিল বাইরের ছেলে, এখন তারাই স্বস্তির নিশাস ফেলে বেচেছে। সেই ফেলে-আসা দিনের কথা খ্যামল আর মোটেই ভাবতে চায় না! সব কিছুই তার ছঃস্বপ্লের মতো মনে হয়।

কালী একদিন জিজ্ঞেদ করেছিল, এখানে কি রকম লাগছে, তোর মন টিকবে ? শ্রামল উৎসাহভরে বলে, নিশ্চয়।

— সাবাস। কালী ভামলের পিঠ চাপডায়। এখন তুই আমার পায়ের কডে আঙ্গুল। হবি বুডো আঙ্গুল। পরে বাঁ পা, ডান পা। শেষে বাঁ হাত, ডান হাত। ব্যস্থ হাজার টাকা রোজগার।

শ্যামল কালীর পায়ে প্রণাম করে। ভাবে, এ লোকটা থুব **থাটি।**এতটুকু ফাঁকি নেই এর মধ্যে, আজকের দিনে যারা কালীর হাত, পা,
আঙ্গুল, তাদের সকলের সঙ্গেই শ্যামল স্থপরিচিত। একদিন সে তাদের
মতো হবে এতে আর আশ্চর্য কি ?

এরই মধ্যে একদিন সন্ধ্যের মৃথে ছোট ভাঙ্গা হ'দরজার গাডী চালিয়ে শ্রামল বালিগঞ্জ স্টেশনের কাছে গ্যারাজ থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল রাসবিহারী এভিনিউ ধরে। গড়েহাটা বাজারের কাছে গাডী থামিয়ে পান, সিগারেট কিনতে নামে। নজরে পড়ে অনেকগুলি মেয়ে ট্রাম থেকে নেমে রাস্তা পার হচ্ছে। তানের মধ্যে একজনকে সে চিনতে পারে, সে নন্দিতা।

নন্দিত। রাস্তা পার হয়ে 'আলোয়া'র সামনে দিয়ে আসছিল। শ্রামল ইতস্তত করে এগিয়ে যায়; নমস্কার করে বলে, চিনতে পারছেন ?

শ্যামলকে দেখে নন্দিতা উৎফুল্ল হয়ে ওঠে, চারদিক তাকিয়ে নীচু গলায় বলে, গুনেছেন তো সব ? সামনের সপ্তাহে বিয়ে।

খ্যামল বলে, তাহলে মহুদা ?

—আমি যে কি করব বুঝে উঠতে পারছি না। বাবা কিছুতেই রাজী হলেন না।

খ্যামল অন্তমনক ভাবে বলে, মন্থুদা কিন্তু পাগল হয়ে যাবে িও আপুনাকে—

—আমি বুঝতে পারছি, সব বুঝতে পারছি। এই তো ছু' একদিন

মাত্র বাড়ি থেকে বেরুতে পেরেছি বধুদের নেমন্তর করার জন্তে।
মন্তুদাকে একটা থবর পর্যস্ত দিতে পারি না। আমার দদে একবার
দেখা করিয়ে দেবেন ?

- ---- নিশ্চয়।
- --কবে ?
- ---আজই।

নন্দিতা খুনি হয়। ঘণ্টাখানেক আমার সময় আছে। তার মধ্যে হবে ?

—কেন হবে না ? আমার সঙ্গে গাড়ী আছে। বালিগঙ্গ স্টেশনের কাছে একটা বাড়ির কাছে আপনি কিছুক্ষণ অপেকা করুন, আমি মন্ত্রদাকে নিয়ে আসি।

নন্দিতা ভয়ে ভয়ে জিজাসা করে, কেউ জানতে পারবে না তো ?

—কোন ভয় নেই।

নন্দিতা ভামলের কথামতো ওর ভাঙ্গা গাড়ীর পেছনের সিটে বসে।
ভামল জোরে গাড়ী চালিয়ে বালিগঞ্জের গ্যারাজে নিয়ে আসে। বড
দরজা বাইরে থেকে বন্ধ ছিল। ধাকা দিয়ে খুলে নন্দিতাকে ভেতরে
নিয়ে যায়। জ্লিল তথ্ন একটা গাড়ী থেরামত করছে।

শ্রামল আলাপ করিয়ে দেয়, এ আমার এক বন্ধু। ভালিলকে বলে তুই দেখিস ওকে, এখানে রেখে যাচ্ছি।

নন্দিতা ব্যস্ত হ'য়ে প্রশ্ন করে, আপনি কতক্ষণে ফিরবেন ?

--- वाथ घणो । नागरव ना। यारवा वात वामरवा।

জলিল তথন গাড়ীতে হাতুড়ি মেরে শব্দ করছে। নন্দিতাকে ঘরে থাটিয়ার উপর বসিয়ে শ্রামল সদর দরজা বন্ধ করে জত গাড়ী নিয়ে বেরিয়ে যায়। প্রায় ল্যান্সডাউন মার্কেট পর্যন্ত কোন দিকে না তাকিয়ে সে ছ-ছ শব্দে গাড়ী ছোটায়। এক-একবার ভাবে, মনুদাকে যদি খুজৈ

না পায়, নন্দিত বড়ই নিরাশ হবে। মন্থদার কথা মনে পড়তে তার মুখধানা চোধের সামনে ভেসে ওঠে। বড় নিরাই ভদ্রলোক। নন্দিতার বিশ্নে হ'রে গেলে মনে বড়ই কট পাবে। তার পরই মনে হয় যদি মদনের সঙ্গে দেখা হয়, দেই মদন, চুনীলাল, তাদের আড্ডা-সঙ্ঘ বিতাড়িত স্থামলকে কি ভাবে নেবে কে জানে। হয়তো পাঁচশো প্রশ্ন করবে। টিটকিরি কাটবে। ভাবতেই স্থামলের গা গুলিয়ে ওঠে। এত দিনের যে পুঞ্জীভূত রাগ মদন ও চুনীলালের ওপর পোষা ছিল, তা আবার চাড়া দিয়ে ওঠে। হঠাং মনের মধ্যে বিপ্লব শুক্ত হয়। কেন সে মন্থদার উপকার করবে? কে এই নন্দিতা? কে এই মন্থদা? তার তোকেই নম্ব সংগ্রহার উপকার করবে? কে এই নন্দিতা? কে এই মন্থদা? তার তোকেই নম্ব সংগ্রহার তবে সে ধর্ম তোকোন দিন তার প্রতি কেই পালন করেনি? ছনিয়ায় সকলের কাছে দে শুধু কেবল অধর্মের ভাগ পেয়ে থাকে। লাঞ্ছিত, অপমানিত হয়ে থাকে। তবে আজ হঠাং কেন সে উদার মহৎ হয়ে উঠবে? সবাই ভাবে, স্থামল আজ অয়ম নাচ—সে তাই হোক।

নিদিতা নোডনী, চেহারায় তার যথেষ্ট আকর্যণ আছে, আজ যথন তাকে হাতের মুঠোর মধ্যে পেয়েছে, কেন তাকে উপভোগ করবে না? চিরকাল যাদের উচ্ছিষ্ট পেয়ে জীবন কাটাতে হবে, তাদের কি প্রসাদ পাবার কোন অধিকার নেই ?

বিদ্রোহী শ্রামল গাড়ী বোডায়। জোরে, আরও জোরে ফিরতে থাকে। তার মন ছুটেছে তারই সঙ্গে পালা দিয়ে। কিন্তু এমনই হুর্ভাগ্য
—তেকোণ পার্কের কাছে এসে গাড়ীর চাকা ফেটে গেল। শ্রামল
বিরক্ত হ'য়ে নেমে চাকা বদলাতে থাকে। গাড়ীতে যন্ত্রপাতি ছিল না।
দোকান থেকে যন্ত্র এনে চাকা পান্টে বেক্ততে অনেক দেরি হ'য়ে যায়।

বালিগঞ্জের গ্যারেজে যথন এসে পৌছল, বেশ রাত হ'য়ে গেছে। নির্ম নিস্তর পাড়া, ধাকা দিয়ে দরজা থোলে। গাড়ী ভেতরে চুকিয়ে আবার দরজা বদ্ধ করে দেয়, মনে ংনে তৈরি করে নেয় কি ভাবে নিদ্ধিতার সঙ্গে কথা গুরু করবে। কেন মসদার সঙ্গে দেখা হল না? কোথায় গেছে ইত্যাদি। বাইরের খাটিয়ায় জলিল উপুড হ'য়ে গুয়ের রেয়েছে, সারাদিন থেটে বোধ হয় ঘুমিয়ে পডেছে, ইচ্ছে করেই তাকে জাগায় না। জত পায়ে ভেতর দিকে যায়, নিশ্চয় নিদতা সেখানে অধীর হ'য়ে বসে আছে। দরজা বন্ধ, ভেতর থেকে কোন রকম ভারী জিনিস দিয়ে আটকান হ'য়েছে, বন্ধ করার খিল বা ছিটকিনি কিছুই তো নেই। শ্রামল জোরে ধাকা দেয়, দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গে, টেবিল চেয়ার হুড়ন্ড করে মাটিতে পডে। শ্রামল কিন্তু ভেতরে চুকতে পারে না! অন্ধকার ঘরের মধ্যে স্পত্ত দেখতে পায় কভিকাঠের সঙ্গে কাপড বাধা। তাইতে নিদিতার প্রাণহীন দেহটা ঝুলছে। কি বীভংস। কি ভয়য়র! ম্থে হাত চেপে শ্রামল চিংকার করে ওঠে! ভয়ে ভয়ে, পেছু ফিরে বেরিয়ে আদে। ছটে গিয়ে জলিলকে ডাকে, জলিল, সর্বনাশ হয়েছে। ওঠ।

আনেক কটে জলিল চোথ মেলে তাকায়। খামল বােনে, সে মাতাল। খামল বাস্ত হয়ে বলে, মেথেটা গলায় দডি দিয়েছে। তুই জানিস কিছু ?

জলিল বেমালুম মাথ। নাড়ে।

- এথন কি হবে ? ভামলের গলা কাপছে।
  - জ্বলিল জ্বড়ানো গলায় প্রশ্ন করে, একেবারে মরে গেছে ?
  - —আমি কাছে গিয়ে দেখিনি।
  - —তাহলে লাশটা ফেলে দিয়ে আসতে হবে।

শ্রামলের বুক ধড়ফড করে --কোথায় ?

⊸থেখানে হোক, রাত হতে দে।

জ্বলিল আবার গুয়ে পড়ে। একলা শ্রামলের ভয় লাগে ঘরের দিকে তাকিয়ে চুপ করে দে জ্বলিলের কাছে বদে থাকে, এত ুকু

নড়বারও সাহস হয় না। মহুদার প্রেম সার্থক। নন্দিতা তার **জত্যে** আবাহত্যা করে, এর মূল্য মহুদা কি ভাবে দেবে, খামল ভেবে পায় না!

অনেক রাত্রে নন্দিতার মৃতদেহটা কাপড়ে মৃডে জলিল আর খ্যামল গাড়ীতে করে বেরিয়ে পড়ে। জলিল শুধু একবার বলেছিল, কোথা থেকে মেয়েটাকে জুটিয়েছিলি! কিছু বোঝে না। একদম আনকোরা নাকি। খ্যামলের এই প্রথম থেয়াল হয়, জলিলের ম্থে, গলায় সব জায়গায় সে দেখেছে, নথ দিয়ে থামচান রক্তের দাগ। জলিলের দিকে তাকিয়ে সমস্ত শরীর তার ঘেনায় কুঁচকে ওঠে।

পর্বিন থবরের কাগজে একটি কুমারী মেয়ের আত্মহত্যা-বিবরণী বার হয়। গলায় ফাঁদ লাগিয়ে তাইতে ভারী পাথর বেঁধে জলে ডুবে ছিল। কি ভাবে কেমন করে, কিছুরই হিদশ পাওয়া যাওনি। রাত্রে নন্দিতাকে ফিরতে না দেখে বাডির লোক চারদিকে খুঁজতে বেরিয়েছিল। কাগজের থবর দেখে দনাক্ত করে এদেছে। মৃতা মেয়েটি আর কেউ নয়, নন্দিতা। বাড়িতে কালার রোল ওঠে। বিয়ে-বাড়িতে আনন্দ এক নিমেষে নিবে গেল। বরপক্ষ কলকাতার বাডি ভাড়া করে এদেছিল, রাতারাতি অন্থ জায়গায় বিয়ে ঠিক করে ফেলে। আত্মীয়েরা বললে, কি কেলেঙ্কারী, মরেও বাপ-মার মুখে কালি দিয়ে গেল। পাড়ার ছেলেরা দকলেই এই আকেম্মিক ঘটনায় বেশ আঘাত পেয়েছে। আগের মত আড্ড-সজ্বেব পাথরে গিয়ে বসলেও হৈ-চৈ করে না।

চুনী আক্ষেপ করে বলে, মেয়েটা সত্যিই 'জেলুইন' ছিল, আমি ভাবতাম বৃঝি ইয়ার্কি করছে। মনের জোর না থাকলে কেউ আত্মহত্যা করতে পারে ?

নন্দিতার মা'র চোথে অবিরল জলের ধারা। তাঁর তুঃথে কে সান্ধনা দেবে ? নন্দিতার বাবা নিজেকে অপরাধী মনে করেন, মন্থুর সঙ্গে বিয়ে দিলে এ অঘটন যে ঘটত না সে-বিষয়ে তিনি নিঃস**্নান্**য।

আর মন্থা? এক মুথ থোঁচা-থোঁচা দাড়ি, চোথ বদে গেছে, পাগলের মত ঘোলাটে চাউনি। ক্লান্ত স্বরে বলে, অশৌচ শেষ হলে তীর্থে চলে যাবো।

মদনরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করে, নন্দিতা মরে বেঁচে গেছে।
মন্দার টাজেডী চোথে দেখা যায় না।

মনুদার মত আরেক জনও অশান্তিতে দিন কাটিয়েছে, সে শ্রামল।
সমাজ, সংসার, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন স্বাইকে অগ্রাহ্য করতে
পারলেও শ্রামল এখনও বিবেককে সম্পূর্ণ উড়িয়ে দিতে পারে নি।
বিবেকের দংশনে বড জালা। সারা রাত সে ছটফট করেছে। ভোর
থেকে মঙ্গলার কাছে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে। কিছুতেই তাকে বাড়ি
থেকে এক-পা বেরতে দেয় নি। সারাক্ষণ মদের বোতল আর গেলাস
নিয়ে চোথ লাল করে বসে আছে।

মন্ধলা ভয় পেয়ে বলে, কি করছ, মরে যাবে থে!

শ্রামল উত্তর না দিয়ে শুধুমাথা নাডে। ক'দিন এক-নাগাডে ঐ ভাবে বদে থাকে।

আড়ায় ফিরতে না দেপে জলিল বুঝতে পেরেছিল, শ্যামল অনু-শোচনার আত্মগানিতে কোথাও লুকিয়ে আছে। নিজে এসে মঙ্গলার বাসা থেকে শ্যামলকে টেনে বার করে নিয়ে যায়। বলে, ও কি করছিস ?

খ্যামল নেশার ঝোঁকে কেঁদে ফেলে, আমি পাপ করেছি।

- দূর শালা, তুই পাপ করলি কিসে, যা করলাম তা তো আমি।
- —তোমার ভয় করে না ?
- —কিদের ভয়?

খ্যামল এক কথায় উত্তর দিতে পারে না। ভয় যে অনেক কিছুর।

ইহকালের, পরকালের, ধর্মের, অধর্মের, পাপের, পুণ্যের। এত দিনের সংস্কারের বোঝা তার ঘাডের ওপর আজ চেপে বদেছে।

জনিল কিন্তু বেপরোয়া ভাবে বলে, ভয় ? সে তো তথু পুলিসের, আমি লাল পাগডির তোয়াকা করি না। ব'লে জনিল হাতের ব্ড়ো আঙ্ল নাড়তে থাকে।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও শ্রামলকে জলিলের সঙ্গে বেরিয়ে আসতে হয়। জলিল চাপা গলায় বলে, এখন কি আর নই করার সময় আছে? দেবেন শালা রাজী হয়েছে। কালীর হুকুম, এই সপ্তাহেই গয়না সরাতে হবে। খুব হুঁশিয়ার। তুই থাকবি আমার পাশে।

কেষ্ট যদিও প্রভাতকে কথা দিয়েছিল বিষের আব্যোজন করতে তাদের বাড়ি যাবে কিন্তু এর মধ্যে এদিনও ষেতে পারেনি। বার বার মনে হয়েছে তাদের আনন্দের সঙ্গে থাপ থাইয়ে চলতে না পেরে মিছিমিছি বিমর্থ থেকে ছন্দপতন ঘটিয়ে লাভ কি ?

প্রভাত ইতিমধ্যে ত্'একদিন লোকও পাঠিয়েছিল, কেন্ট বাড়ি ছিল না বলে তাদের এডিয়ে যেতে পেরেছে। এদিকে পুঁজি ফুরিয়ে আসছে। এক একবার মনে করে আবার আগের মত টাকা রোজগার করতে বার হবে। পরক্ষণেই ভাবে, তারই বা কি প্রয়োজন ? একেবারে হাতে পয়সা না থাকলে তথন দেখা বাবে। ঠিক এইরকম যথন মনের অবস্থা, নিজের কর্তব্য যথন নিজেই ঠিক করতে পারছে না, সেই সময় ব্রজত্লালের কাছ থেকে একথানা দীর্ঘ চিঠি এসে পৌছল।

"প্রিয় কেষ্টবাবু,

তোমার ছোট চিঠিট যথাসময়ে পেয়েছি। পেয়েই উত্তর দিতে বসলাম। আমাদের কথা জানতে চেয়েছো, সকলেই ভাল আছি। মিঠ, কিটু আর শ্রামা সারাক্ষণই লোমার কথা বলে। আমাকে চিঠি লিখতে দেখে ছেলেরা বলছে লিখে াও, দাহ যেন তাড়াতাড়ি চলে আসে। ওরা তোমায় সত্যিই ভালোবাসে।

চিঠির একজায়গায় লিখেছ, কলকাতা ভোমার ভাল লাগছে না।
এ তো অত্যন্ত স্বাভাবিক কথা। আমি তো ড্'দিনের জন্ম শহরে গিয়ে
তিঠতে পারি না। গ্রামের সহজ স্থলর জীবনের স্বাদ পেলে আর কি
শহরের শুকনো জাবন ভালো লাগে ? সকলের চেয়ে বছ অভাব ওথানে
প্রাণ নেই। এথানে অক্সভব করি মান্ত্রের মধ্যে আন্তরিকতা আছে।
এইটাই এথানকার সবচেয়ে বছ সপ্পদ। কলকাতায় নিজের মতলব
ছাডা, স্বার্থ ছাড়া কেউ কাক্ষর জন্মে কোন কাজ করে না। প্রত্যেকটি
দিন সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত নিজেদের আত্মরক্ষা করে চলতে হয়, সব
সময় ভয়, কে কোথায় ঠকিয়ে দেবে, কে কোথায় ল্যায়্য পাওনা দেবে
না। যারা জন্মেছে কলকাতায়, মান্ত্র্য হয়েছে কলকাতায়, মারা যাবে
কলকাতায়, তাদের জন্মই ওই শহর, আমাদের জন্ম নয়।

অতএব এখান থেকে ফিরে গিয়ে তোমার যে শহর ভালে। লাগছে না তাতে আমি এতটুকু আশ্চর্য হইনি। কিন্তু তুঃথ পেয়েছি আর-একটি কথায়।

তুমি লিগেছ, মনে কিছুতেই শান্তি পাচ্ছি না। এইটাই থ্ব বেশি ভাববার কথা। আমি তে। মনে করি হ্বথ ও শান্তির হ্বপার স্বাদে যে জীবন ধন্ত হতে পারেনি তার জীবন ধারণের কোন সার্থকতা নেই। মনে আছে বোধ হয়, তুমি আমায় বোঝাতে চেয়েছিলে এ জগতে বড হবার একমাত্র পথ লোক ঠকিয়ে টাকা বোজগার করায়। তোমার কথায় যুক্তির অভাব ছিল না। নিদর্শন দিয়েদেখিয়েছিলে, আজকের দিনে অধিকাংশ পয়সাওয়ালা লোকেরাই অসং। বলেছিলে, ডাক্তার রোগীকে ফাঁকি দিয়ে, উকিল মক্কেলকে ফাঁকি দিয়ে, মান্টার ছাত্রকে ফাঁকি দিয়ে,

ব্যবসাদার থদেরকে ফাঁকি দিয়ে ব্যাঙ্কে জমার অঙ্ক বাড়াচ্ছে। একথা অস্বীকার করার কিছু নেই, কিন্তু তাই বলে আমরাও সেইপথ ধরব কেন?

একবার ভালো করে ভেবে দেখো। স্থথ ও শান্তি যদি জীবনের কাম্য হয়, তাহলে এই পয়সাওয়ালা লোকগুলো কি বা পেয়েছে? পেলে এ ভাবে নিজেদের মধ্যে থাওয়া-থাওয়ি করত না। আমি বলছি বিশ্বাস কর, এরা কেউ কাউকে বিশ্বাস করে না। স্বামী স্ত্রীকে নয়, ভাই ভাইকে নয়, বয়ু বয়ুকে নয়। এই য়ে অবিশ্বাস, সংশয় সন্দেহ, এর মধ্যে দিয়ে কি স্বস্থ জীবন গড়ে উঠতে পারে ?

এ নকল সভ্যতা বাঁচতে পারে না। ভিং যার ঘুর্বল তা টিকে থাকবে কিসের জোরে? আমাদের চোথের সামনে আজ ভেজালে দেশটা ভরে গেল। তেল ঘি থেকে শুরু করে সাহিত্যে, শিল্পে, সামাজিক জীবনে। তুমি কি বলতে চাও, এই ভেজাল-মেশানো সভ্যতা বেঁচে থাকবে? ঘুন্বরা ইমারতের ভিত্তি আলগা হবে না? পড়বে, সব ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে। কোথাও কোন দিন মিথ্যের রাজ্য কায়েমি হয়নি, এথানেও হবে না। তার জত্যে যুদ্ধ করতে হবে তোমাকে, আমাকে, শুসাইকে, যারা এখনও এই ভেজালের নেশায় মশগুল হয়নি।

আমি তোমায় অন্ধুরোধ করছি কেইবারু, আর উদাসীন হয়ে থেকো না, ভালো ভাবে নিজেকে বিচার করে দেখো। সারা জীবনটাই কি আ্লেয়ার পেছনে ছুটবে? আজও কি স্বষ্টি করার সময় আদেনি? ভুলে যাওছোট ছোট স্থার্থের কথা, নিজেদের গণ্ডির কথা। তার বাইরেও একটা বিরাট জগং আছে, তার প্রয়োজনে ভূমি সাড়া দেবে না?

ভেবে-চিন্তে উত্তর দিও। আমি তোমায় কিছু জোর করছি না।
এধানকার স্থলের ড্রিল মাস্টারীর পদ থালি আছে। তোমাকে পেলে
আমরা ধন্য মনে করব। ভালবাসা নিও।

ইতি গুণমুগ্ধ ব্ৰজহ্লাল।"

কেষ্ট বার বার চিঠিখানা পড়ে, দেখে, ব্রজহুলালের সঙ্গে তার চিস্তার অনেক মিল আছে। হুজনেই একই কথা ভাবে কিন্তু পদ্ধতি আলাদা। কেষ্ট চায় ভাগনের স্বোতে গা ভাসিয়ে দিতে। ব্রজহুলাল ভাগনের প্রতিরোধ করে কথে দাঁড়াতে চায়।কেষ্টর মতো তার মনে নৈরাশ্রবাদের ছায়াটুকু নেই। সে কর্মে বিশ্বানী, বিশ্বাস করে পাঁকে ফুল ফোটানো যায়। নকল সভ্যতার পচাধরা শিক্ড উপড়ে ফেলে নতুন বীজ সেপুততে পারবে। ভাই তো কেষ্টকে সে সাদরে আমন্ত্রণ জানিয়েছে।

সারা দিন ভেবেও কোন রকম সিদ্ধান্তে কেই পৌছতে পারে না।
পাগলের মত এখানে-সেথানে ঘুরে বেডায়। পকেট থেকে চিঠিটা
বার করে পড়ে, আবার রেথে দেয়। সত্যিই তো, যে ভাবে সে গৌরী
আর শ্রামলকে গড়ে তুলতে চেয়েছিল তারা তো সে পথের ইঙ্গিত
বুঝতে পারেনি? কেই তো কোন দিন বিবেককে বিসর্জন দিতে বলেনি,
কিন্তু এরা তো প্রথমেই বিবেকই বলি দিল! তাদের শিথিয়েছিল,
যারা অন্যায় করে তাদের ঠকালে কোন দোষ হয় না। কিন্তু এরা যে
স্থায়-অন্যায়ের কোন ধারই ধারল না।

শ্যামল এখন কি করছে কে জানে! বিবেককে বলি দিলে মান্ত্র্য তো সব কিছুই করতে পারে। আর গৌরী? ভাবতেই কেইর মাথা ঝিম-ঝিম করে ওঠে, সে এখন দেহটাকে মূলধন করেছে। নারীত্বের অবমাননা এর চেয়ে আর কি হতে পার? কেই সিদ্ধান্ত করে, সে কিশোরপুর চলে যাবে। চিঠির উত্তর দেবার কথা ভাবতেই চিন্তুর কথা মনে পড়ল। বেহালায় গেলে সে এখুনি খুশি হয়ে লিখে দেবে।

বেহালার বাড়িতে পৌছতেই বাইরের বারান্দায় চিন্তুর সঙ্গে দেখা। কেষ্টকে দেখে তার সারা মূখ হাদিতে ভরে যায়। বলে, কেষ্ট্রদা, কত দিন বাদে এলেন ?

---ব্যম্ভ ছিলাম, বড় ব্যম্ভ।

- --- চলুন, আমার ঘরে বসবেন চলুন।
- —তোমার ঘরে ? কেই ইতন্তত করে। তাতে কি হয়েছে, আপনার ঘর যে নােংরায় ভর্তি।
- —পিনাকী বাডি নেই ?
- —না। ব'লে আর কথা বলার স্থযোগ না দিয়ে কেটকে নিয়ে চিছু নিজের ঘরে চুকে যায়।

কেই এই প্রথম চিন্নুর ঘরে এল। ঘরটি আয়তনে ওরই ঘরের মতো, কিন্তু স্পজ্জিত। চিন্নুর কচির প্রশংসা না করে পারা যায় না। ছোট ছ'থানা চেয়ার, একটা টেবিল, সর্জ রঙের টেবিলটাকা, বিছানা, আলনা, সব কিছুই পরিপাটি করে রাখা। অগোছাল মোটেই নেই। কেই চেয়ারে বসে ব্রজ্জলালের চিঠিটা চিন্নুর দিকে এগিয়ে দেয়। সমস্ত চিঠিটা পড়ে চিন্নু ব্কভরা নিশ্বাস নিয়ে বলে, কি স্থনর! যেমনি ভাষা তেমনি ভাব!

কেও মৃত্যুরে বলে, হাজার হোক ইগুল-মাস্টার, ভালো তো লিথবেই।

- —আপনি কি ঠিক করলেন?
- —ভাবছি চলে যাবো!
- —সত্যি ?

কেই চিন্নর মূথের দিকে তাকায়, কেন, বিশ্বাস হচ্ছে না ?

— কি জানি, চিমু দীর্ঘধাস ফেলে, বহুন, আমি চাথের জল চড়িয়ে দিই।

চিমুর ব্যবহারে কেট বিশ্মিত হয়। ফিরে এলে জিজেদ করে, তুমি কি চাও না আমি যাই ?

চিন্থ নিচের দিকে তাকিয়ে বাল, আমার চাওয়া না চাওয়ায় কি এসে-যায় ? কেষ্ট লক্ষ্য করে চিমুর গলায় আজ জন্ম কণ্ঠস্বর—একথা বলছো কেন ?

- আপনাকে আমি কি বোঝাব ? একজনের উপর রাগ হ'ল তো দেশ ছেড়ে চললেন। যেথানে যান তাতে আমার আপত্তি নেই, তবে ছঃথ হয় এই ভেবে যে, ভালো মনে আপনি যাচ্ছেন না, যাচ্ছেন বুক-ভরা অভিমান নিয়ে!
  - —তুমি আমার জন্মে এত কথা ভাবে। ?

চিমু মান হাসে, ভাবি শুধু আজ থেকে নয়, যেদিন থেকে আপনাদের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে সেদিন থেকে। আশ্চর্য লাগত এই দেখে, আপনি গৌরীকে কতথানি ভালোবাসতেন অথচ সে ভার কিছুই বুঝত না।

কেইর কোতৃহল জাগে, তুমিই বা কি করে বুবলে ?

- —আমি যে ঘর-পোডা গরু।
- —তার মানে ?

গৌরী আপনাকে আমার কথা বলেনি?

- -- ना ।
- আমার ইতিহাস অনেকটা আপনার মতোই। বাবা, মা মারা যান আমার দশ বছর ব্যেদে। ছিলাম দাদাদের সংসারে। চার দাদা, তিন দিদি, সাতটা সংসার। এক একজনের বাড়ি পালা করে থাকতাম। কোথাও সাত দিন, কোথাও এক মাস। কথার বলে, ভাগের মা গদ্ধা পার না, আমি বলি ভাগের বোন বাঁচতে পারে না। মনে হত সকলেই আমাকে যেন অনুগ্রহ করছে। এই ছঃসময়ের মধ্যে পিনাকীর সঙ্গে আলাপ। আমার সেজদার বন্ধু, ভাল ফোটোগ্রাফার।
  - --তথন তোমার বয়স কত ?
- শেশনর-যোল বছর। পিনাকী আমার ছবি তুলে পত্তিকায় ছাপাত। ছ'বছর অনাদর অবহেলায় মানুষ হয়ে নিজেকে ভাগ্যবতী মনে হত। পিনাকীকে ভালো লাগত। বাড়িতে এ নিয়ে কথা উঠল। মার পর্যন্ত

বেশাম। পিনাকী লোভ দেখালে বিয়ে করবে, সংসার পাতবে। বিয়ের চেয়ে নিজের সংসার হবে এর প্রলোভন ছিল আমার কাছে বিরাট। একদিন ওর কথায় বেরিয়ে এলাম। আগ্রীয়-স্বজনের একে চিরকালের মতো বিচ্ছেদ হয়ে গেল। পিনাকী আমায় এনে তুলল এইখানে। ছ'বছর এখানে রয়েছি।

- -- शिनाकी वित्य कवरव ना ?
- —না। গোডায় বলত করবে, এখন জানিয়েছে ম্ভব হবে না।
- --স্কাউত্তেল, তবে তোমায় বার করে এনেছিল কেন ?
- —বিনা প্রদার ছবি তোলার মডেল পাবে বলে। কত ছবি তুলেছে, রোজগার করেছে, এখন আর-একজনের পেছনে ঘোরে।
  - —মানে ?
  - চিত্রা। আমার চেয়ে ছোট, তার ছবি বেশি দামে বিক্রি হয়। কেষ্ট থমথমে মুখে বলে, আমি পিনাকীর সঙ্গে কথা বলতে চাই।
  - ---সে তো আর এথানে আসে না।
  - —দে কি ?
  - —অনেক দিন হল। আপনি কিশোরপুর যাবার আগে থেকে।
  - —তুমি একলা থাকো, একথা তো আমায় বলনি ?
  - —কি প্রয়োজন ?

চিন্ন কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে হঠাৎ বলে, পিনাকী আমার সূর্বনাশ করেছে। শুধু এক ব্যাপারে আমি কিছুতেই তাকে প্রশ্রর দিইনি। যাতে না আমাদের কোন অবৈধ সন্তান হয় তার জল্যে প্রাণপণ যুদ্ধ করেছি। আমার জীবন তো গেছেই, কোন নিপ্পাপ শিশুকে এ হুর্ভোগের মধ্যে টেনে আনতে চাইনি।

কেই মাথা নেডে বলে, অথচ তুমি তো সংসার ভালোবাস চিত্র!
চিত্রর গলা কালায় ভরে আসে, প্রাণ দিয়ে ভালোবাসি কেইদা।

তারই আশায় একদিন বাড়ি থেকে ছুটে পালিয়ে এসেছি অথচ সব যেন কি রকম হয়ে গেল!

চিন্ন সামলাতে পারে না, নৃথে আঁচল চাপা দিয়ে কাঁদতে কাঁদতে উঠে যায়। কেই একলা বসে ভাবে, চিন্নু আজ তার সামনে নতুন সমস্তা নিয়ে এসে দাঁড়াল। এতদিনের মধ্যে তার কথা চিন্তা করার কোন প্রয়োজন কেই দেখেনি, কিন্তু আজ মনে হল, চিন্নুও তো একা, নির্ভর করার মতো কেই তো তার নেই ?

প্রভাতের বিষে নিয়ে সকলেই মেতে উঠেছে। অরুণার বাবার শরীর ধাবাপ হলেও মনের জোরে দাড়িয়ে উঠেছেন! একমাত্র মেয়ের বিয়ে, তিনি ঘট। করবেনই, কারুর নিমেধ শুনবেন না। বার বার প্রভাতকে বলছেন, থুব থেয়াল রেথো। সকলের যেন থাতির-যত্র ঠিক মতো হয়। কেউ কোন কই না পায়।

রমেশবাবুর বন্ধুভাগ্য সত্যিই ভালো। একজন তার বাড়ি ছেড়ে দিয়েছেন, সেথান থেকে অরুণার বিয়ে হবে। আত্মীয়-স্বজন অনেকে এসেছে। সকলের চেয়ে বড় কথা, রমেশবাবুর সবিশেষ অন্ধরোধে প্রভাতের বাবা-মা ছজনেই কাশী থেকে ক'দিনের জন্ম কলকাতায় 'এসেছেন। হৈ-হৈ আনন্দে পরিপূর্ণ।

প্রভাতের বন্ধুদেরও ব্যস্ততার শেষ নেই। অনস্ত-কেবিনের আগুদা থেকে গুরু করে বেয়ারা পর্যন্ত সকলের বাধা হাজিরা। ভোতন, বিশু, মানিক যারা সব সময়েই অনস্ত-কেবিনে চাম্বের পেয়ালা নিয়ে সময় কাটায়, তারা এখন প্রভাতের বাড়িতেই আড্ডা গেড়ে বসেছে। ভোতন জিজ্জেস করে, কি ব্যাপার বলতো মাইরা, কেইদার পাতা নেই!

বিশু বলে, নত্যি আশ্চর্ষ! প্রভাতনা তো ওরই বন্ধু, আমরা সেই স্বাদে ঘর জাঁকিয়ে বদে আছি। —কেষ্টর কি যেন হয়েছে! বেশি কথাবার্তাও বলে না, দেখা হলে একটু হাসে।

ক'দিন থেকেই অরুণাদের বাডিতে সানাই বাজছে। এ রমেশবাব্রই ব্যবস্থা। ওঁদের বিয়ের সময়ও নাকি এরকম একটানা সানাই
বেজেছিল। একদিন মদনও এসেছিল। একাস্তে বসে আগুদার সঙ্গে
আলাপ করে, সানাই গুনলে আমার বড় মন থারাপ হয়ে যায়
আগুদা।

- —কেন?
- —নন্দিতার কথা মনে পডে যায়।
- —আহা বেচারী, আগুদা সমবেদনা প্রকাশ করেন, বাবা-মা বোধ হয় খুব শোক পেয়েছেন ?
- ওঁদের অনেকগুলি ছেলেমেয়ে, হয়ত সামলে উঠবেন। কিন্তু মন্দার জন্মে বেশি তুঃথ হয়, ও লোকটা বোধ হয় পাগল হয়ে যাবে।
  - —তোমরা কিছু করতে পারলে না ?
- আমরা আর কি করব? তার জন্মে নন্দিতা মারা গেছে, এ কথা সে কি করে ভূলবে? গান অত ভালোবাসত, মূথে এখন একটি হ্ব নেই, চাকরা ছেডে দিয়েছে, কি যে করবে বুঝতে পারছি না।

আগুদা সত্যি মনে কণ্ট পান।

এর মধ্যে বেলারাণী একদিন এসেছিল অরুণার কাছে, স্থলর দামী একছড়া সোনার হাব নিয়ে। অরুণা আপত্তি করে বলে, এ কি বেলাদি, এত থরচা করে মিছিমিছি?

বেলারাণী থামিয়ে দেয়, তোমাকে আর গিন্নীর মত কথা বলতে হবে না। এসো, পরিয়ে দিই।

বেলারাণী অরুণার গলায় এক রকম জোর করেই হারছড়া পরিয়ে দেয়। অরুণা ছুটে গিয়ে স্বাইকে দেখিয়ে আদে। সবার আগে প্রভাত এল কোমর বেঁধে ঝগড়া করতে, এ ভারী অন্তায় আপনার, আমার সঙ্গেও যদি লৌকিকতা করেন—

—আপনাকে তো কিছু দিইনি।

অরুণা থিল-থিল করে হেদে ৬১১, সত্যি বেলাদি, আপনার সঙ্গে কেউ কথার পারবে না, ও তে। ছেলেমানুষ।

অনেকক্ষণ ধরে তাদের হাদিঠাট্টা চলে। ওঠবার সময় বেলারাণী বলে, অরুণাকে নিয়ে তু'একদিন মার্কেটে যাব কিন্তু—

অরুণা সোৎসাহে বলে, খুব ভালো হবে বেলাদি, আপনি আমায় ত্ব'একখানা শাডী বেছে দেবেন।

গাডীতে উঠতে উঠতে বেলারাণী প্রভাতকে জিজ্ঞেদ করে, বিনোদ এসেছিল নাকি ?

- ---না।
- —গৌরীকে নিথে বোধ হয় খুব ব্যস্ত ? আমার বাডিতেও অনেক দিন আসেনি।
  - —গৌরী কি রকম করছে ?
  - —শুনছি আরও হুটো বই-এ কন্ট্রাক্ট পেয়েছে।
  - —তবে তো ভালোই বলতে হবে।
- —মেরেটার চেষ্টা আছে, তার ওপর বিনোদের টাকা, আর কি চাই। আজ চলি, পরশু অরুণাকে নিয়ে যাবো।

কেইকে সকলে গৰুথোঁজা করে না পেলেও সে ত্র'দিন প্রভাতের বিয়েবাড়ির সামনে থেকে ঘুরে গেছে। ভিড় দেখলেই এখন তার ভয় করে, কথা কহাটাই যেন সবচেয়ে বেশি জালা। দূর থেকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দে দেখেছে বিয়েবাড়ির আলো, শুনেছে লোকজনের কোলাহল। স্থমধুর সানাই এর স্থর। অনেকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে নিঃশক্ষে ফিরে গেছে।

ব্রজত্বালকে আজও চিঠির জবাব দেওয়া হয়নি। কিন্তু সে দেবে।
প্রথম স্থযোগেই লিখে জানাবে কলকাতার মাহ তার মন থেকে
অনেকথানি কেটে গেছে। গৌরী, শ্রামল, সবাইকে ভুলে যেতে চেয়েছে।
কিছুদিন আগেও গৌরীর কথা মনে হলেই যে অস্বস্তি বোধ করত,
এখন তা অনেকথানি কমে গেছে। কারণ, তার সম্বন্ধে আর কৌত্ইলও
নেই। শ্রামলের কথাও বড একটা ভাবে না। ব্রজত্লালের ডাক তার
কাছে অনেক বড। অন্তত্ত সে একবার চেটা করবে তার সঙ্গে কাজ্বতে। কিন্তু একজন, যার কথা সে এখন না ভেবে পারে না,
সে হলো সহায়-সম্বল্ধীনা চিন্ন। কেন্ট্র ভাবে, সেদিন যদি ও ভাবে
চিন্নু তার অতীত জীবনের ইতিহাস কেন্ট্র সামনে অকপটে খুলে না
ধরতো তাহলে হয় তো কেন্টর এধান থেকে চলে ষাওয়া অনেকথানি
সহজ হ'ত। আজ্ব থেতে হলে তাকে পালিয়ে থেতে হবে। নয় তো
চিন্নুর কোন রকম ব্যবস্থা করে তবে সে ছুটি পাবে। তাই সাহস্ব

চিমু বাড়ি ছিল না। কেই দরজা খুলে নিজের ঘরে বদে। ঝাড়া-পোছার অভাবে ঘরটা নোংরা হয়েছে, তবে জিনিসপত্রগুলো এক ঠাই করে গোছান। নিশ্চয় চিমুর কীর্তি।

কেন্টর মনে পডল, বাডিভাডাটা চুকিরে দেওয়া দরকার। উপরে গিয়ে বাড়িওয়ালাকে ডেকে শেষ মাদের ভাড়া দিয়ে দেয়। বাড়িওয়ালা ধন্যবাদ জানিয়ে বলে, আপনাদের নিয়ে নিশ্চিম্ত আরামে ছিলাম। এথন কে আবার আসবে। আপনি কাউকে পেলেন নাকি ?

কেণ্ট বলে, কই আর ?

- --একসঙ্গে তুথানা ঘরই থালি হয়ে গেল।
- —আবার কোনটা ?
- —চিমুও তো নোটিশ দিয়েছে।

- —তাই নাকি। কেষ্ট বিশ্বিত হয়।
- ওর পক্ষে একটু বেশি ভাড়াই, তেমন তো রোজগার নেই।
  পিনাকীবাব্ থাকতে উনিই দিতেন, এখন তো চিত্লকেই দব চালাভে
  হয়। তিরিশ টাকা মাদে মাদে দেওয়া দোজা কথা নয়, কি বলেন ?

কেষ্ট এই প্রথম জানল, পিনাকী চলে যাওয়ার পর থেকে এই ক'মাস

চিমু বহু কটে টাকা রোজগার করে নিজের সংসার চালাচ্ছে। আশ্চর্য

মেয়ে! একদিনও তো এ-সব কথা বলেনি। কত দিন তাকে রালা করে

খাইয়েছে, প্রয়োজনীয় ছোটখাট জিনিস হাতের কাছে এনে দিয়েছে।
কেষ্ট যদি জানত, চিমু নিজেই এ-সব জোগাচ্ছে, তাহলে কিছুতেই তাকে

করতে দিত না! চিমুর প্রতি সহামুভৃতিতে তার মন ভার যায়। বাডি
ওয়ালার সঙ্গে বেশি কথা না বলে নিজের ঘরে গিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

চিত্র ফিরল বেশ সম্বাে করে। কেইর ঘরে ঢুকে হাসিমূথে জিজেন করে, কথন এলেন কেইদা ?

- —এই তো একটু আগে।
- —আমার ফিরতে বড্ড দৈরি হয়ে গেল, না ? আমার ঘরে চলুন, নোংবার মধ্যে বদে থাকতে হবে না।

কেষ্ট কোন আপত্তি না করে চিন্নর পেছন পেছন ওর ঘরে এসে ঢোকে। চিন্ন চেয়ার ঝেড়ে বসতে দেয়। জুতো-ভোড়া খুলে ফেলে নিজেও আর একটি চেয়ারে আরাম করে বসে। বলে, উঃ, বাঁচলাম। সেই কথন বেরিয়েছি!

কেষ্ট আজ তাকিয়ে তাকিয়ে চিম্নুকে দেখে, পরনে তার ছাপা শাড়ী, সেই রঙের ব্লাউজ, চোখে-মুখে ক্লান্তি আর অবসাদের ছাপ স্মুম্পিট। কিছুদিন থেকেই কেট লক্ষ্য করেছিল বটে, চিম্নুর চোখের তলায় কালি পড়েছে, কিন্তু তা যে ক্রমে এত গভীর হয়ে উঠেছে, দে খেয়াল করেনি। সহামুভূতিমাথা গলায় জিজ্ঞেস করে, বড় খাটনি পড়েছে, না ? কেটর কাছ থেকে এতথানি মোলায়েম গলা চিন্ন আশা করেনি, মুখ তুলে শ্লান হেদে বলে, কি আর উপায় বলুন ?

- —তুমি যে এত দিন নিজে রোজগার করে সংসার চালাচ্ছো, তা আমায় বলনি কেন ?
  - —হঃথের কথা বেশি গুনিয়ে লাভ কি ?

কেও দীর্ঘগাস ফেলে, আমারই ভুল হয়েছে চিন্ন, নিজের দিকটাই এত বড় করে দেখেছিলাম। তোমার কথা ভাবার সময় পাই নি।

কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে কেইই জিজ্ঞেদ করে, আজুকাল কি করো?

- বাঁধা-ধরা কাজ কিছু নেই, যথন যেটা পাই। কোন মাসে থিয়েটারে চাল পাই, সে মাসটা ঐতেই চলে যায়। বাড়ি বসে থাকলে সেলাই-এর কাজ করে কিছু বিক্রি করি। হ'এক ঘর চেনা লোক আছে, যারা দয়া করে মোটা সেলাই-এর কাজ আমাদের দেন। তাছাড়া হুটি ছোট ছেলে-মেয়েকে পড়াই।
  - -কত দিন এ রকম করছ ?
- —বেশ কিছু দিন। শেষের দিকে পিনাকী এথানে থাকলেও টাকা্র দিত না।
  - —এ ঘর ছেডে দেবে গুনছি?
  - —আপনাকে কে বললে ?
  - —বাডিওয়ালা।
  - —হ্যা, ভাবছি কম ভাডার কোন ঘরে চলে যাবো।
  - —ঘর পেয়েছ ?
  - —ই্যা, টালিগঞ্জের কাছে। সতেরো টাকা ভাড়া।
  - টালিগঞ্জের **ঘরের সন্ধান আগে** পালনি বুঝি ?
  - —মাস হুই হ'ল পেয়েছি।
  - আগে যাওনি কেন?

চিন্ন চট করে উত্তর দিতে পারে ন।, মাথা নিচু করে মৃত্স্বরে বলে, ভাহলে তো আপনার সঙ্গে দেখা হ'ত না কেইদা ?

এ কণ্ঠস্বর কেণ্টর অতি পরিচিত, এর মধ্যে উজ্ঞাস নেই, ব্যাকুলতা নেই, নির্দ্রীক স্বাকারোজি, যা মেরের। কোন দিন প্রকাশ করতে পারে না অন্ত কারুর কাছে, যাকে তারা প্রাণ দিয়ে ভালো না বাসে। কেণ্ট একদৃষ্টে চিন্তুর দিকে তাকিয়ে থেকে বাপারুদ্ধ কণ্ঠে প্রকাশ করে—তুমি কি এত দিন আমার জন্তেই এথানে ছিলে ?

চিত্রর সেই নির্ভীক উত্তর, আমার তো আর কেউ নেই কেইদা !

এ কথা যে সত্য, কতথানি সত্য, তা কেপ্টর চেয়ে বেশি আর কে **জানে**! এক সময় বলে, এর পরের কথা কিছু ভেবেছে। চিমু, কি করবে, কি ভাবে চালাবে, একটা বাধা রোজগার চাই তো।

— নিজের কথা আর ভাবতে পারি না কেইদা, এনেক ভেবেছি।
ুজেন্ত্ ভেবে পাগল হয়ে গেছি, কিন্তু কি ফল হল ? ঘর বাঁধার স্থপে
মর ভেসে বেরিয়ে এলাম, কিন্তু ম্বপ্ন স্থাই রয়ে গেল। নতুন করে
স্মাঘাত পাবার জন্মে আবার কি ভাববো বলুন ?

সাস্থনা দেবার কোন ভাষাই কেই থুঁজে পায় না।

চিমুই বলে, গৌরী আপনাকে ফেলে চলে গিয়ে যে অতায় করেছে তারই প্রায়শ্চিত্ত করার জত্যে এত দিন এথানে ছিলাম। যথন দেখলাম, কিশোরপুর যাওয়াই আপনি ঠিক করেছেন, বুমলাম আমার কাজও ফুরিফেছে। এথানকার তল্লিতল্পা ওঠাই।

—না চিন্তু, তোমার কোন ব্যবস্থা করতে না পারলে আমার কিশোরপুর যাওয়া হবে না!

চিমু ব্যস্ত হয়ে বলে, না না, তা কেন হবে ? আপনি চলে যান। ওরাই ওথানে আপনার অপেক্ষায় বদে আছেন। আমি ঠিক চালিয়ে নিতে পারবো।

—কি করে পারবে ?

চিত্র মান হাদে, আপনাকে না বললে তো আজও জানতে-পারতেন না।

—যথন জানতে পেরেছি, আমার কর্তব্য করে যাবো। কেই উঠে পড়ে, এখন আমি চলি।

চিত্র দরজা পর্যন্ত এগিয়ে বলে, কিছু থেয়ে যাবেন না ?

- ---আজ থাক।
- —কাল তো প্রভাতবাবুর বিয়ে, আপনি যাবেন না ?
- বলতে পার্চ্চ না।
- —আমাকে অনেক করে থেতে বলেছেন।
- —যদি যাই তোমায় নিয়ে যাবো।

কেষ্ট বেহালা থেকে দোজা বাডিতে ফিরে আদে। অন্ধকার ছাদে বদে চিন্তুর কথাগুলো ভাবতে থাকে। বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্যে জঁবেন কাটিরে চিন্তু তারই মত তুঃথ পেয়েছে। পিনাকী তার সঙ্গে বিশাস্ঘাতকতা করেছে বলেই কেইর প্রতি গৌরীর এই ব্যবহারে দে এতথানি তুঃথ পেয়েছে। কেষ্ট মনে মনে গৌরীর কঙ্গে চিন্তুর তুলনা করে। চিন্তু সংসার-অভিজ্ঞা, গৌরার কোন অভিজ্ঞতাই ছিল না। চিন্তু চার সংসার, ছেলে-মেয়ে, গৌরী সে জারগায় চায় যশ, প্রতিষ্ঠা। চিন্তু আনন্দ পায় স্থার্থত্যাগের মধ্যে। গৌরীর আনন্দ স্থার্থিসিদ্ধিতে। চিন্তুর মধ্যে এমন কিছু আকর্ষণ আছে যা গৌরীর মধ্যে ছিল না, তা হোল নারীর স্থভাবস্থলভ সহান্তভৃতি, স্নেহমমতা। মায়ের আসনে চিন্তুকে কল্পনা করা যায়, কিন্তু গৌরাকে করা যায় না। বন্ধু হিসেবে, স্থী হিসেবে গৌরী হয়ত চিন্তুর চেয়ে ভাল, স্থী হিসেবে নয়। চিন্তার থেই হারিয়ে ফেলে কেষ্ট ঘূমিয়ে পড়ে।

পরদিন সকালে কেই এল অনস্ত-কেবিনে। ভেবেছিল, এতদিন বাদে

আসায় সকলে তাকে নিয়ে খুব হৈ-চৈ করবে। কিন্তু পৌছে দেখে, সকলে ব্যস্ত। আগুলা, ভোঁতন, বিশু দ শই কাগজ নিয়ে হুমড়ি থেয়ে পডেছে। কেই আজ সকাল থেকে এখনও কাগজ দেখেনি। কি এমন উত্তেজনাপূর্ণ থবর বেরিয়েছে জানবার তার কোতৃহল হয়। আগুদার কাছে আসতেই তিনি কেইর পিঠের ওপর জোর চাপড় মেরে বলেন, দেখেছো কাগুটা, স্বাই একসঙ্গে ধরা পডেছে!

- -কারা গ
- --- দেবেন ঘোষ, তার দলবল হৃদ্ধ।
- —কে দেবেন ঘোষ, পলিটিক্যাল লীডার ?

ভোতন টেচিয়ে বলে, পলিটিক্যাল লীভার না ঘণ্টা, ভাকাত। গয়নার দোকান লুঠ করতে গিয়ে ধরা পডেছে।

--কই, দেখি কাগজ।

ে কেন্টর হাতে কাগজ না দিয়ে ভোঁতন চিংকার করে পড়তে শুরু করে, যার সারমর্ম এই দাঁড়ায়ঃ দেবেন ঘোষ ও তার দলের তিরিশ জানকে পুলিস কাল গ্রেপ্তার করে, কোন এক গয়নার দেবিনান লুঠ করার সময়। এই বিরাট শহরের বুকে এদের জাল পাতা ছিল। যা দিয়ে আনেক রকম কারবার চালাত। গাড়ী চুরি করা, ব্যাঙ্গ ভাঙ্গা প্রভৃতি এদের বহু কীর্তি। পুলিস প্রায় ছ'মাস এদের পেছনে থেকে কাল গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হ্যেছে।

বিশু চট করে বলে, এখন তাহলে একটা গাড়ী কেনা যাক। আর চুরি যাওয়ার ভয় নেই। ওর মন্তব্য শুনে অনেকেই হেসে ওঠে। কেষ্ট কিন্তু আর সেথানে বেশিক্ষণ বসে না। দেবেন ও কালীর নাম পডেই তার শামলের কথা মনে হয়েছিল। তাই ভাবে, মদনের সঙ্গে একবার দেখা করা দরকার।

আড্ডা-সঙ্গেও ওই একই বিষয় আলোচনা হচ্ছে। মদন ও চুনীলাল

তুজনের সঞ্চেই কেইর দেখা হয়ে যায়। কেইকে দেখে তারা এগিয়ে এসে বলে, সর্বনাশ হয়েছে কেইদা, শ্যামল ধরা পডেছে।

হতবৃদ্ধি কেষ্ট ধার গলায জিজেন করে, কি করে জানলে ? চুনীলাল উত্তর দেয, আমি থবর পেয়েছি।

- ---কাগজে একটা মেয়ের নাম দিয়েছে, সে কে ?
- আজকাল দেবেনদার সদে ঘুরত। ঐ সব ব্যাপারেই বোধ হয়।
  চুনীলাল নিজে থেকেই বলে, কালীর পালায় পডে কি ত্রবস্থাই হ'ল
  দেবেনদার। দেশের লোক এখন থু থু করছে ! অথচ মানুষটা কতথানি
  থাটি, আমি তো জানি।

কেইর এ সব কথা শোনার আর ধৈর্য ছিল না। একলা চলতে শুকু করে। শুমল আজ জেলে, যে শুমল ক'দিন আগেও তার কাছে ছিল। যাকে সে নিজেব মতো করে মানুষ করতে চেয়েছিল। কি ভয়ন্বর পরিণতি! যে সিনেমার সামনে প্রথম দিন শুমলের সঙ্গে দেখা হয়েছিল, অগ্রমনস্ক ভাবে কেই সেথানেই এসে দাভায়। কত কথা আজ মনে পডে। চুপ করে দাঁভিয়ে দাভিয়ে কেই দেখে, কত লোক এসে টিকিট নিয়ে যাচছে। বারান্দায় উঠে ছবি দেখছে। বাইরের দেয়ালে কোন একটি অভিনেত্রীর যৌন আবেদনপূর্ণ আকৃতি আকা রয়েছে। কোন পথচারী পানের পিক লাগিযে দিয়েছে মুখে। কেইর গা ঘিনঘিন করে উঠল। এমনি করেই একদিন হয়ত গৌরীর ছবি আঁকা থাকবে সিনেমা হাউসের দেয়ালে। বিরক্ত হয়ে কেই হন করে হাঁটতে শুকু করে।

কেষ্ট যথন বেহালার বাডিতে এসে পৌছল তথন বেলা ছপুর। চিহুর ঘরের দরজা ভেজানো ছিল। কেষ্ট টোকা মেরে কোন সাডা পায় না। দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে পডে। চিহু থাটের ওপর ঘুমিয়ে আছে। কেষ্ট একবার ভাবে এ সময় ঘরে ঢোকা উচিত হবে কি না। পরক্ষণেই স্থির করে, এথুনি চিন্ধকে তুলে তার মনের কণা ব্যক্ত করবে। শব্দ না করে কেষ্ট থাটের কাছে এগিয়ে যায়। যুমিয়ে পভায় চিন্নুর ম্থের দেই ক্লান্তি অবসাদ অনেকথানি যেন কমে গেছে। স্নান করে থোলাচুল বালিশের ৬পর ছড়িয়ে পরম শান্তিতে দে ঘুমিয়ে আছে। বড় স্থিয়, বড পবিত্র দে মুখ। কেঠর মন মমতায় ভরে যায়। কপালে হাত দিয়ে ডাকে, চিন্নু ?

চিন্ন চমকে ধ্ডমড় করে উঠে বসে। কেইর দিকে বড় বড চোখে তাকায়। অপ্রস্তুত কেই হাসবার চেইা করে, কি হ্নেছে, অত চমকে উঠলে কেন ?

চিমু পা'টা গুটিয়ে তেমনি বিশ্বয়-ভরা চোথে বলে, আমি একটা স্থপ্ন দেথছিলাম, তাই চমকে উঠেছি।

- --- কি স্বপ্ন ?
- —কোথায় যেন বেভাতে গেছি। পাভা-গা। ট্রেন করে, বাসে করে থেতে হল। মাটির বাড়ি, সব অচেনা লোক। কা'কে থেন খুঁজছি, হঠাং আপনার সধে দেখা হ'ল।

চিন্নু তথনও যেন স্বপ্ন দেখছে, অধীর আগ্রহে কেইর কথা শোনার জ্বত্যে তার দিকে তাকিয়ে থাকে।

কেষ্ট ধীরন্বরে বলে, তুমি যে জায়গাটা স্বপ্নে দেখেছো, আমি জানি।

- —কোথায়?
- --কিশোরপুর।
- —কিশোরপুর! কি অদ্ভত, আমিতো সেখানে কথনও যাইনি?
- --- যাওনি, যাবে।

চিমু কেইর কথা বুঝতে পারে না, মুখ তুলে তাকায়।

—ব্রজ্মলালকে একটা চিঠি লিথবো, কাগজ্ঞ-কলম নিয়ে এসো।
চিমু কথামতো কাগজ্ঞ-কলম সংগ্রহ করে এনে দেখে কেষ্ট ভার

খাটের ওপর চোথে হাত দিয়ে গুয়ে আছে। জিজেন করে, লিথবেন না?

—আমি বলে যাচ্চি, তুমি লিথে নাও। "প্রিয় ব্রজত্লাল,

তোমার দীর্ঘ চিঠি আমার জীবনের অনেকথানি বদলে দিয়েছে। আমি স্থির করেছি তোমাদের স্থূলেই কাজ করবো। যদি তোমার কোন কাজে লাগতে পারি, তাহলেই স্থী হব। তবে এবার আমি একলা ষাচ্ছিনা, শুনামাকে বোল, তার খুডীমাও আমার সঙ্গে যাবে।"

চিত্র এই পর্যন্ত লিখেই কেপ্টর মুখের দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চায়।

কেন্ত কিন্ত চোথ বুজেই বলে যায়, "ক্ষেক দিন আমাদের সময় লাগবে। বিয়ে-থা, এধারকার বিলি-ব্যবস্থা সব কিছু স্থেরে পৌছতে এ মাসটা লেগে যাবে। সামনের মাসের পয়লা থেকে কাজে যোগ দিতে পারবো। ছোটদের আমার আশীবাদ জানিও। আমার ভালোবাসা নিও। ইতি—কেন্ট।"

চিঠি লেখা শেষ করে চিন্ন চূপ করে বদে থাকে। কেই তথনও চোথ বন্ধ করেই শুনে আছে। এক সময় গাঢ়দ্বরে জিজ্ঞেদ করে, তোমার কোন আপত্তি নেই তো চিন্ন ?

চিন্ন উত্তর দিতে পারে না, চোথে জল ভরে আসে। কেই বলে যার, নতুন জীবন। পাড়া গাঁ, কিন্তু সেথানে আন্তরিকতা আছে চিন্ন! ক'দিন থেকেই বুঝেছি সেথানে থাকলে শান্তি পাবো, তুমি আমি ছ'জনেই। ব্রজহুলাল বড় থাটি লোক। আর খ্যামাকে তুমি চেনো, দে আমাকে যেমনি ভালোবাদে তোমাকেও সে তেমনি ভাবেই কাছে টেনে নেবে।

চিন্তুর কাছ থেকে কোন উত্তর না পেয়ে কেষ্ট চোথ খুলে ভাকার, চিন্তু চোথের জল মোছার কোন চেষ্টা করে না; অবিরল ধারায় তার বুক ভেদে যাচ্ছে। কোন রকমে গলা পরিষ্কার করে চিন্নু বলে, তুমি স্থা হবে তো কেইদা গ

কেন্ত সম্প্রহে চিমুকে কাছে টেনে নেয়। বলে, তোমাকে আমি
চিনতে পেরেছি চিমু, আমার মনে আর কোন সংশয় নেই। কিন্তু তুমি
তো আমার সব কথা জান না, সেগুলো পরিদ্ধার করে বলে নিতে চাই।
একবার না বলে ভুল করেছি।

চিন্ন বাধা দিয়ে বলে, আমি সব জানি কেইদা, গৌরী রাগের মাথায় আমায় একদিন বলেচিল।

কেন্ট বিশ্বয়ের স্থরে বলে, সব জেনেও তুমি আমায় ভালোবেদেছ। কেন্ট চিন্থকে আদর করে কোমল স্বরে বলে, তোমার স্পর্শে এসে আমার জীবন বদলে গেল। এখন বুঝেছি, অভায়ের প্রতিকার অভায় দিয়ে হয় না। ব্রজয়লালের কথাই সভিত্য, আমাদের স্বাইকে মানুষ তৈরি করতে হবে, সভিত্যকারের মানুষ।

কতক্ষণ এ ভাবে কেটে গেছে, ত্ব'জনেরই থেয়াল ছিল না। চিত্রু হঠাং জিজেদ করে, প্রভাতবাবুর বিয়ে আজ, যাবে না ?

কেই উঠে বদে, যেতেই হবে। চটপট তৈরি হয়ে নাও চিতু! হু'জনে কাপড বদলে আধ ঘ'টার মধ্যে বেরিয়ে পডে।

অঞ্চণাদের বাডি আজ লোকে লোকারণ্য। আলোর, বাজনায়
সাজসজ্জায় ঝলমল করছে। প্রভাতের দিকের দকলে, বিশেষ করে
বন্ধু-বান্ধবরা বর্ষাত্রী হয়ে এদেও বাড়ির ছেলের মত কাজ করছে।
অতিথিসংকারে সকলেই ব্যস্ত। গেটের মূথে আগুদা, গলার চাদর দিয়ে
সকলকে অভ্যর্থনা করছেন। রমেশবাবু ভিতরের দালানে চেয়ার পেতে
বিসে হাসিমূথে অপরিচিতদের দদে আলাপ করছেন। প্রভাতকে কিন্তু
ববের আসনে কেউ বনিয়ে রাখতে পারছে না। পাঁচ দশ মিনিট বাদে
বাদেই একবার করে পাক দিয়ে আসছে। দেখছে কোথাও কোন

অস্থবিধে হচ্ছে কি না। আগুদা ভরদা দিয়ে বলেন, তুমি কেন ব্যস্ত হচ্ছো প্রভাত, আমরা তো দকলেই আছি।

- —তবু না দেখলে চলে না। অরুণাদের দিকে কেউ দেখবার নেই, ওদের আত্মীয়দের আপনি তো চেনেন না ?
- —তোমার খণ্ডর থুব ভালো ব্যবস্থা করেছেন মানতেই হবে। ওনার বন্ধু-বান্ধবদের এতগুলো গাড়া খাটছে, লোক আনছে, পৌছে দিয়ে আগছে। এ কি কম কথা ?
- —সেই জন্মেই তো ব্যস্ত হয়ে আছি, বড় অভিমানী লোক,অনুষ্ঠানের কোন ত্রুটি হলে হঃথ পাবেন।

প্রভাত চলে গেলে, আগুদা অন্তদের বলেন, এ রকম জামাই পাওয়া ভাগ্যের কথা।

বেলারাণী অনেকক্ষণ এসেছে, বলেই রেথেছিল কনে সাজানো হয়ে গেলে বাকি যেটুকু করবার নিজে হাতে করে দেবে। তাই আত্মীয় স্বজনের সাজানো হয়ে গেলে অরুণাকে নিয়ে বেলারাণী পাশের ঘরে যায়। বিশেষ কিছু নয়, সামান্ত একটু অদল-বদলেব মধ্যে যে কতথানি পার্থক্য তা না দেখলে বোঝাযায়না। মাথার মুকুটটা ঠিক মতো পরিয়ে তার সঙ্গে নিজের পছন্দকরা হাল্কা গোলাপী রত্তর ওড়না লাগিয়ে দেয়। অরুণার গাল টিপে দিয়ে বেলারাণী হেদে বলে, আয়নায় দেখে। তো এবার কেমন দেখাছে প

অরুণার মুথে হাসি ধরে না। সোলাসে বলে, আপনি কি স্থলর সাজাতে পারেন বেলাদি! মাসীমা আমায় পাগল করে মারছিলো, সাত বার চুলটা খুলেছেন আর বেঁধেছেন।

অরুণার মা উপহারের জিনিসপত্র কোথায় রাথ। হবে, সম্প্রদানের সামগ্রী কি ভাবে সাজালে ভালো হবে, বাসরবরে কোথায় কোথায় ফুল দেওয়া হবে, সব ব্যাপারেই বেলারাণীর পরামর্শ নিয়ে থাচ্ছেন। ক'দিনের মধ্যে মেয়েট তাঁদের অত্যন্ত আপনার হয়ে উঠেছে।

কেষ্ট চিন্থকে নিয়ে বিয়েবাডিতে চুগেই দেখে, সামনেই আগুদা দাঁড়িয়ে। খুশি হয়ে চিন্থকে বলে, আগুদাকে প্রণাম করো, এই আমার স্ত্যিকারের দাদা।

চিন্ন কথামতো প্রণাম করতেই অ'গুদা ব্যস্ত হয়ে পড়েন, থাক মা, থাক! তোমার কথা কত গুনেছি, চোথের দেখাই বাকি ছিল।

কেই বুঝতে পারে আগুদা চিন্নকে গোরী বলে ভুল করছেন। তাই পরিচয় করিরে বলে, এর নাম চিনায়ী, ডাকনাম চিন্ন।

- —তুমি ভেতরে যাও মা, মেয়েরা আছেন।
- চিন্নু অন্দরমহলে চলে যায়। আগুদা জিজেন করেন, মেয়েটি কে ?
- শীগগিরি আমাদের বিষে হবে। তারপর চলে যাব কিশোরপুর, ওথানে একটা চাকরী নিয়েছি।
  - —কিসের চাকরী ?
  - —ব্রজ্বলালের স্থলে।

আগুলা অভিমান-ভরা গলায় বলেন, এত দিন আমায় বলনি কেন?

—আংগে যে ঠিক ছিল না। এত দিন বড় অনিশ্চয়তার মধ্যে দিন কেটেছে। আজু আর মনের মধ্যে কোন সংশয় নেই আগুদা।

আর কোন কথা হয় না। ভোতনের দল কেইকে দেখে টানতে টানতে ভেতরে নিয়ে যায়। সাঙ্গোপাদ্দদের ডেকে বলে, কেইদা এসে গেছে, মাংবের বালতিটা ধরিয়ে দে।

কেই দোংসাহে জামা খুলে, কাপডের ওপর গামছা জডিয়ে পরিবেশন করতে লেগে বার। করেক মিনিটের মধ্যে হৈ-হৈ আনন্দের মধ্যে মিশে গিয়ে কেই ভূলে যায় আজ এই প্রথম সেপ্রভাতের বিয়েবাড়িতে এলো। নিমন্ত্রিতদের যত্ন করে সে খাওয়ার। চিংকার, চেঁচামেচিতে বাড়ি ভবিয়ে দেয়। আগুদা এক অবসরে প্রভাতকে কেইর খবর দিয়ে আসেন। কেই এসেছে গুনেই প্রভাত ছুটে ভেতরে চলে যায়। পরিবেশনরত কেইকে ধনক দিয়ে বলে, এতক্ষণে আসার সময় হল, আমি ভাবলাম তুই আর আসবি না।

প্রাণখোলা হাসি হেসে কেন্ট রসিকতা করে, বরকে এখন এখানে আসতে নেই, তার ওপর ঝগড়া তো করতেই নেই। এই যে. হাতে মাংসের বালতি দেখছিস? কেন্ট বালতিটা প্রভাতের দিকে ছোঁডার ভদী করে। সকলেই হো-হো করে হাসে। প্রভাত কেন্টকে একান্ডে ডেকে নিয়ে যায়। বলে, আগুনার কাছে শুনলাম। কি যে খুশি হয়েছি, তোকে কি করে বোঝাব!

- —চিন্নকে তো তুই জানিস ?
- অনেক দিন থেকে। সত্যি বড় ভালো মেয়ে। চিরকাল তঃথই পেয়েছে, ভোর সঙ্গে ওর মিল হবে থুব ভালো। গুনলাম, তোরা কলকাতা ছেড়ে চলে যাবি ?
- —-এ শহর আর ভালো লাগছে না প্রভাত, দেখি না ওথানে কিছু দিন থেকে! যদি একঘেরে লাগে, ফিরে আসবো।

নির্বিদ্নে বিয়ের অফুষ্ঠান শেষ হয়। রমেশবারু স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বলেন, এতক্ষণে নিশ্চিন্ত হলাম। কোন রক্ম ক্রটি হয়নি, তোমার বন্ধুরা খুব ভালো ম্যানেজ করেছে।

বাসরঘরে থাবার আগে প্রভাত বেলারাণীর সঙ্গে কেইর আলাপ করিয়ে দেয়। চিমুর কথা বলতেও ভোলে না।

বেলারাণী বলে, আচ্ছা মেয়ে তো! এতক্ষণ আমার সক্ষেত্রইল, একটা কথাও তো বলেনি!

প্রভাত ও আগুদার রুপায় পরিচিত মহলে কেষ্ট ও চিমুর বিষয় জানতে কারুর বাকী থাকে না। সকলে এসে কেষ্টকে অভিনন্দন জানিয়ে যায়। এক সময় কেট প্রভাতকে জিজ্ঞেস করে, বিনোদদের নেমস্কল করিস নি ?

--করেছিলাম, ওরা আসেনি। সকালে বেয়ারা দিয়ে চিঠি লিখে একটা উপহার পাঠিয়ে দিয়েছে।

(क्षे मीर्घशाम (फाटन, आब्द (मथा इटन जाटना इक ।

- —ষাবি ওদের ওথানে ?
- —না, থাক। আমার দক্ষে আর হয়তো দেখা হবে না। দেখা হলে তুই গোরীকে বলিস, ওর ওপর আর আমার কোন অভিমান নেই। ও বড় হোক, ভাল হোক, এই আমি চাই।

প্রভাত এ বিষয়ে কেইকে আর কথা বলতে দেয় না। বলে, বেশ রাত হ'ল, এখন চিহুকে নিয়ে বাড়ি যা।

বিয়েবাড়ির গাড়ী করে কেইরা বেহালায় ফেরে। ঘরে এসে চিত্র প্রথম কথা বলে, আজ বড় অদ্ভুত লাগছিল। সারাক্ষণ অরুণার মৃথের দিকে ভাকিয়ে ছিলাম, কি মিষ্টি দেখতে মেয়েটা।

- খুব ভালো মেয়ে। তোমার তো চেনা বিশেষ কেউ ছিল না ?
- —না। তাই বদে বদে কত কথা ভাবছিলাম। নিজের বাড়ির কথা, দাদা-দিদিদের কথা। এমনি করে বাড়িতেও বিয়ে হত। বাবা তথন বেঁচে। বলতেন, চিন্তুর বেলা স্বচেয়ে ধুমধাম হবে—

কেষ্ট থামিয়ে দেয়। বলে, থাক ও সব পুরনো কথা। আজ আমি আনেক দিন বাদে আগের মতো হৈ-হৈ করতে পেরেছি! মনের মধ্যে আর কোন ময়লা নেই, পরিষ্কার হয়ে গেছে। আমি কি ভাবছিলাম জানো?

- —তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে হয়ে গেছে। একটু চুপ করে থেকে

লে, আগে ভাবতাম, বিষের অমুষ্ঠান বড় করে না হলে মনে তৃথি িবো না। কিন্তু আজ বুঝেছি দে সব মিথ্যে। মনের মধ্যে তোমাকে গামি পেয়েছি।

চিম্ব কোন উত্তর দিতে পারে না। কেন্টর কাঁধের ওপর আলতো রে হাত রাথে। কেন্ট চিম্বকে কাছে টেনে নেয়। জানলা দিয়ে দ্রে নাকিয়ে দেথে, ফ্রেমে-বাধা এক টুকরো আকাশ। নির্মল পবিত্র এক ঠা আকাশ।

হু'জনে সেই দিকে চেয়ে থাকে।